

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

# <u>জীরানক্ষকথামূত</u>

## ( খ্রীম--কথিত )

"ত। কথামৃতং তপ্তজাবনম্, কবিভিরাড়িতং কল্মবাপ্তম্। প্রবণ্যক্ষলং শ্রীমদাভতম, ভূবি গৃণস্তি যে ভূরিদা জনা: ॥" শ্রীমন্তগিৰত, কোনীগাঁকা ह

## তুতীয় ভাগ

Published by
A. K. GUPTA,
13-2, Goorooprosad Chowdury's I ane,
Calcutta.

অফ্টম সংস্করণ জন্মান্টমী—ভাত্ত, ১৩৫৫

মূল্য ৩০ ভিন টাকা চার আনা মাত্র

Printed by K. M. Mandal.

Naba Gauranga Press.

104, Anherst Street, Calcutta.

অজ্ঞানভিমিরাশ্বস্থা জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুকৃশ্মীলিভং যেন তিস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
সংসারার্ণবঘোরে যঃ কর্ণধারস্বরূপকঃ।
নমোহস্ত রামকৃষ্ণায় তিস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

## সুভীপত

|   |               |      | <b>বি</b> ষয়                                                     |               | পৃষ্ঠা     |
|---|---------------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|   | প্ৰথম         | খণ্ড | বিভাসাগর ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ                                     | •••           | ` 2        |
|   | দ্বিভীয়      | 53   | দক্ষিণেশ্বরে মণি প্রভৃতি সঙ্গে                                    | •••           | રર         |
| 1 | ভূভীয়        | 29   | দক্ষিণেশ্বরে মণি, বলরাম প্রভৃতি সঙ্গে                             |               | ٥.         |
|   | চভূৰ্থ        | 20   | অধর, ৺যহ মল্লিক, ও ৺থেলাভ ঘোষের বাটাভে                            | •••           | 96         |
|   | পঞ্           | 99   | দক্ষিণেশ্বরে মণি প্রভৃতি সঙ্গে                                    | •••           | ۶۶         |
|   | ষষ্ঠ          | -    | দক্ষিণেশ্বরে রাথাল, হাজরা, মণি প্রভৃতি সঙ্গে                      | :             | <b>t</b> b |
|   | <b>শপ্ত</b> ম | 29   | ঈশনে মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে ভক্তদঙ্গে                             | •••           | ٠,         |
|   | অন্তম         | 29   | দক্ষিণেখরে নরেন্দ্র, স্লরেন্দ্র তৈলোক্য প্রভৃতি সঙ্গে             | ••            | 9 &        |
|   | নবম           | *    | দক্ষিণেশ্বরে পণ্ডিত শশ্ধর প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে                       | •••           | ৮৩         |
|   | <b>ज्</b> य   | *    | দ্কিণেখরে অধর, বিজয়, মণি প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে                       | •••           | >•         |
|   | একাদশ         | 20   | প্রহলাদচরিত্রাভিনয় দর্শনে বাবুরাম, মাষ্টার প্রভৃতি য             | न दक          | >5         |
|   | वापन          | 39   | मिक्शित्यात वात्राम, ह्यांचे मदान, माहात, भन् हूं,                | •••           |            |
|   |               |      | ভারক প্রভৃতি সঙ্গে ( 'সম্ভবামি ষুগে যু                            | গ')           | >60        |
|   | ত্রয়োদশ      | *    | অন্তরঙ্গ সঙ্গে বলরাম মন্দিরে ও দেবেক্রের বাটাতে                   | •••           | >e •       |
|   | চতৃদিশ        |      | বলরাম মন্দিরে গিঞীশ, মাষ্টার, প্রভৃতি সঙ্গে                       | •••           | 20:        |
|   | পঞ্চদশ        |      | বলরাম মন্দিরে নুরেক্ত, ভবনাথ, গ্রিনীণ, প্রভৃতি ভত                 | <b>ঃসঙ্গে</b> | ১৮৯        |
|   | ষোড়শ         |      | ভক্তসঙ্গে ভক্তমন্দিরে, রামের বাটিতে                               | •••           | ₹•8        |
|   | সপ্তদশ        | *    | দক্ষিণেশ্বরে দ্বিজ, গণ্ডিতজী মাষ্টার, কাপ্তেন,                    |               |            |
|   |               |      | ত্রৈলোক্য, নরেক্ত প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে                               | •••           | 572        |
|   | व्यष्टामन     |      | কলিকাভায় শ্ৰীন্দ বস্প্ভতির বাটাতে                                | • • •         | < 0¢       |
|   | উনবিংশ        |      | শোকাছুরা ব্রাহ্মণীর বাটীতে ভক্তসঙ্গে                              | •••           | ₹89        |
|   | বিংশ          | *    | শ্রামপুক্রবাটাতে স্থরেন্দ্র, মণি, ডাক্তার সরকার                   | •••           |            |
|   |               |      | গিরীশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে                                           | • • •         | 306        |
|   | একবিংশ        | 93   | শ্রামপুকুরবাটীতে ডাক্তার সরকার, নরে <del>ক্র</del> , মাষ্টার প্রত | ভৃতি সঙ্গে    | २७৮        |
|   | দ্বাবিংশ      | 99   | শ্রামপুকুরে ৺কালীপূজা দিবসে ভক্তসঙ্গে                             | •••           | २৮२        |
|   | ত্ৰগোৰিং*     | 1 ,, | কাশীপুর বাগানে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঞ্চে                              | • • •         | २७७        |
|   | চতুর্বিংশ     | 20   | কাশীপুরে নরেন্দ্র, রাখাল প্রভ্রে সঙ্গে : 'এর ভিতর                 | •••           |            |
|   |               |      | থেকে যা কিছু <u>'</u> )                                           | •••           | 3 9 m      |
|   | পঞ্চবিংশ      |      | কানাপুর বাগানে নরেক্রাদি ভক্তনঙ্গে (বুদ্ধদেবওত্ব                  | ••            | 609        |
|   |               |      | কাশীপুর বাগানে শশী, রাখাল, স্বরেক্ত প্রভৃতি সঙ্গে                 | •••           | ७५२        |
|   | পরিশিষ্ট :    |      | বরাহনগর মঠ, নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ                                    | •••           | ७२०        |



শ্রীমহেন্দ্র নাথ গুপ্ত। (শ্রীম)

জনা ১০%১, ০১শে আবাচ শুক্রার। শ্রীঠাকুরকে প্রথম দশন—১৮৮২, ফেরুয়ারী।
শ্রীঠাকুরের সঙ্গে—১৮৮২ হঠতে ১৮৮৬ আগঃ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামূত ৫ ভাগ ও Gospel
of Sri Ramkrishna এর লেখক। ক্ষেত্যাগ ১৯০২, ৪ঠা জুন, ১০৬৯, ২১শে জ্যেও
শ্লিবার, ফলহারিনী আমাবস্থা তিথি।

# শ্ৰীশ্ৰীরাসকুষ্ণ কথায়ত।

## ( প্রীম-কথিত।)

---:

#### তৃতীয় ভাগ–প্রথম খণ্ড।

কলিকাভায় জীঈশ্বর বিভাসাগরের সঙ্গে জীরামক্ষের মিলন।

---;•;----

# প্রথম পরিচ্ছেদ।

## খ্রীসুক্ত বিদ্যাসাগরের বাটা ৷

আজ শনিবার, প্রাবণের রুফা ষটা ভিথি, ৫ই আগষ্ট, ১৮৮২ খুঁটাক ৷ বেলা ৪টা বাজিবে !

ঠাকুর শ্রীরামক্লফ কলিকাভার রাজপথ দিরা ঠিকা গাড়ী করিরা বাহড়-বাগানের দিকে আসিভেছেন। সঙ্গে ভবনাথ, হাজরা ও মাষ্টার। বিভাসাগরের বাড়ী বাইবেন।

ঠাকুরের জন্মভূমি, হগলি জেলার অন্ত:পাভী কামারপুকুর প্রাম। এই গ্রামটী বিভাগাগরের জন্মভূমি বীরসিং নামক প্রামের নিকটবর্জী। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাল্যকাল হইভে বিভাগাগরের দ্যার কথা শুনিরা আমিজেছেন। দক্ষিণেখরে কালীবাড়ীতে থাকিতে থাকিতে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও দ্যার কথা শ্রীয় শুনিরা থাকেন। মাষ্টার বিদ্যাদাগরের ক্লে অধ্যাপনা করেন শুনিরা তাঁহাকে বলিয়াছেন, আমাকে বিদ্যাদাগরের কাছে কি লইয়া বাইবে পূ

বিদ্যাসাগর আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে একদিন শনিবারে ৪টার সমন্ত্র সক্ষে করিয়া আমিতে বলিগেন। একবার মাত্র জিজাসা করিলেন, কি রকম পিরমহাংস'? ভিনি কি গেকয়া কাপড় প'রে থাকেন ? মাষ্টার বলিয়াছিলেন, আজা না, তিনি এক অভ্তুত পুক্ষ; লালপেড়ে কাপড় পরেন, আমা পরেন, বাণিশকরা চটি জ্তা পরেন, রাসমণির কালীবাড়ীতে একটা ঘরের ভিতর বাস করেন, সেই ঘরে তক্তাপোষ পাতা আছে—তাহার উপর বিছানা, মশারি আছে; সেই বিছানায় শরন করেন। কোন বাজিক চিক্ত নাই;—তবে উপর বই আয় কিছু জানেন না। অহনিশি তাঁহারই চিস্তা করেন।

গাড়ী দক্ষিণেশরের কালীবাড়ী হইতে ছাড়িয়াছে। পোল পার হইয়া শ্রামবাজার হইয়া ক্রমে আর্মহার্ড ব্রীটে আলিয়াছে। ভডেরা বলিতেছেন, এইবার বাহড়বাগানের কাছে আলিয়াছে। ঠাকুর বালকের ভার আনন্দে গল্প করিতে করিতে আলিভেছেন। আমহার্ড ব্রীটে আলিয়া হঠাৎ তাঁহার ভাবান্তর হইল; বেন জিবরাবেশ হইবার উপক্রম।

গাড়ী রামমোহন রারের বাগানবাচীর কাছ দিয়া আসিভেছে। যাষ্টার ঠাকুরের ভাষান্তর দেখেন নাই; ভাড়াভাড়ি বলিভেছেন, এইটা রামমোহন রারের বাটা। ঠাকুর বিরক্ত হইলেন; বলিলেন, এখন ও সব কথা ভাল কাগছে না। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইভেচেন।

বিদ্যাদাপরের বাটার সন্মুখে গাড়ী দাঁড়াইল। গৃহটা বিতল, ইংরাজ পছল। জারগার মাঝখানে বাটা ও জারগার চতুদ্দিকে প্রাচীর। বাড়ীর পশ্চিম থারে দদর দরজা ও কটক। ফটকটা বারের দক্ষিণ দিকে। পশ্চিমের প্রাচীর ও বিভল গৃহের মধাবর্তী হামে, মাঝে মাঝে পুলা বৃক্ষ। পশ্চিমদিকের নীচের ঘর হইয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়। উপরে বিদ্যাদাগর খাকেন। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়াই উত্তরে একটা কামরা, তাহার পূর্বাদিকে হল ঘর। হলের দক্ষিণ-পূর্ব ঘরে বিদ্যাদাগর শয়ন করেম। ঠিক দক্ষিণে আর একটা কামরা আছে—এই কয়টা কামরা বহুম্ল্য পৃত্তকপরিপূর্ব। দেওয়ালের কাছে লারি নারি আনেকগুলি পৃত্তকাবারে অভি ক্ষমর্রণে বাধাম

বৃহ্ণতি সাজান আছে। হস্বরের পূর্ব্বসীয়ান্তে টেবিল ও চেয়ার আছে। বিদ্যাসাগর বথম বসিয়া কাল করেন, তথম সেইখানে ভিনি পশ্চিমাস্য হইয়া বসেন। যাহারা দেখা তনা করিভে আসেন, তাঁহারাও টেবিলের চতুর্দিকে চেয়ারে উপবিষ্ট হন। টেবিলের উপর লিখিবার সামগ্রী—কাগজ, কলম্ম দোয়াত, ব্লটিং; আনেকগুলি চিঠিণত্র; বাঁধাম হিসাব পত্রের খাতা; ছ'চারখানি বিদ্যাসাগরের পাঠ্য পুস্তক বহিয়াছে—দেখিতে পাওয়া বায়। ঐ কাঠাসনের ঠিক দক্ষিণের কামরাভে খাট বিছানা আছে—সেইখানেই ইনি শয়ন করেন।

টেবিবের উপর যে পত্তগুলি চাপা রহিয়াছে—ভাহাতে কি লেখা রহিয়াছে? কোন বিধবা হয়ত লিখিয়াছে—আমার অপোগও শিশু অনাধ, দেখিবার কেহ নাই, আপনাকে দেখিতে হ'বে। কেহ লিখিয়াছেন, আপনি খরমাতার চলিয়া গিয়াছেন, ভাই আমরা মালোহারা ঠিক সময়ে পাই নাই; বড় কই হইয়াছে। কোন গরীব লিখিয়াছে আপনার কুলে ফ্রি ভর্তি হইয়াছি কিছ আমার বহি কিনিবার ক্রমতা নাই। কেহ লিখিয়াছেন, আমার পরিবারবর্গ খেতে পাছেন না—আমাকে একটা চাকরী করিয়া দিতে হ'বে। তাঁর কুলের কোন শিক্ষক লিখিয়াছেন—আমার ভগিনী বিধবা হইয়াছে, ভাহার সমস্ত ভার আমাকে লইতে হইয়াছে। এ বেতনে আমার চলে না। হয়ত, কেহ বিলাভ হইতে লিখিয়াছেন, আমি এখানে বিপদগ্রন্ত, আপনি দীনের বন্ধু, কিছু টাকা পাঠাইয়া আসয় বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা ককন। কেহ বা লিখিয়াছেন, অমুক ভারিখে সালিসির দিন নির্দারিত, আপনি লেইদিন আসিয়া আমাদের বিবাদ মিটাইয়া দিবেন।

ঠাকুর গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। মাষ্টার পথ দেখাইরা বাটার মধ্যে লইরা যাইতেছেন। উঠানে ফুল গাছ, তাহার মধ্য দিরা আসিতে আসিতে ঠাকুর বালকের স্থার বোভামে হাত দিরা মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ফামার বোভাম খোলা রয়েছে,—এতে কিছু দোব হবে ন। ?" গারে একটা লংক্লথের জামা, পরনে লালপেড়ে কাপড়, ভাহার আঁচলটা কাঁধে কো। পারে বাণিশ করা চটী কুডা। মাটার বলিলেন, আপনি ওর জন্ত ভাষ্কেন না: আপনার কিছুতে দোব হইবে না; আপনার বোভাম দেবার দরকার নাই। বালককে বুঝাইলে যেমন নিশ্চিত্ত হর, ঠাকুরও ভেমমি নিশ্চিত্ত হইলেন।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

#### विकामात्रहा:

সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া একেবারে প্রথম কামরাটাডে (উঠিবার পর ঠিক উত্তরের কামরাটাডে) ঠাকুর ভক্তগণসঙ্গে: প্রবেশ করিডেছেন। বিদ্যাসাগর কামরার উত্তর পার্থে দক্ষিণাস্য হইয়া বসিয়া আছেন; সমুখে একটা চারকোণা লখা পালিশ করা টেবিল। টেবিলের পূর্বধারে একথানি পেছৰ দিকে হেলান দেওয়া বেঞা। টেবিলের দক্ষিণ পার্খে ও পশ্চিম পার্থে করেকথানি চেয়ার। বিদ্যাসাগর ছ-একটা বন্ধর সহিত কথা কহিডেছিলেন। ঠাকুর প্রবেশ করিলে পর বিদ্যাসাগর দঙায়মান হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন। ঠাকুর পশ্চিমাস্য, টেবিলের পূর্বপাথে দাঁড়াইয়া আছেন। বামহন্ত টেবিলের উপর; পশ্চাতে বেঞ্চিথানি। বিদ্যাসাগরকে পূর্ব্ব-পরিচিতের ভার একদৃষ্টে দেখিতেছেন ও ভাবে হাসিতেছেন।

বিদ্যাদাগরের বন্ধন আন্দান্ত ৬২।৬৩। ঠাকুর প্রীরামক্ষ অপেকা ১৬।১৭ বংসর বড় হইবেন। পরনে থান কাপড়, পারে চটাকুডা, গায়ে একটা হাভ কাটা ক্লানেলের জামা। মাথার চতুপার্থ উড়িয়াবাসীদের মত কামানো। কথা কহিবার সমর দাঁভগুলি উজ্জল দেখিতে পাওয়া বায়;—দাঁভগুলি সমস্ত বাধান। মাথাটি পুব বড়। উন্নত ললাট ও একটু থকাক্ষতি। ব্রাক্ষণ—ভাই গলার ভিগবীত।

विम्रानाश्रवत ज्ञानक ७०। ध्रथम, विम्राज्ञवार्थ। ध्रकत्रिम माह्रोहत्त्व कारक धरे बनाफ बनाफ मका मका किरमिक्तम, 'बामात का धर हैका हिन रव পড़ाखना कवि . किन्दु देक छा हारना ! नश्नारव भ'रफ किन्न्हे नवक भाग मा !' विकोद, एवा नर्सकीरा । विम्यानाश्रद महाद नाश्रद । बाहरदका মারের তথ পায় না দেখিরা নিজে করেক বংসর ধরিরা তথ খাওয়া বছ করিরাছিলেন; শেষে শরীর অভিশব অফুড় হওরাভে অনেকদিন পরে আবার ধরিরাছিলেন। গাড়ীতে চড়িতেন না—বোড়া নিজের কই বলিডে शाद ना। এक मिन मिथिलिन এक हि मूर्छ करनदा द्यार बाका ख हहेबा ব্ৰান্তার পডিয়া আছে. কাছে ঝাঁকাটা পড়িয়া আছে। দেখিয়া **নিজে** কোলে করিয়া ভাছাকে বাডীতে আনিলেন ও সেবা করিছে লাগিলেন। ছতীর, স্বাধীনভাপ্রিয়ভা। কর্ত্তপক্ষের সঙ্গে একমত না হওরাতে, সংক্রত कालाब ( शिक्षिणालिय ) श्रीम अशाक्य कांक छाछिश मिलन। है লোকাপেকা করিছেন না। একটি শিক্ষককে ভালবাসিছেন; তাঁহান্ত ৰুৱার বিবাহের সমরে নিজে আইবুড় ভাতের কাপড় বগলে ক'রে এনে উপত্তিত। পঞ্চম, মাতৃভক্তি ও মনের বল। মা বলিভেছিলেন, ঈশব ভূমি विक (अहे विवाद ( खाणांत्र विवाद ) ना चारमा छ। इ'रन चामात छात्रि यन बांदान हरत.—छाटे कनिकाछ। इटेल्ड टाँडिश शिलन । नाथ मारमामन बही ; নৌকা নাই, দাঁভার দিয়া পার হইরা গেলেন। সেই ভিজা কীপড়ে বিবাহ রাত্রেই বীরসিংহায় মার কাছে গিরা উপস্থিত! বলিলেন—মা, ज्या

## [ এরামকৃষ্ণকে বিভাসাগররের পূকা ও সম্ভাবণ। ]

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইভেছেন কিরংক্ষণ ভাবে দাঁড়াইরা আছেন। ভাব সংবরণ জন্ত মধ্যে মধ্যে বলিভেছেন, জল থাবো; দেখিতে দেখিতে বাড়ীর ছেলেরা ও আত্মীর বন্ধুরা আসিরা দাঁড়াইলেন।

ঠাকুর ভাবাধিট হইয়া বেঞ্চের উপর বনিভেছেন। একটা ১৭।১৮ বছরের

ছেলে সেই বেক্ষে বসিয়া আছে—বিছাসাগরের কাছে পড়ান্ডনার সাহাব্য প্রার্থনা করিছে আসিরছে। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট; থবির অন্তল্পট্ট; ছেলের অন্তরের ভাব সব বৃছিয়াছেন। একটু সরিয়া বসিলেন ও ভাবে বলিভেছেন 'মা! এ ছেলের বড় সংসারাসজিং ভামার অবিছার সংস'র! এ অবিছার ছেলে!'

বে ব্যক্তি ব্রন্ধবিভার জন্ত ব্যাকুল নয়, শুধু অর্থকরী বিভা উপার্জন ভাহার পক্ষে বিড্যনা মাত্র, এ কথা কি ঠাকুর বলিছেন ?

বিভাসাগর ব্যস্ত হইরা এক জনকে জল আনিতে বলিলেন; ও মাষ্টারকে জিলাসা করিতেছেন, কিছু থাবার আনিলে ইনি থাবেন কি ? তিনি বলিলেন, আল্লা আম্ন না। বিভাসাগর বাাত হইরা ভিতরে গিরা কতকওলি মিঠাই আনিলেন ও বলিলেন, এওলি বর্দ্ধমান থেকে এসেছে। ঠাকুরকে কিছু খাইতে দেওরা হইল, হাজারা ও ভবনাথও কিছু পাইলেন। মাষ্টারকে দিতে আসিলে পর বিভাসাগর বলিলেন ও বরের ছেলে, ওর জল্প আটকাচেচ না। ঠাকুর একটি ভক্ত ছেলের কথা বিভাসাগরকে বলিভেছেন। সেছোকরাট এখানে ঠাকুরের সমুখে বসেছিল। ঠাকুর বলিলেন, এ ছেলেটি বেশ সং; আর অন্তঃসার, বেমন কল্পনদী, উপরে বালি, একটু খুঁড়লেই ভিতরে জল বইছে দেখা বার।

মিটিমুখের পর ঠাকুর সহাত্তে বিভাস†গরের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। দেখিতে দেখিতে এক বর লোক হইরাছে, কেহ উপবিষ্ট, কেহ দাঁড়াইয়া।

শ্ৰীরামকৃষ্ণ—আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন থাল বিল হ্রক নদী দেখেছি; এইবার সাগর দেখাছি। (সকলের হাস্ত)।

বিভাসাগর (সহাত্তে)—ভবে নোনা জল থানিকটা নিয়ে বান্ (হাস্ত)।
শীরামরক্ত—না গো! নোনা জল কেন ? তৃমি:ভ অবিভার সাগর নও,
ভূমি বে বিদ্যার সাগর! (সকলের হাস্ত)। তৃমি ক্ষীরসমূত্র! (সকলের
হাস্ত)। বিদ্যাসাগর—ভা বলতে পারেষ বটে।

বিল্যাশাগর চুপ করিরা বহিলেন। ঠাকুর কথা কহিছেছেন।

#### [ বিদ্যাসাগরের সান্ধিক কর্ম। 'ভূমি ও সিদ্ধপুক্র' ]

"ভোষার কর্ম্ম সান্ধিক কর্ম্ম। সন্ধের রক্ষঃ। সন্ধ্রণ থেকে দরা হর।
দরার জন্ম বে কর্ম্ম করা যায়, সে সান্ধিক কর্ম্ম বটি—কিন্তু এ রক্ষো গুণ—
সন্ধের রজোগুণ, এতে দোষ নাই। গুকদেবাদি লোকশিক্ষার জন্ম দরা
বেখেছিলেন—ঈশ্বর বিষয় শিক্ষা দিবার জন্ম। তুমি বিভাদান অরদান করছো;
এও ভাল। নিকাম ক'রতে পারলেই এতে ভগবান লাভ হয়। কেউ
করে নামের জন্ম, পুণ্যের জন্ম, ভাদের কর্ম্ম নিকান নর। আর সিদ্ধ তুমি
ভ আছই।"

বিভাসাগর—মহাশর, কেমন ক'রে ?

জীরামকৃষ্ণ (সহাজ্ঞ)—আসুপটল সিদ্ধ হ'লে ভ নরম হর, তা ভূমি ভ পুব নরম। ভোমার অভ দরা! (হাজ্ঞ)।

বিদ্যাসাগর ( সহাস্যে )—কলাই বাটা সিদ্ধ ভো শক্তই হয়! ( সকলের হাস্য )।

শ্রীরামক্রফ—তুমি তা নও গো; শুধু পণ্ডিভওলো দরকোচা পড়া!
না এ দিক, নাও দিক। শকুনি ধুব উঁচুভে উঠে, তার নজর ভাগাড়ে।
বা'রা শুধু পণ্ডিভ, গুনভেই পণ্ডিভ, কিন্তু তাদের কামিনীকাঞ্চনে আদজি—
শকুনির মত পচা মড়া ধুবছে। আগজি অবিভার সংসারে। দয়া, ভজি,
বৈরাগা বিভার ঐবর্য।

বিভাষাগর চুপ করিয়া ওনিভেছেন। সকলেই একদৃট্টে এই স্থানক্ষর পুষ্যকে দর্শন ও চাঁহার কথামূত পান করিতেছেন।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

# ঠাকুর গ্রীরামক্বঞ্চ জ্ঞানযোগ বা বেদান্ত বিচার।

বিদ্যাসাগর মহাপণ্ডিত। বখন সংস্কৃত কলেফে পড়িভেন, ভখন নিকের শ্রেণীর সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। প্রতি পরীকার প্রথম হইতেন ও স্বর্ণদক্ষি (medal) বা ছাত্রবৃত্তি পাইন্ডেন! ক্রমে সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যাপক হইরাছিলেন। তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সংস্কৃত কাব্যে পারদর্শিতা লাভ করিরাছিলেন। অধ্যবসার ওপে নিজে চেষ্টা করিয়া ইংরাজী শিধিরাছিলেন।

ধর্ম বিষয়ে বিদ্যাসাগর কাহাকেও শিক্ষা দিভেন না। তিনি দর্শনাদি প্রায় পড়িয়াছিলেন। ষাষ্টার একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—আপনার হিন্দুদর্শন কিরপ নাগে? তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমার তো বোধ হর,—ওরা যা বুঝাভে গেছে, বুঝাভে পারে নাই!' হিন্দুদের ভায় প্রান্ধাদি ধর্মকর্ম সমস্ত করিভেন; গলার উপবীত ধারণ করিভেন; বাললার যে সকল পত্র লিখিভেন, ভাহাতে "প্রীপ্রীহরিঃশরণম" ভগবানের এই বন্দনা আগে করিভেন।

মাষ্টার আর একদিন তাঁহার মুখে গুনিয়াছিলেন, ভিনি ঈশর সম্বন্ধে কিরপ ভাবেন। বিদ্যাসাগর বলিয়াছিলেন, 'গুঁাকে ভো জানবার যো নাই ! এখন কর্ত্তব্য কি ! আমার মতে কর্ত্তব্য, আমাদের নিজের এরপ হওর! উচিত যে, সকলে যদি সেরপ হয় গৃথিবী শুর্গ হ'য়ে পড়্বে। প্রভ্যেকের চেষ্টা করা উচিত যাতে জগতের মঙ্গল হয়।'

বিক্তা ও অবিভার কথা কহিতে কহিতে ঠাকুর ব্রক্ষজানের কথা কহিতেছেন, বিভাসাগর মহাপণ্ডিত। বড়দর্শন পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন, বৃথি ঈখরের বিষয় কিছুই জানা যায় না।

ব্ৰীরমিক্বফ-ত্রন্ধ বিদ্যা ও অবিদ্যার পার। ভিনি মারাভীত।

[ Problem of Evil; बन्न मिनिश्च। भौरवब्रहे मचरक इःथानि । ]

"এই জগতে বিভাষারা অবিভাষারা ছুইই আছে; জ্ঞান ভক্তি আছে আবার কামিনীকাঞ্চনও আছে; সংও আছে, অসংও আছে। ভালও আবার মন্দও আছে। কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। ভাল মন্দ জীবের পক্ষে; সং অসং জীবের পক্ষে, তাঁর ওতে কিছু হর না।

"বেমন প্রদীপের সন্মুখে কেউ বা ভাগবত পড়্ছে; জার কেউ হা জাক করছে। প্রদীপ নির্দিধ।

"र्या भिष्टेव जेनव भारता मिरक, भारत क्रिंव जेनव मिरक।

"বদি বল ছঃখ, পাপ, অশান্তি এ সকল তবে কি ? ভার উত্তর এই বে, ও সব জীবের পক্ষে। ব্রহ্ম নির্দিপ্ত। সাপের ভিতর বিষ আছে, অন্তক্ষে কামড়ালে ম'রে বায়। সাপের কিন্তু কিছু হয় না।

[ 'ব্ৰন্ধ অনিৰ্ব্ধচনীয় ; অব্যপদেশুন্' ]

"The Unknown and Unknowable."

"ব্ৰহ্ম ৰে কি 'মুখে বলা যায় না। সব জিনিষ উচ্ছিই হ'য়ে গেছে; বেদ, পুৱাণ, ভব্ৰ; ষড়দৰ্শন; সৰ এঁটো হয়ে গেছে! সুখে পড়া হ'বেছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে—ভাই এটো হয়েছে। কিন্তু একটা জিনিষ কেবল উচ্ছিই হয় নাই, সে জিনিষটা ব্ৰহ্ম। ব্ৰহ্ম বে কি, আজ পৰ্য্যন্ত কেহ মুখে বল্তে পারে নাই।"

বিশ্বাসাগর (বন্ধদের প্রতি)—বা ! এটা তো বেশ কথা ! আৰু একটা নুতন কথা শিথলাম।

শ্রীরামক্ক-এক বাপের ছটা ছেলে। ব্রহ্মবিজ্ঞা শিধবার জন্ত ছেলে ছটাকে, বাপ আচার্য্যের হাতে দিলেন। করেক বংসর পরে ভারা গুরুগৃহ থেকে কিরে এলো; এসে বাপকে প্রণাম কর্লে। বাপের ইচ্ছা দেখেন, এদের ব্রহ্মজ্ঞান কিরপ হরেছে। বড় ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাপ! ভূমি ভ সব পড়েছ, ব্রন্ধ কিরপ বল দেখি। বড় ছেলেটা বেদ থেকে নানা স্নোক ব'লে ব'লে বন্ধের স্করপ ব্র্মাতে লাগলো। বাপ চুপ ক'রে রইলেম। বখন ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসা কর্লেন, সে হেঁটমুখে চুপ ক'রে রইলেম। মুখে কোন কথা বাই। বাপ ভখন প্রসন্ন হ'রে ছোট ছেলেকে বল্লেন, বাপ, ভূমিই একটু বুঝেছ। ব্রন্ধ বে কি, মুখে বলা বার না।

মানুষে মনে করে, আমর। তাঁকে জেনে কেলেছি। একটা পিপড়ে চিনির পাহাড়ে গিছলো। এক দানা খেরে পেট ভরে গেল, আর এক দানা মুখে ক'রে বাদার বেতে লাগলো; যাবার সময় ভাবছে,—এবার এসে সৰ পাহাড়টী লয়ে বাবো। ক্ষুদ্র জীবেরা এই সব মনে করে। জানে না ব্রহ্ম বাক্যমনের অভীভ।

"বে যতই বড় হউক না কেন, তাঁকে কি জানবে ? ওকদেবাদি না হয় ডেও পিণড়ে,—চিনির জাট দশটা দানা না হয় মুখে করুক।

#### [ ব্রহ্ম সচিচদান্দ স্বরূপ। নির্বিকর সমাধি ও ব্রহ্মজ্ঞান।]

"ভবে বেদে প্রাণে যা ব'লেছে—সে কি রকম বলা জান ? একজন সাগর দেখে এলে যদি কেউ জিজ্ঞাসা ক'রে, কেমন দেখলে, সে লোক মুখ হাঁ করে বলে,—'ও! কি দেখলুম! কি হিল্লোল কলোল!' এক্ষের কথাও সেই রকম। বেদে আছে—ভিনি আনন্দ বরপ—সচ্চিদানন্দ। শুকদেবাদি এই এক্ষাগর ভটে দাঁড়িয়ে দর্শন স্পর্শন ক'রেছিলেন। এক মতে আছে—ভারা এ সাগরে নামনে মাই। এই সাগরে নামলে আর ফির্বার যো নাই।

"সমাধিস্থ হ'লে ব্ৰহ্মজ্ঞান হয়; ব্ৰহ্মদৰ্শন হয়—দে অবস্থায় বিচার একেবারে বন্ধ হ'য়ে যায়, মাত্ৰ চূপ হ'য়ে যায়, মাত্ৰ চূপ হ'য়ে যায়। ব্ৰহ্ম কি বস্তু মুখে বল্বার শক্তি থাকে না।

"লুণের ছবি (লবণ পুত্তলিকা) সমুদ্র মাণ্তে গিছুলো। (সকলের হাস্ত)। কভ গভীর জল তাই থবর দেবে। থবর দেওয়া আর হ'ল না। যাই নামা অমনি প্রালে যাওয়া। কে আর থবর দিবেক !"

একজন প্রশ্ন করলেন, "সমাধিত্ব ব্যক্তি, যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান হ'রেছে ভিনি কি আর কথা কন না ?"

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিভাসাগরাদির প্রতি)—শহরাচার্য্য লোক শিক্ষার জন্ত বিভার 'আমি' রেখেছিলেন। ব্রহ্মদর্শন হ'লে মানুষ চুপ হ'রে যার। বভক্ষণ দর্শন না হর, ভতক্ষণই বিচার। ঘি কাঁচা বভক্ষণ থাকে ভভক্ষণই কলকলানি। পাকা ঘির কোন শব্দ থাকে না। কিছু যথন পাকা ঘিরে আবার কাঁচা লুচি পড়ে—ভখন আর একবার চ্যাক্ কল্ করে। যথন কাঁচা লুচিকে পাকা করে, ভখন আবার চুপ হ'রে বার। ভেমনি সমাধিত্ব পুরুষ লোকশিকা দিবার ভক্ত আবার মেমে আসে; আবার কথা কয়।

"যভক্ষণ মৌমাচি ফুলে না বলে ভভক্ষণ ভন্ ভন্ করে। ফুলে বলে মধু পান করভে আরম্ভ ক'রলে চুপ হরে যায়। মধুপান কর্বার পর মাভাল হয়ে আযার কথন কথনও ঋণ ঋণ করে।

"পুকুরে কল্সীতে জল ভর্বার সময় ভক্ ভক্ শব্দ হয়। পূর্ণ হ'রে গেলে আর শব্দ হয় না (সকলের হাস্য)। ভবে আর এক কল্সীতে বদি ঢালা ঢালি হয় ভা হ'লে আবার শব্দ হয়।" (হাসা)

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

## ্র জ্ঞান ও বিজ্ঞান, অধৈতবাদ, বিশিপ্তাদৈতবাদ ও দৈতবাদ এই তিনের সমন্বয়।

Reconciliation of Non-Dualism, Qualified Non-Dualism and Dualism.

শীরামক্ষ শাবিদের ব্রক্ষজান হ'য়েছিল। বিষয় বৃদ্ধির শোকনে এই ব্রক্ষজান হয় না। ঋষিরা কভ খাট্ডো! সকাল বেলা আশ্রম থেকে চলে বেড। একসা সমস্ত দিন ধ্যান চিস্তা ক'রড, রাত্রে আশ্রমে ফিরে এসে কিছু ফলম্ল খেড। দেখা, শুমা, ছোঁয়া, এ সবের বিষয় থেকে মনকে আলাদা রাখডো; ভবে ব্রহ্মকে বোধে বোধ ক'রডো।

"কলিভে অরগত প্রাণ, দেহবৃদ্ধি যার না। এ অবস্থার 'সোহহং বলা ভাল না। সবই করা যাছে, আবার 'আমিই ব্রহ্ম' বলা ঠিক নর। যারা বিষয় ত্যাগ কর্তৈ পারে না, যাদের 'আমি' কোন মতে বাছে না, ভাদের 'আমি দাস' 'আমি ভক্ত' এ অভিযান ভাল। ভক্তি পথে থাকলেও তাঁকে পাওয়া দার। "জানী 'নেভি' 'নেভি' ক'রে, বিষয় বৃদ্ধি ভ্যাগ করে. ভবে ব্রহ্মকে জান্ভে-পারে। যেমন সিঁড়ির ধাপ ছাড়িরে ছাড়িরে ছাড়ে পৌছান যার। কিন্তু বিজ্ঞানী বিনি বিশেষরূপে ভাঁর সঙ্গে আলাপ করেন, ভিনি আরও কিছু দর্শন করেন। ভিনি দেখেন, ছাদ বৈ জিনিষে তৈয়ায়ী,—সেই ইট, চুণ, স্থরকিভেই, সিড়িও ভৈয়ারী। 'নেভি' 'নেভি ক'রে যাঁকে ব্রহ্ম ব'লে বোধ হয়েছে ভিনিই জীক জগৎ হয়েছেন। বিজ্ঞানী দেখে, বিনি নির্ভ্রণ, ভিনিই সগুণ।

"ছাদে অনেকক্ষণ লোক থাক্তে পারে না, আবার নেমে আসে। বাঁরা সমাধিস্থ হ'রে দর্শন করেছেন, উারাও নেমে এসে দেখেন বে, জীব জগং ডিনিই হরেছেন। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি। 'নি'ডে অনেকক্ষণ থাকা বার না। 'আমি' বার না; তথম দেখে, ডিনিই আমি ডিনিই জীব জগং সব। এরই নাম বিজ্ঞান।

শক্তানীর পথও পথ। জ্ঞান-ভক্তির পথও পথ। আবার ভক্তির পথও পথ। জ্ঞানবোগও সত্য; ভক্তিপথও সত্য; সব পথ দিয়ে তাঁর কাছে বাওয়া বার। ডিনি বডক্ষণ 'আমি' ব্লেখে দেন, ডডক্ষণ ভক্তিপথই সোজা।

"বিজ্ঞানী দেখে ব্রহ্ম অটল, নিক্সিয়; স্থানকবং। এই জগৎসংসার তাঁর সম্ব রজঃ ভমঃ ভিন গুণে হ'রেছে। ভিনি নিশিপ্ত।

"বিজ্ঞানী দেখে যিনিই ত্ৰহ্ম তিনিই ভগবান; যিনিই গুণাতীত, তিনিই বিজ্ঞাবাপূৰ্ণ গুগবান। এই জীব জগৎ, মন, বৃদ্ধি, ভক্তি বৈরাগ্য, জ্ঞান, এ সৰ তাঁর ঐখব্য। (সহাস্যে) বে বাবুর ঘর ঘার নাই, হয়তো বিকিয়ে গেলোঃ সে বাবু কিসের বাবু। (সকলের হাস্ত)। ঈশ্বর বড়ৈখব্যপূর্ণ। সে ব্যক্তিরঃ বৃদ্ধি ঐশব্য মা থাক্তো ভা হ'লে কে মানভো (সকলের হাস্য)।

### [ বিভুরণে এক ; কিন্ত শক্তিবিশেষ।]

"দেখ না, এই জগৎ কি চমৎকার। কত রকম জিনিয—চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র চ কভ রকম জীব। বড়, ছোট; ভাল মন্দ; কারু বেশী শক্তি, কারু কৃষ্ণ শক্তি।" বিভাসাগর—ভিনি কি কারুকে বেশী শক্তি, কারুকে কম শক্তি 'দিয়েছেন ?

শীরামক্রফ—তিনি বিভ্রপে দর্মভৃতে আছেন। পিণড়েতে পর্যন্ত। কিন্তু শক্তিবিশেষ। তা না হ'লে একজন লোকে দশজনকে হারিয়ে দের, আবার কেউ একজনের কাছ থেকে পালার। আর তা না হ'লে তোমাকেই বা দবাই মানে কেন? তোমার কি দিং বেরিয়েছে ছটো ? (হাস্ত)। তোমার দরা তোমার বিভা আছে—অক্তের চেয়ে; ভাই তোমাকে লোকে মানে, দেখতে আসে। তুমি এ কথা মানো কি না ? [বিভাসাগর মৃছ মৃছ হাসিতেছেন।

#### [ ভধু পাণ্ডিভ্য, পুঁথিগড বিছা অসার ; ভক্তিই সার। ]

শীরামকৃষ্ণ— তথু পাণ্ডিভ্যে কিছু নাই। তাঁকে পাবার উপার, তাঁকে জানবার জন্মই বই পড়া। একটি সাধুর পুঁথিতে কি আছে, একজন জিজ্ঞাসা ক'বলে, সাধু খুলে দেখালে। পাভায় পাভায় 'ওঁ রাম:' লেখা বয়েছে—'আর কিছুই নাই।

"গীতার" অর্থ কি ? দশবার বল্লে ষা হয়। 'গীতা' গীতা', দশবার বল্তে গেলে, 'ত্যাগী' 'ত্যাগী' হয়ে যায়। গীতার এই শিক্ষা,—হে জীব, সব ভ্যাগ করে ভগবানকে লাভ করবার চেষ্টা কর। সাধুই হোক্, সংসামীই হোক্, মন থেকে আসন্তি ত্যাগ করতে হয়।

"তৈভক্তদেব যথন দক্ষিণে ভীর্থ ভ্রমণ ক'রছিলেন—দেখলেন একজন গীতা প'ড়ছে। আর একজন একটু দ্বে বসে ভনছে, আর কাঁদছে—কেঁদে চোথ ভেসে যাচছে! তৈভক্তদেব জিজ্ঞানা ক'রলেন, তুমি এ সব বুঝতে পারছো? সে বল্লে, ঠাকুর! আমি শ্লোক এ সব কিছু বুঝতে পারছি না; তিনি জিজ্ঞানা ক'রলেন ভবে কেন কাঁদছো? ভক্তটী বল্লে, আমি দেখছি অর্জুনের রথ; আর ভার দাম্নে ঠাকুর আর অর্জুন কথা কচ্ছেন। ভাই দেখে আমি কাঁদ্ছি।

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

#### ভক্তিথোগের রহস। The Secret of Dualism.

শ্রীরামকৃষ্ণ---বিজ্ঞানী কেন ভক্তি লরে থাকে ? এর উত্তর এই বে, 'শামি' বার না। সমাধি অবস্থার বার বটে কিন্তু আবার এসে পড়ে। আর সাধারণ জীবের 'কহং' যায় না। অখণ গাছ কেটে দাও, আবার তার পর দিন ফেক্ডিবিরেছে। (সকলের হাস্য)।

"জ্ঞানলাভের পরও আবার কোথা থেকে 'আমি' এসে পড়ে। অপনে বাদ দেখেছিলে, তারপর জাগলে; তরুও ভোমার বুক তৃত্তৃত্ ক'রছে। জীবের আমি ল'রেই ভ যত বন্ধা। গরু 'হাদা' (আমি) 'হাদা' (আমি) করে, তাই ভ এত যন্ত্রণা। লাভলে যোড়ে, রোদ বৃষ্টি গায়ের উপর মিরে যার, আবার কণাইরে কাটে; চামড়ায় জুভো হয়, ঢোল হয়;—তথন থুব পেটে (হাস্য)। "ভবুও নিজ্ঞার নাই! শেষে নাড়ী-ভূড়ী থেকে তাঁত তৈয়ার হয়। সেই তাঁতে ধুসুরীর বয় হয়। তথন আর 'আমি' বলে না, তথন বলে 'ডুহ', 'ডুহ', 'অুহ', (আর্থাৎ 'ভূমি,' 'ভূমি,)। যথন 'ভূমি', 'ভূমি', বলে তথন নিস্তার। হে ঈশ্বর আমি দাস, ভূমি প্রভু; আমি চেলে, ভূমি মা।

"ক'ৰে জিজ্ঞাসা করলেন, হত্যান, তুমি আমায় কি ভাবে দেখে। ? হত্যান বল্লে, রাম। যথন 'আমি' বলে আমায় বোধ থাকে, তথন দেখি, তুমি পূর্ণ আমি অংশ, তুমি প্রভু, আমি দাস ; আর রাম। যথন তত্তান হয়, তথন দেখি, তুমিই আমি, আমিই তুমি।

"নেব্য নেবক ভাবই ভাল। 'আমি' ত বাবার নয়। তবে থাক্ শাল। 'দাস আমি' হ'বে।

## [বিদ্যাসাগরকে শিকা—'আমি ও আমার অজান।]

"আমি ও আমার, এই হ'টা অজ্ঞান। 'আমার বাড়ী' আমার টাকা' অমার বিভা' আমার এই সব ঐখর্যা' এই বে ভাব, এটা অজ্ঞান থেকে হর। 'হে জবর, তুমি কর্ত্তা আর এ সব তোমার জিনিব—বাড়ী, পরিবার, ছেলে-পুলে, লোকজন, বন্ধু বাহ্মব, এ সব তোমার জিনিব'—এ ভাব জ্ঞান থেকে হয়।

"মৃত্যুকে সর্বাদা মনে রাখা উচিত। মরবার পর কিছুই থাকবে না।
এখানে কভকগুলি কর্ম কর্তে আসা। বেমন পাড়াগাঁরে বাড়ী—কলকাডার
কর্ম কর্তে আসা। বড় মানুষের বাগানের সরকার, বাগান বদি কেউ দেখতে
আসে, তা' বলে 'এ বাগানটা আমাদের' 'এ পুকুর আমাদের পুকুর'। কিন্তু
কোন দোষ দেখে বাবু বদি ছাড়ি্যে দেয়, ভার আমের সিন্দুকটা
লয়ে বাবার বোগ্যতা থাকে না; দারোয়ানকে দিয়ে সিন্দুকটা পাঠিয়ে
দেয়। (হাস্তা)।

"ভগবান্ হই কথার হাসেন। কবিরাজ যথন বোগীর মাকে বলে, মা! ভয় কি ? আমি তোমার ছেলেকে ভাল ক'রে দিব—তথন একবার হাসেন; এই ব'লে হাসেন, আমি মারছি, আর এ কি না বলে আমি বাঁচাব। কবিরাজ ভাবছে, আমি কর্ত্তা, ঈশ্বর যে কর্ত্তা, এ কথা ভূলে গেছে। ভার পর যথন ছই ভাই দড়ি ফেলে জায়গা, ভাগ করে, আর বলে 'এ দিক্টা আমার ও দিকটা ভোমার', তথন ঈশ্বর আর একবার হাসেন; এই মনে ক'রে হাসেন, আমার জলৎ ব্রহ্মাণ্ড কিন্তু ওরা বলছে, এ জায়গা আমার' আর 'ভোমার'।

# [ উপায় বিশ্বাস ও ভক্তি ৷ ]

শ্রীরামক্তঞ্চ--তাঁকে কি বিচার ক'রে জানা যায় ? তাঁর দাস হ'য়ে, তাঁর শরণাগত হ'য়ে, তাঁকে ডাক।

( বিদ্যাসাগরের প্রতি সহাস্তে )—আচ্ছা, ভোমার কি ভাব ?

বিদ্যাসাগর মৃত্ মৃত্ হাসিডেছেন। বলিডেছেন, "আছে। সে কথা আপনাকে একলা একলা একদিন ব'ল্ব।" (সকলের হাস্য)।

প্রীরামক্কণ্ড (স্হাস্যে)—-তাঁকে পাণ্ডিত্য দারা বিচার ক'রে জানা বারুনা।

"কথার বলে হতুমানের 'রাম' নামে এত বিখাস যে, বিখাসের গুণে সাগর শত্যন কর্লে। কিন্তু শ্বং রামের সাগর বাগতে হ'ল।"

শ্ৰীরামকৃষ্ণ—বদি তাঁতে বিশাস থাকে. তা হ'লে পাপই ককক, আর মহাপাতকই ককক, কিছুতেই ভয় নাই।

এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামক্ষণ ভক্তের ভাব আরোপ করিয়া ভাবে মাতোয়ারা হইয়া বিখাসের মাহাত্ম্য গাহিতেছেন—

আমি হুর্গা হুর্গা বলে মা যদি মরি। আথেরে এ দীনে না ভারো কেমনে জানা যাবে গো শঙ্করী। (১ম ভাগ)

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

#### ঈশ্বরকে ভালবাসা জীবনের উদ্দেশ্য

The End of Life.

"বিশাস আর ভক্তি। তাঁকে ভক্তিতে সহজে পাওয়া যায়। তিনি ভারের বিষয় !"

এ কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর জ্ঞীরামক্বক্ষ আবার গান ধরিলেন :—
মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে, যেন উন্মন্ত আঁধার ঘরে ।
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত, অভাবে কি ধরতে পারে ॥
অগ্রে শনী বণীভূত কর তব শক্তি সারে ।
ওরে কোটার ভিতর চোর কুটারী, ভোর হ'লে সে লুকাবে রে ॥
যড়দর্শনে না পায় দরশন, আগম নিগম তন্ত্রসারে ।
সে যে ভক্তি রসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে ॥
সে ভাব লাগি পরম যোগী যোগ করে যুগ যুগান্তরে ॥
হ'লে ভাবের উদয় লয় সে যেমন, লোহাকে চুমুকে ধরে ॥
প্রসাদ বলে মাত্ভাবে আমি তব্ব করি যাঁরে ।
সেটা চাতরে কি ভাওবাে হাঁড়ি বোঝ না রে মন ঠারে ঠোবে ॥

#### ভাকুর সমাধিমন্দিরে

গান গাইতে গাইতে ঠাকুর সমাধিত্ব হইরাছেন। হাত অঞ্জলিবদ্ধ। দেহ উন্নত ও ত্রির। নেত্রদ্বর স্পান্দহীন। সেই বেঞ্চের উপর পশ্চিমান্য হটরা পা ঝুলাইরা বসিরা আছেন। সকলে উদগ্রীব হট্যা এই অভুড অবস্থা দেখিতেছেন। পণ্ডিত বিদ্যালাগরও নিশুক হইরা একদৃষ্টে দেখিতেছেন।

ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইলেন। দীর্ঘ নিখাস ফেলিয়া আবার সহাস্যে কথা কৃহিভেছেন।—"ভাব ভক্তি, এর মানে—তাঁকে ভালবাসা। যিনিই ব্ৰহ্ম তাঁকেই 'মা' বলে ডাকছে।

^প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি ভত্ত করি যারে। সেটা চাভরে কি ভাঙবো হাঁড়ি বোঝু নারে মন ঠারে ঠোরে ॥"

রামপ্রসাদ মনকে বল্ছে—'ঠারে ঠোরে' বুঝ্তে। এই বুঝ্তে বল্ছে त्य, त्याम यांतक ब्रक्ष वालाइ—जांतक है श्रामि मा वाल छाक्छि। विनिष्ठे নিশুন, তিনিই সগুণ: যিনিই ব্ৰহ্ম, তিনিই শক্তি। যথন নিজ্ঞিয় ব'লে বোধ হয়, তথন তাঁকে "ব্ৰহ্ম" বলি। যথন ভাবি সৃষ্টি, স্থিভি, প্ৰশয় ৰুরছেন ভখন তাঁকে আদ্যাশক্তি বলি, কালী বলি।

"ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। ষেমন অগ্নি আর দাহিক। শক্তি, অগ্নি বল্লেই माहिका मंख्नि वया यात्र: माहिका मंख्नि व्यवह व्यवि व्या यात्र; এक निक মানলেই আর একটাকে মানা হয়ে যায়।

"তাঁকেই 'মা' ৰ'লে ডাকা হ'ছে। মা বড় ভালবাদার জিমিষ কি না। ল্পন্তকে ভালবাসতে পারনেই তাঁকে পাওয়া বায়। ভাব, ভক্তি, ভালবাসা আর বিশ্বাস: আর একটা গান শোন।

িউপায়-আগে বিশান,-ভার পর ভক্তি ]

গান-ভাবিদে ভাবের উদর হয়।

( ও সে ) বেমন ভাব, তেমনি লাভ মূল সে প্রভার॥ कानीशंप अश इर्ए, ठिख विप तम्र (यि ि ठिख पूर्व तम् )। ভবে পূজা, হোম, যাগ যজ্ঞ, কিছুই কিছু নয়॥

"চিত্ত ভালত হওয়া, তাঁকে থুব ভালবাসা। 'স্থা হুদ,' কি না অমৃতের ছুদ। ওতে ডুব্লে মানুষ মরে না। অমর হয়। কেউ কেউ মনে করে, বেশী क्रेबंद क्रेबंद क'दल मांथा थादान ह'रत्र याद्य। जा नद्य। এ रा स्थात हर। অমৃতের সাগর। বেদে তাঁকে অমৃত বলেছে, এতে ভূবে গেলে মরে না-অমর হয় ১

[ নিকাম কর্ম বা কর্মবোগ ও 'জগতের উপকার'] Sri Ramkrishna and the European ideal of work.

"পূজা, হোম, বাগ, বজ্ঞ কিছুই কিছু নয়। বদি তাঁর উপর ভালবাসা আদে তা'হলে আর এ সব কর্মের বেশী দরকার নাই। বজক্ষণ হাওয়া পাওরা না বার, ততক্ষণই পাধার দরকার; যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি আদে, পাধা রেখে দেওর। বায়। আর পাধার কি দরকার?

"তৃমি যে সব কর্ম কর্ছো, এ সব সৎকর্ম। যদি 'আমি কন্তা, এই আহমার ত্যাগ করে নিচামভাবে ক'রতে পারো. তা'হলে খুব ভাল। এই নিচাম কর্ম ক'রতে ক'রতে ক'বতে ঈশবৈতে ভক্তি ভালবাসা আসে। এইরপ নিচাম কর্ম ক'রতে ক'রতে ঈশব লাভ হয়।

কিন্তু যত তাঁর উপর ভক্তি ভালবাস। মাসবে, । ততই তোমার কর্ম কমে বাবে। গৃহস্থের বউ, পেটে বথন ছেলে হয়—শাশুড়ী তার কর্ম কমিয়ে দের। বতই মাস বাড়ে, শাশুড়ী কর্ম কমায়। দশ মাস হ'লে আদপে কর্ম কর্তে দের না, পাছে ছেলের কোন হানি হয়, প্রসবের কোন ব্যাঘাত হয়। (হাস্য)। তুমি বে সব কর্ম কর্ছো এতে ভোমার নিজের উপকায়। নিজামভাবে কর্ম ক'য়তে পারলে চিত্তগুদ্ধি হবে, ঈর্মরের উপর ভোমার ভালবাসা আসবে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ ক'রতে পার্বে। জগতের উপকার মামুষে করে না; ভিনিই ক'য়ছেন; যিনি চক্র স্থ্যে করেছেন, যিনি মা বাপের সেহ, যিনি মহতের ভিতর দয়া, যিনি সাধু ভক্তের ভিতর ভক্তি দিয়েছেন। যে লোক কামনাশৃস্ত হয়ে কর্ম ক'য়বে সে নিজেরই মঙ্গল ক'য়বে।

#### [ নিকাম কর্ম্মের উদ্দেশ্য-স্থার দর্শন ]

"অন্তরে সোণা আছে, এখনও খবর পাও নাই। একটু মাট চাপা আছে। যদি একবার সন্ধান পাও, অন্ত কাজ কমে যাবে। গৃহস্থের বৌর ছেলে হলে ছেলেটাকেই নিয়ে থাকে; ঐটাকে নিয়েই নাড়াচাড়া; আর সংসারের কাজ শাগুড়ী কর্ডে দের না। (সকলের হাস্য)।

"আরো এগিরে বাও। কাঠুরে কাট কাটতে গিছিল;—এমচারী বলে,

এগিরে নাও। এগিরে গিরে দেখে চন্দন গাছ। আবার কিছুদিন পরে ভাব্দে ভিনি এগিরে বেভে বলেছিলেন, চন্দন গাছ পর্যন্ত ভো বেভে বলেন নাই। এগিরে গিরে দেখে রূপার খনি। আবার কিছুদিন পরে এগিরে গিরে দেখে, সোণার খনি। ভারপর কেবল হীরা, মানিক। এই সব লয়ে একবারে আণ্ডিল হ'রে গেল।

\*নিছাম কর্ম করতে পারলে ঈশবে ভালবাসা হয়; ক্রমে তাঁর কুপার তাঁকে পাওয়া যায়। ঈশবকে দেখা যায়, তাঁর সক্রে কথা কওয়া যায়, যেমন আমি তোমার সঙ্গে কখা, কচিছ । " (সকলে নিঃশব্দ)।

# সপ্তম পরিচ্ছেদ ঠাকুর অহেতুক রূপাসিদ্ধ

সকলে অবাঁক্ ও নিস্তব্ধ হইয়া এই সকল কথা গুনিভেছেন। যেন সাক্ষাৎ বাথাদিনী শ্রীরামক্ষের জিহ্বাতে অবতীর্ণ হইয়া বিদ্যাসাগরকে উপলক্ষ করিয়া জীবের মঙ্গলের জন্ম কথা বলিভেছেন। রার্ত্রি হইভেছে; নম্বটা বাজে। ঠাকুর এইবার বিদায় গ্রহণ করিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিভাসাগরের প্রতি, সহাস্যে)—এ যা বলুম, বলা বাছল্য, আপনি সব জানেন—ভবে থপর নাই (সকলের হাস্য)। বরুণের ভাণ্ডারে কন্ত কি র্ম্ম আছে। বরুণ রাজার খপর নাই।

বিদ্যাস।গর ( সহাস্যে )—ভা আপনি বলভে পারেন।

শ্রীরামক্বঞ ( সহাস্যে )—হাঁ গো, অনেক বাবু জানে না চাকর বাকরের নাম ( সকলের হাস্য ), বা বাড়ীর কোধায় কি দামী জিনিষ আছে।

কথাবার্ত্তা গুনিয়া সকলে আনন্দিত। সকলে একটু চুপ করিয়াছেন ! ঠাকুর জাবার বিভাসাগরকে সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেছেন।

জীয়ামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—একবার বাগান দেখুতে যাবেন; রাস্মণির বাগান। ভারি চমংকার জায়গা।

ं विमानान ब- बार्या वह कि। जार्शन धारन जात जामि शाया ना।

প্রীরামক্রফ-সামার কাছে ? ছি! ছি!

विमानानत-तन कि! अमन कथा राजन ? आयात्र वृत्थिय मिन।

শীরামক্রক ( সহাস্যে )—আমরা কেলেডিকি ( সকলের হাস্য )। খাল বিল আবার বড় নদীতেও যেতে পারি। কিন্ত আপনি আহাজ; কি ভানি বেতে গিরে চড়ার পাছে লেগে বার। (সকলের হাস্য )।

বিভাসাগর সহাস্যবদন; চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর হাসিভেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ —ভার মধ্যে এ সমন্ন জাহান্তও যেতে পারে। বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—হাঁ, এটা বর্ষাকাল বটে। (সকলের হাস্য)।

মাষ্টার (স্বগত:)—নবাহুরাগের বর্ষা; নবাহুরাগের সমর মান স্থপমান বোধ থাকে না বটে।

ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন; ভক্তসঙ্গে। বিদ্যাসাগর আত্মীরপণ সঙ্গে দাঁড়াইয়াছেন। ঠাকুরকে গাড়ীতে তুলিয়া দিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন কেন ? মূল মন্ত্র জপিতেছেন; জপিতে জপিতে ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। **অত্তেতুক কুপাসিলু**! বৃঝি বাইবার সয়য় মহাত্মা বিদ্যাসাগরের আব্যাত্মিক মঙ্গলের জন্ত মার কাছে প্রার্থনা করিতেছেন।

ঠাকুর ভক্তদঙ্গে সিঁড়ি দিয়া নামিডেছেন। একজন ভক্তের হাত ধরিয়া আছেন। বিভাসাগর স্থজন সঙ্গে আগে আগে যাইডেছেন—হাতে বাতি, পথ দেখাইয়া আগে আগে যাইডেছেন। প্রাবণ ক্লফার্ফী; এখনও চাঁদ উঠে নাই। ভ্যসাবৃত উত্থানভূমির মধ্যাদিয়া সকলে বাতির ক্ষীণালোক শক্ষ্য করিয়া ফটকের দিকে আদিতেছেন।

শ্রীরামক্তক ভক্তনঙ্গে কটকের কাছে বাই পৌছিলেন, সকলে একটি স্থলর দৃশ্র দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সম্মুখে বালালীর পরিচ্ছদধারী একটি গৌরবর্ণ শাশ্রাধারী পুরুষ, বয়স আন্দাজ ৩৬।৩৭; মাথায় শিথদিগের স্থায় শুল্র পাগড়ী, পরণে কাপড়, মোজা, জামা; চাদর নাই। তাঁহারা দেখিলেন, পুরুষটি শ্রীরামক্তকে দর্শন মাত্র মাটিতে উক্ষীয়সমেত মন্তক অবলুষ্টিত ক্রিয়া ভূমি হইয়া রহিয়াছেন। তিনি দাঁড়াইলে ঠাকুর বলিলেন, "বলরাম। তুমি? এড রাত্তে ?

বলরাম ( সহাল্যে )—আমি অনেককণ এসেছি; এখানে গাঁড়িরেছিলাম। এরামক্ষণ —ভিভরে কেন বাও নাই ?

বলরাম—আজ্ঞা, সকলে আপনার কথাবার্তা শুনছেন, মাঝে গিয়ে বিরক্ত করা। এই বলিয়া বলরাম হাসিতে লাগিলেন।

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে গাড়ীতে উঠিতেছেন। বিভাসাগর ( মাষ্টাবের প্রাভি, মৃগুস্বরে )—ভাড়া কি দেব ? মাষ্টার—স্বাজ্ঞা না, ও হরে গেছে।

বিদ্যাদাগর ও অক্তান্ত দকলে ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।

গাড়ী উত্তরাভিমুখে হাঁকাইরা নিল। গাড়ী দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ীতে বাইবে। এখনও সকলে গাড়ীর দিকে তাকাইরা দাঁড়াইরা আছেন। বুঝি ভাবিতেছেন, এ মহাপুরুষ কে? যিনি ঈশ্বরকে এভ ভালবাসেন, আর বিনি জীবের ঘরে ঘরে কির্ছেন; আর বল্ছেন, ঈশ্বরকে ভালবাসাই জীবনের উদ্দেশ্য!

# ন্ধিতীয় খণ্ড প্রথম পরিচ্ছেদ

## ভাকুর প্রীরামক্বক্ষ দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসকে

শ্রীরামক্রফ দক্ষিণেশ্ব-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে বিরাজ করিছেছেন। বৃহস্পতিবার, শ্রাবণ, তক্লাদশমী তিথি; ২৪শে স্মাগষ্ট ১৮৮২ খ্রী: স্ম:।

আক্রনাল ঠাকুরের কাছে হাজরা মহাশয় রামলাল, রাথাল প্রভৃতি থাকেন। প্রীযুক্ত রামলাল ঠাকুরের প্রাভৃত্যুত্র;—কালীবাড়ীতে পূজা করেন। মাষ্টার আসিয়া দেখিলেন উত্তরপূর্ব্বের লখা বারালায় ঠাকুর হাজরার নিকট দীড়াইয়া কঞা কহিতেছেন। তিনি আসিয়া ভূমিঠ হইয়া ঠাকুরের প্রীণাদপদ্ম বন্ধনা করিলেন।

ঠাকুর সহাস্যবদন। মাষ্টারকে বলিভেছেন—"আর ছ' একবার ঈশর বিদ্যাসাগরকে দেখার প্রয়োজন। চাল চিত্র একবার মোটামুটি এঁকে নিরে ভারপর বসে বসে রঙ্ফলায়। প্রভিমা প্রথমে একমেটে, ভারপর দোমেটে, ভারপর খড়ি, ভার পর রং—পরে পরে কর্তে হয়। ঈশর বিদ্যাসাগরের সব প্রস্তুত কেবল চাপা রয়েছে। কভকগুলি সংকাজ ক'রছে;—কিন্তু অন্তরে কি আছে ভা জানে না, অন্তরে সোণা চাপা রয়েছে। অন্তরে ঈশর আছেন; —জান্তে পার্লে সব কাজ ছেড়ে ব্যাকুল হ'য়ে ভাঁকে ভাকতে ইছে। হয়।

ঠাকুর মাষ্টারের সঙ্গে দাঁড়াইয়া কথা কহিভেছেন,—আবার কখনও বারাতায় বেড়াইভেছেন।

[ সাধনা-কামিনী-কাঞ্চনের ঝড়ভুফান কাটাইবার জন্ম ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—অন্তরে কি আছে জান্বার জন্ত একটু সাধনা চাই। মাষ্টার—সাধন কি বরাবর কর্তে হয় ?

শীরামকৃষ্ণ। না,—প্রথমটা একটু উঠে পড়ে লাগতে হয়। তার পর আর বেনী পরিশ্রম কর্তে হবে না। যতক্ষণ টেউ, ঝড়, তুফান আর বঁগাকের কাছ দিয়ে যেতে হয়, ততক্ষণ মাঝির দাঁড়িয়ে হাল ধর্তে হয়;—দেইটুকু পার হয়ে গেলে আর না। যদি বাঁক পার হ'ল আর অমুকুল হাওয়া বইল, তথন মাঝি আরাম করে বলে, হালে হাতটা ঠেকিয়ে রাখে;—ভারপর পাল টালাবার বন্দোবস্ত ক'রে তামাক সাজতে বসে। কামিনী কাঞ্চনের ঝড় তুফানগুলো কাটিয়ে গেলে তথন শাস্তি।

[ ঠাকুর জ্ঞীরামক্তম্ব ও ধোগভন্ধ—ধোগভ্রষ্ট—ধোগাবস্থা—'নিবাড-নিক্ষপমিব প্রদীপম্'—ধোগের ব্যাঘাত ]

"কারু কারু বোগীর লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু তাদেরও সাবধান হওয়া উচিত। কামিনীকাঞ্চনই যোগের ব্যাঘাত। যোগজুট হয়ে সংসারে এসে পড়ে;—হয়ত ভোগের বাসনা কিছু ছিল। সেইগুলো হয়ে গেলে আবার ঈশবের দিকে যাবে,—আবার সেই বোগের অবস্থা। সটকা কল জান ?" याद्वीत-चाटक मा--- (मि नारे।

শ্রীরামক্ষ-ও দেশে আছে। বাঁশ নুষিয়ে রাখে, ভাতে বড়শী দাগাল ছড়ি বাঁধা থাকে। বড়শীতে টোপ দেওয়া হয়। মাছ যেই টোপ খায় আমনি সড়াৎ করে বাঁশটা উঠে পড়ে। বেমন উপরে উচ্ দিকে বাঁশের মুখ ছিল সেইরূপই হয়ে য়ায়।

"নিজ্ঞি, এক দিকে ভার পড়লে, নীচের কাটা উপরের কাটার সঙ্গে এক হয় না। নীচের কাটাটি মন—উপরের কাটাটি ঈশব। নীচের কাটাটি উপরের কাটার সহিত এক হওয়ার নাম যোগ।

শ্বন ছির না হ'লে যোগ হর না। সংসার হাওয়া মনরপ দীপকে সর্বাদা চঞ্চল ক'রছে। ' ঐ দীপটা যদি আদপে না নড়ে ভা হ'লে ঠিক যোগের অবস্থা হরে বার।

"কামিনীকাঞ্চনই যোগের ব্যাঘাত। বস্ত বিচার কর্বে। মেরে মাস্থবের শরীরে কি আছে—রক্ত, মাংস, চর্কী, নাড়ীভূ'ড়ী, কুমি, মৃত, বিষ্ঠা, এই সব। সেই শরীরের উপর ভালবাস।কেন ?

শ্বামি রাজসিক ভাবের আরোপ ক'র্ভাম—ভ্যাগ কর্বার জন্ত। সাধ হরেছিল সাঁচচা জরীর পোষাক পর্বো; আঙ্টি আঙ্লে দেব; নল দিয়ে শুড়গুড়ীতে ভামাক ধাব। সাঁচচা জরীর পোষাক পর্লাম,—এরা (মথুর বাবু) আনিয়ে দিলে। থানিকক্ষণ পরে মনকে বল্লাম,—মন এর নাম সাঁচচা জরীর পোষাক! তথন সেগুল'কে খুলে ফেলে দিলাম। আর ভাল লাগ্ল না। বল্লাম মন, এরি নাম শাল,—এরই নাম আঙ্টী! এরই নাম নল দিরে শুড়গুড়ীতে ভামাক থাওয়া। সেই যে সব ফেলে দিলাম আর মনে উঠে নাই।"

সন্ধ্যা আগত প্রায়। ঘরের দক্ষিণপূর্বের বারাগুায় ঘরের বারের কাছে, ঠাকুর মণির সহিত নিভ্তে কথা কছিতেছেন।

শ্ৰীরামুক্ত (মণির প্রতি) – বোগীর মন পর্কান ই কথরেতে থাকে, — সর্বাদাই আছাত। চকু ক্যাল ক্যালে দেখলেই বুঝা বায়। বেমন পাখী ডিকে ভা দিচ্চে—সব মনটা সেই ভিমের দিকে, উপরে নাম মাত্র চেরে রয়েছে ! আছো আমার সেই ছবি ভাগাতে পার ?

মণি—বে আজা। আমি চেষ্টা কর্ৰো যদি কোথাও পাই।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গুরুশিক্ত সংবাদ—গুহাকথ।

সদ্ধ্যা হইল। ফরাস ৺কালীমন্দিরে ও ৺রাধাকান্তের মন্দিরে ও অক্তাক্ত ঘরে আলো আলিয়া দিল। ঠাকুর ছোট খাট্টিতে বসিয়া জগন্মাতার চিস্তা ও তংপরে ঈশবের নাম করিতেছেন। ঘরে ধুনা দেওয়া হইয়ছে। এক শার্ম্বে একটা পিলস্কলে প্রদীপ অলিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে শাঁক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ৺কালীবাড়ীতে আরতি হইতেছে। ওক্লা দশ্মী তিথি। চতুদ্দিকে চাঁদের আলো।

আরভির কিরৎক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাট্টীতে বসিয়া মণির সহিত একাকী নানা বিষয়ে কথা কহিতেছেন। মণি মেজেতে বসিয়া আছেন।

[ 'कर्चा (ग) वाधिकात्र स्था भ करनवू कला हन' ]

শ্রীরামকৃষ্ণ — নিক্ষাম কর্মা কর্বে। ঈশ্বর বিভাসাগর বে কর্মা করে সেভাল কাজ ,—নিক্ষাম কর্মা কর্বার চেষ্টা করে।

মণি—আজঃ। ই।। আছে।, যেখানে কর্ম সেখানে কি ঈশর পাওয়া বায় ? রাম আর কাম কি এক সঙ্গে হয় ? হিন্দিতে একটা কথা সেদিন পড়্লাম।

"যাহাঁ রাম তাঁহা নাহি কাম, যাহাঁ কাম তাঁহা নাহি রাম।"

শ্রীরামক্ক কর্ম সকলেই করে; — তাঁর নাম গুণ কর। এও কর্ম,— সোহহংবাদীদের 'আমিই সেই' এই চিস্তাও কর্ম—নিষাস ফেলা, এও কর্ম। কর্মন্ত্যাগ করবার যো নাই। তাই কর্ম কর্বে,—কিন্ত ফল ঈর্মরে সমর্পণ করবে।

মণি—আজ্ঞা, বংতে অর্থ বেশী হয় এ চেষ্টা কি কর্তে পারি ? শ্রীরামক্রক্ষ-বিদ্ধার সংসারের জক্ত পারা যায়। বেশী উপায়ের চেষ্টা কর্বে কিন্তু সহপারে। উপার্জ্জন করা উদ্দেশ্ত নয়। ঈশরের সেবা করাই উদ্দেশ্ত ৷ টাকাতে যদি ঈশরের সেবা হয় ত সে টাকায় দোষ নাই।

মণি—আজ্ঞা. পরিবারদের উপর কর্ত্তব্য কত দিন ?

শীরামকৃষ্ণ — তাদের খাওয়া পরার কট না থাকে। কিন্তু সন্তান নিজে সমর্থ হলে আর তাদের ভার লবার দরকার নাই; পাখীর ছানা থুঁটে থেডে শিখলে, আবার মার কাছে থেতে এলে, মা ঠোকর মারে ।

मनि-कर्म कछ दिन कत्रा इरव ?

শ্রীরামক্ষ্ণ—ফল লাভ হলে আর ফুল থাকে না। জীশার লাভ হলে কর্মা আর করতে হয় না মনও লাগে না।

"মাভাল বেশী মদ থেরে হঁল রাখ্তে পারে না—ছ' আনা থেলে কাক্স কর্মা চল্তে পারে! ঈখরের দিকে বভই এগুবে ভভই তিনি কর্মা কমিরে দিবেন! ভর নাই। গৃহস্থের বউ অভঃসন্থা হ'লে শাশুড়ী ক্রমে ক্রমে কর্মা কমিরে দের। দশ মাস হ'লে আদপে কর্মা কর্তে দের না। ছেলেটি হ'লে ঐটিকেই মিরে নাড়া চাড়া করে।

"যে কটা কর্ম আছে. সে কটা শেষ হরে গেলে নিশ্চিস্ত। গৃহিণী, ৰাড়ীর রাঁধা বাড়া আর আর কাজকর্ম সেরে যখন নাইভে গেল, তখন আর কেরে না;—ভখন ডাকা ডাকি কর্লেও আর আসবে না।"

[ টবর লাভ ও ঈবর দর্শন কি ? উপায় কি ? ]

মণি—আজ্ঞা, ঈশ্বরলাভ এর মানে কি ? আর ঈশ্বর-দর্শন কাকে বলে ? আর কেমন করে হয় ?

শীরামক্রক—বৈক্ষবেরা বলে বে ঈশরের পথে যারা বাছে আর বারা তাঁকে লাভ করেছে তাদের থাক্ থাক্ আছে;—প্রবর্ত্তক, সাধক, সিদ্ধ আর সিদ্ধের সিদ্ধ । বিনি সবে পথে উঠ্ছেন তাকে প্রবর্ত্তক বলে। বে সাধন ভজন কর্ছে—পূজা, জপ, ধ্যান, নামগুণ কীর্ত্তন করছে,—সে ব্যক্তি সাধক। বে ব্যক্তি ঈশর আছেন বোধে বোধ করেছে তাকেই সিদ্ধ বলে। বেমন বেদারস্তর উপমা আছে,—সদ্ধকার ঘর, বারু গুরে আছে। বার্কে একলন হাত্ড়ে হাত্ড়ে খুলছে। একটা কোচে হাত দিয়ে বল্ছে, এ नयु - जानानाय राज पिरस वन्रह । नयु, प्रवकाय राज पिरस वन्रह । नय । নেডি, নেভি, নেভি। শেষে বাবুর গায়ে হাত পড়েছে, তথন বলছে, 'ইহ' এই বাবু ;-- অর্থাৎ 'অন্তি' বোধ হয়েছে। বাবুকে লাভ হয়েছে কিন্ত বিশেষ ক্ৰপে জাৰা হয় ৰাই।

"আর এক থাক আছে, ভাকে বলে সি**দ্ধের সিদ্ধ**। বাবুর সঙ্গে যদি বিশেষ আলাপ হয় তা হ'লে আর এক রকম অবস্থা-- যদি ঈখরের সঙ্গে প্রেম ভক্তির ছারা বিশেষ আলাপ হয়। যে সিদ্ধ সে ঈশ্বরকে পেরেছে वर्छ.—श्रिब मिष्कद निक छिनि जैन्देद्दद मान विश्वपद्मल जानान करव्रह्म ।

"কিন্তু তাঁকে লাভ করতে হ'লে একটা ভাব আখ্রা করতে হয়। **শাস্ত,** দাস্থ্য, বাৎসল্য, বা মধুর।

"শান্ত,—ঋষিদের ছিল। তাদের অন্ত কিছু ভোগ কর্বার বাসনা ছিল না। যেমন স্ত্রীর স্বামীতে নিষ্ঠা :--সে জানে আমার পতি কন্দর্প।

"দাস্য—বেমন হতুমানের। রামের কাজ করবার সমর সিংহ তুলা। স্ত্রীরও দাস্য ভাব থাকে,—স্বামীকে প্রাণপণে সেবা করে। মার কিছু কিছু থাকে :--খণোদারও ছিল।

"नथा-व्युत ভार ; এन. এन काष्ट्र এनে वन ; खीनामानि इक्ष्ट कथन थाँ हो। कन थां खबाह्य, कथम चार्फ हफ्र ह

"বাৎস্ল্য—যেমন বলোদার। স্ত্রীরও কছকটা থাকে,—স্বামীকে প্রাণ চিরে থাওরার। ছেলেটি পেট ভ'রে থেলে তবেই মা সম্বষ্ট। বশোদা রুক্ষ খাবে বলে ননী হাতে করে বেডাতেন।

"মধুর—বেমন শ্রীমতীর। স্তীরও মধুর ভাব। এ ভাবের,ভিতরে সকল ভাবই আছে--- भास, मात्रा, तथा, वाश्तरा।"

यनि-स्थित्रक पर्मन कि এই চকে इत्र ?

শ্রীরামক্ত্ম-তাঁকে চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না। সাধনা করতে করতে अकृष्टि (श्राट्यात अवीत इश.—छात्र (श्रायत हकू, (श्रायत कर्ग। तह हाक

ভাঁকে দ্যাৰে,—দেই কর্ণে ভাঁর বাণী গুলা বায়। স্থাবার প্রেমের লিক বোনি হয়।

এই কথা শুনিয়া মণি হো, হো, করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। ঠাকুক বিরক্ত না হইয়া আবার বলিভেছেন।

জীরামক্ষ - এই প্রেমের শরীরে আত্মার দহিত রমণ হয়।

[ মৰি আবার গম্ভীর হইলেন।

জীরামকৃষ্ণ — **ঈশারের প্রতি খুব ভালবাস। না এলে হয় লা। খুক** ভালবাস। হ'লে ভবেই ত চাবিদিক ঈশারময় দেখা যায়। খুব ভাবা হ'লে ভবেই চারিদিক্ হল্দে দেখা যায়।

"তথন আবার 'তিনিই আমি' এইটি বোধ হয়। মাভালের নেশা বেশী। হ'লে বলে, 'আমিই কালী'।

"গোপীরা প্রেমোশ্বত হয়ে ব'ল্ডে লাগ্ল, 'আমিই রুঞ'।

"তাঁকে রাতদিন চিন্তা ক'র্লে তাঁ'কে চারিদিকে দেখা যায়,—বেমন প্রদীপের শিখার দিকে মদ্ একদৃষ্টে চেয়ে থাক, তবে খানিকক্ষণ পরেঃ চারিদিকে শিখাময় দেখা যায়।"

[ ঈশার দর্শন কি মস্তিকের ভূল ? 'সংশ্যাত্মা বিনশ্রতি'] মণি ভাবিতেছেন যে সে শিখা ত সত্যকার শিখা নয়।

ঠাকুর অন্তর্গামী, বলিতেছেন,— চৈত্তকে চিন্তা ক'রলে অচৈত্ত হয় না। শিবনাথ বলেছিল, ঈশ্বকে একশ'বার ভাবলে বেহেড্ হয়ে যায়। আমি তাকে বল্গাম, চৈত্তকে চিন্তা ক'রলে কি অচৈত্ত হয় ?

মণি—আজ্ঞা বুঝেছি। এ তো অনিভ্য কোনও বিষয় :চিস্তা করা নয়,-যিনি নিভ্য চৈত্ত স্বরূপ তাঁভে মন লাগিয়ে দিলে মামুষ কেন অচৈত্ত ছবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রসন্ন হইয়া)—এইটি তাঁর কুপা,—তাঁর কুপা না হ'লে সন্দেহ ভঞ্জন হয় না। "আত্মার সাক্ষাৎকার না হ'লে সন্দেহ ভঞ্জন হয় না।

"তাঁর রূপা হ'লে আরু ভয় নাই। বাপের হাত ধ'রে গেলেও বরং ছেলে পড় ছৈ পারে, কিন্তু ছেলের হাত যদি বাপ ধরে—আর ভর নাই

ভিনি क्रें करा करत यकि मत्स्वर छश्चन करतन चात्र हिथा हि । ভবে তাঁকে পাবার জন্ম খুব ব্যাকুল হ'য়ে, ডাক্তে ডাক্তে—সাধনা ক'রভে ক'রতে তবে রূপা হয়। ছেলে অনেক দৌডাদৌডি কচ্ছে দেখে মার দয়া इश्र। या नुकिया हिन, এम दिन्धा (मश्र।"

মণি ভাবিতেছেন তিনি দৌড়াদৌড়ি কেন করান।—ঠাকুর অমনি विनाखिए हम, "ठाँव हेक्हा य थानिक मोड़ामोड़ि इब : छर ब्यासाम इब । ভিনি লীলায় এই সংসার রচনা করেছেন। এরি নাম মহামারা। ভাই সেই শক্তিরপিণী মার শরণাগত হ'তে হয়। মায়াপাশে বেঁধে ফেলেছে, এই পাশ ছেদন ক'রতে পারলে তবেই ঈশ্বর দর্শন হ'তে পারে।

#### ি আত্মাশক্তি মহামায়া ও শক্তিসাধনা ]

শীরামকৃষ্ণ--তাঁর রূপা পেতে গেলে আন্তাশক্তিরপিণী তাঁকে প্রসন্ন করতে হয়। তিনিই মহামায়া। জগংকে মুগ্ধ করে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ক'রছেন। ভিনি অজ্ঞান ক'রে রেথে দিয়েছেন সেই মহামায়া দ্বার ছেড়ে मित्न **ज्राय व्यक्तात्र याख्या यात्र**। वाहित्त प'ए थाकृतन वाहित्तत्र <del>क्रि</del>निय क्विन ( स्था यात्र ।— म्हिन निष्ठा मिक्किनानन शूक्यक कान्ए शादा यात्र ना। তাই পুরাণে কথা আছে-চণ্ডীতে-মধুকৈটভঃ বধের সময় ব্রহ্মাদি দেবভারা মহামায়ার শুব করছেন।

**"শক্তিই জগতের মূলাধার**। সেই আতাশক্তির ভিতরে বিভা ও অবিছা হই আছে,—অবিদ্যা—মুগ্ধ করে। অবিছা-বা থেকে কামিনী কাঞ্চন-মুগ্ত করে। বিজ্ঞা-যা থেকে ভক্তি, দয়া, জ্ঞান, প্রেম-স্বাধের পথে ল'মে যায়।

"সেই অবিদ্যাকে প্রসন্ন কর্তে হবে। তাই শক্তির পূজা পদ্ধতি।

"তাঁকে প্রদার করবার জ্ঞা নানা ভাবে প্রজা।— দাসী ভাব, বীর ভাব, সম্ভান ভাব। বীরভাব—অর্থাৎ রমণ দ্বারা তাঁকে প্রদন্ত করা।

"শক্তি সাধনা—সব ভারি উৎকট সাধনা ছিল, চালাকি নয় :

<sup>\*</sup> তং বাহা ভংষধা ভং হি বষ্টকার পরাস্থিক। হুৰাত্মক্ষরে নিতে; ত্রিৰামাত্রাত্মিকা স্থিতা। চঙী, মধুকৈটভ বধ।

"পামি মার দাসী ভাবে, পথী ভাবে ছই বৎসর ছিলাম। **আমার কিস্কু** সন্তাম ভাব,—স্ত্রীলোকের স্তন মাতৃত্তন মনে করি।

"মেরেরা এক একটি শক্তির রূপ। পশ্চিমে বিবাহের সময় বরের হাডে ছুরি থাকে; বাঙ্গালা দেশে থাতি থাকে; অর্থাৎ ওই শক্তিরূপা কন্তার সাহায্যে বর মায়াপাশ ছেদন ক'র্বে। এটি বীরভাব। আমি বীর ভাবে পূজা করি নাই। আমার সন্তান ভাব।

"কস্তা শক্তিরূপা। বিবাহের সময় দেখ মাই,—বর খোকাটি পিছনে ধনে থাকে? কন্তা কিন্তু নিঃশস্ক।"

> [ দর্শনের পর ঐর্থ্য ভূল হয়—নামা জ্ঞান, অপরা বিদ্যা— Religion and Science, সান্ত্বিভ ও রাজসিক জ্ঞান ]

শীরামকৃষ্ণ— ঈশর লাভ কর্লে তাঁর বাহিরের ঐশর্য্য, তাঁর জগতের ঐশর্য্য, ভূল হয়ে যায়; তাঁকে দেখলে ভার ঐশর্য্য মনে থাকে না। ঈশরের জানন্দে ময় হ'য়ে ভক্তের আর হিনাব থাকে না। নরেক্রকে দেখলে 'ভোর নাম কি, ভোর বাড়ী কোধা' এ সব জিজ্ঞাসা দরকার হয় না। জিজ্ঞাসা করবার অবসর কই? হয়ুমানকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, আজ কি তিথি ইহুমান বল্লে, 'ভাই, আমি বার তিথি নক্ষত্র এ সব কিছুই জানি না, আমি এক রাশ্ব চিস্তা করি'।

### ভূতীয় খণ্ড

### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### **এরামকৃষ্ণ ৺বিজয়াদিবলে দক্ষিণেশর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে**

ঠাকুর শ্রীরামক্কফ দক্ষিণেখর-মন্দিরে বিরাজ করিভেছেন। বেলা ৯টা ছইবে;—ছোট খাট্টীতে বিশ্রাম করিভেছেন, মেজেতে মণি বসিয়া আছেন; উাহার সহিত কথা কহিতেছেন।

আজ বিজয়া; রবিবার, ২২শে অক্টোবর ১৮৮২ ঞ্রী: আ; , আধিন শুক্রা দুল্লী ভিথি। আজকাল রাধাল ঠাকুরের কাছে আছেন। নরেন্ত্র, ভবনাঞ্ মাঝে মাঝে যাভারাত করেন। ঠাকুরের দক্ষে ভাঁহার ভাতৃপুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল ও হাজরা মহাশয় বাদ করিতেছেন। রাম, মনমোছন, স্থরেশ, মাষ্টার, বলরাম ইহারাও প্রায় প্রতি দপ্তাহে—ঠাকুরকে দর্শন করিয়া বান। বাবুরাম সবে ছুং একবার দর্শন করিয়াছেন।

শ্রীরামক্তঞ্চ—ভোমার পূজার ছুটী হয়েছে ?

মণি—আজ্ঞা হাঁ। আমি সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পূজার দিনে কেশব দেনের বাড়ীতে প্রত্যহ গিছলাম।

প্রীরামক্লফ--বল কি গো।

মণি-- তুর্গা পূজার বেশ ব্যাখ্যা শুনেছি।

শ্রীরামক্লফ - কি বল দেখি।

মণি—কেশব সেনের বাড়ীতে রোজ দকালে উপাসনা হয়, দশটা এগারটা পর্যান্ত। সেই উপাসনার সময়ে তিনি হর্ন। পূজার ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি বল্লেন, যদি মাকে পাওয়া যায়—যদি মা হর্গাকে কেউ হৃদয়মন্দিরে আন্তে পারে—ভা হলে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ আপনি আসেন। লক্ষ্মী অর্থাৎ ঐশ্বর্যা সরস্বতী অর্থাৎ জ্ঞান, কার্ত্তিক অর্থাৎ বিক্রম, গণেশ অর্থাৎ সিদ্ধি, এ সব আপনি হয়ে যায়,—মা যদি আসেন।

#### [ঠাকুর শ্রীরামক্লফের নরেক্রাদি অন্তরঙ্গ ]

শ্রীযুক্ত ঠাকুর সকল বিবরণ ওনিলেন ও মাঝে মাঝে কেশবের উশাষনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। অবলেষে বলিতেছেন,—ভূমি এখানে ওখানে থেওনা—এইখানেই জাসবে।

"যারা অন্তরক ভারা কেবল এখানেই আস্বে। নরেন্দ্র, ভবনাধ, রাধাল এরা আমার অন্তরক। এরা সামাভ নর। তুমি এদের একদিন খাইও। নরেন্দ্রকে ভোমার কিরুপ বোধ হয়?

মণি—আজ্ঞা, খুব ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ —দেখ নরেন্দ্রের কত গুণ—গাইতে, বাজাতে, বিভার ;—খাবার জিভেন্দ্রির, বলেছে বিরে কর্বে না ;—ছেলাবেলা থেকে ঈখরেতে মন।[ ঠাকুর: মণির সহিত খাবার কথা কহিতেছেন।

#### [ नाकांत्र ना निताकांत-हिनाती मूर्खि शान-माज्यान ]

শ্রীরামক্তক্ত—তোমার আজকান ঈশর চিস্তা কিরূপ হচ্ছে ? তোমার সাকার ভাল লাগে,—না নিরাকার ?

মণি—জাক্তা সাকারে এখন মন বায় না। জাবার নিরাকায়ে কিন্তু মন স্থির করতে পারি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — দেখ্লে ? নিরাকারে একেবারে মন স্থির হয় না। প্রথম প্রথম সাকার ভ বেশ।

মণি—মাটীর এই সব মূর্ত্তি চিস্তা করা ?

औत्रागक्रक − ८कन १ िश्रासी मूर्जि।

মণি—আজ্ঞা; তা হলেও ত হাত প। ভাবতে হবে ?—কিছ এও ভাবছি বে প্রথমাবস্থায় রূপ চিস্তা না করলে মন স্থির হবে না—আপনি বলে দিয়েছেন। আচ্ছা, তিনি নানারূপ ধর্ত্তে পারেন। নিজের মার রূপ কি ধ্যান কর্ত্তে পারা বায় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ **হাঁ ভিনি (মা) গুরু,—আর ব্রহ্মময়ী স্বরুপা**। [মণি চুপ করিয়া আছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন —

মণি—আজ্ঞা, নিরাকারে কি রকম দেখা বায় ?—ও কি বর্ণনা করা বায় না ?

শ্ৰীরামক্বঞ্চ ( একটু চিস্তা করিয়) )—ও কিরূপ জান ?—

'এই কথা বলিয়া ঠাকুর একটু চূপ করিলেন। তৎপরে সাকার নিরাকার দর্শন কিরূপ অনুভূতি হয়, একটি কথা বলিয়া দিলেন। আবার ঠাকুর চূপ করিয়া আছেন।

শীরামক্ক কি জান এটা ঠিক্ ব্রতে সাধন চাই। ঘরের ভিতরের রদ্ধ দি দেখতে চাও, আর নিতে চাও, তা হ'লে পরিশ্রম ক'রে চাবি এনে দরকার তালা খুল্তে হয়। তারপর রদ্ধ বার করে আন্তে হয়। তা না হ'লে তালা দেওয়া ঘর—ছারের কাছে দাঁড়িয়ে ভাব্ছি, 'ঐ আমি দরজা খুললুম্, সিদ্ধকের ভাল। ভাললুম—ঐ রদ্ধ বার করলুম।" শুধু দাঁড়িয়ে ভাবুলে ভ হয় না। সাধন করা চাই।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### ঠাকুর অনম্ভ ও অনম্ভ ঈশ্বর—সকলই পদ্ধা—শ্রীরুন্দাবন দর্শন

[জ্ঞানীর মতে অদংখ্য অবভার। কুটাচক। ভার্ধ কেন ? ]

শীরামকৃষ্ণ—জ্ঞানীরা নিরাকার চিন্তা করে। তারা অবতার মানে না। অর্জুন শীকৃষ্ণকে শুব কর্ছেন, তুমি পূর্ণ ব্রহ্ম; কৃষ্ণ অর্জুনকে বল্লেন, আমি পূর্ণ ব্রহ্ম কি না দেখবে এস। এই বলে একটা যায়গায় নিয়ে গিয়ে বল্লেন, তুমি কি দেখছ ? অর্জুন বল্লে, আমি এক বৃহৎ গাছ দেখছি;—তাতে থোলো থোলো কালো জামের মত ফল ফলে রয়েছে। কৃষ্ণ বল্লেন, আরো কাছে এসে দেখ দেখি, ও থোলো খোলো কালো ফল নয়;—থোলো খোলো ক্রন্ত অসংখ্য ফলে রয়েছে আমার মত। অর্থাৎ সেই পূর্ণ ব্রহ্মক্রপা বৃক্ষ থেকে অসংখ্য ফলে রয়েছে যাচেছ।

"ক্বীর দাসের নিরাকারের উপর খুব ঝোঁক্ ছিল। ক্লফের ক্থায় ক্বীর দাস বলত,—ওঁকে কি ভ'জব ?—গোপীরা হাততালি দিত আর উনি বানর নাচ নাচতেন। (সহাস্যে) আমি সাকার বাদীর কাছে সাকার, আবার, নিরাকার বাদীর কাছে নিরাকার।

মণি (সহাস্যো)—বাঁর কথা হচ্ছে তিনি (ঈশ্বর) ও বেমন অনস্ত, আপেনি ও তেমনি অনস্ত।— আপনার অন্ত পাওয়া যায় না।

শ্রীরামক্রঞ (সহাসো)—তুমি বুঝে কেলেছ !--কি জান—সব ধর্ম একবার ক'রে নিতে হয়। সব পথ দিরে চলে আস্তে হয়। থেলার ঘূটী সব বর না পার হ'লে কি চিকে উঠে ?—ঘূটী যথন চিকে উঠে কেউ তাকে ধরতে পারে না।

মণি-- बाखा है।।

শীরামক্ষ — বোগী ছই প্রকার, — বছদক আর কুটীচক। যে সাধু অনেক ভীর্থ করে বেড়াচ্ছে — বার মনে এখনও শাস্তি হয় নাই, তাকে বছদক বলে। বে যোগী সব পুরে মন ছির করেছে, — বার শাস্তি হবে গেছে— সে এক যারগার আসন করে বংস — সার নড়ে না। সেই এক স্থানে বসেই তার আনন্দ। ভার তীর্থে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন করে না। যদি সে তীর্থে যায় সে। কেংল উদ্দীপনের জন্ম।

"আমায় সব ধর্ম একবার ক'রে নিতে হয়েছিল,—হিন্দু, মুসলমান, গৃষ্টান; আবার শাক্ত, বৈজ্ঞব, বেদাস্ত, এ সব পথ দিয়েও আস্তে হয়েছে। দেখলাম সেই এক জনার, তাঁর কাছেই সকলি আসছে,—ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে।

"তীর্থে গেলাম ভা এক একবার ভারি কট হ'ত। কাশীতে সেজ বাবুদের সঙ্গে রাজাবাবুদের বৈঠকখানায় গিয়েছিলাম। সেখানে দেখী তারা বিষয়ের কথা কছে!—টাকা, জমি এই সব কথা। কথা শুনে আমি কাদাতে লাগলাম। বল্লাম, মা কোথায় আন্লি! দক্ষিণেশরে.যে আমি বেশ ছিলাম। পইরাগে দেখ্লাম,—সেই পুকুর, সেই দ্র্বা, সেই গাছ, সেই তেঁচুল পাভা! কেবল ভফাৎ পশ্চিমে লোকের ভূষির মত বাহে। (ঠাকুর ও মণির হাস্য।)

\*ভবে তীর্থে উদ্দীপন হয় বটে। মথুরবাব্র সঙ্গে বৃন্দাবনে গেলাম।
মথুরবাব্র বাড়ীর মেয়েরাও ছিল,—হাদেও ছিল। কালীয়দমন ঘাট দেখবামাত্রই উদ্দীপন হ'ত,—আমি বিহুবল হ'য়ে যেতাম !—হাদে আমায় য়মুনার
সেই ঘাটে ছেলেটির মতন নাওয়াত।

"যমুনার তীরে সন্ধার সময় বেড়াতে যেতান। যমুনার চড়া দিয়ে সেই সময় গোষ্ঠ হ'তে গরু সব ফিরে আস্ত। দেখ্বামাত্র আমার ক্ষের উদ্দীপন হ'ল, উন্মত্তের স্থায় আমি দৌড়তে লাগলাম,—'ক্লফ কই, ক্লফ কই' এই বল্তে বল্তে।

শেশাকী ক'রে শামকৃত্ত রাধাকুতের পথে যাচ্ছি, গোবর্জন দেখতে নাম্নাম; গোবর্জন দেখ্যাতাই একেবারে বিহ্বল, দৌড়ে গিয়ে গোবর্জনের উপরে দাঁড়িরে পড়লুম।—আর বাহাশুর্র হ'রে গেলাম। তথন ব্রজ্বাসীরা গিয়ে আমায় নামিয়ে আনে। শামকৃত্ত রাধাকৃত্ত পথে সেই মাঠ, আর গাছ পালা পাখা হরিণ—এই সব দেখে বিহ্বল হ'য়ে গেলাম। চক্ষের জলে কাপড় ভিজে বেতে লাগ্ল। মনে হ'তে লাগ্ল, রুফরে, সবই রয়েছে, কেবল তোকে দেখ্তে পাচ্ছি না। পাকীর ভিতরে বদে, কিন্তু একবার একটা কথা কহিবার শক্তি নাই,—চুণ করে বদে! হৃদে পাকীর পিছনে আস্ছিল। বেয়ারাদের বলে দিছ্লা। 'ব্র হ'লিয়ার'!:

"গঙ্গামায়ী বড় যত্ন ক'ৰ্ভ। অনেক বয়স। নিধুবনের কাছে কুটীরে একলা থাকত। আমার অবস্থা আর ভাব দেখে, ব'ল্ভো—ইনি সাক্ষাৎ রাধা দেহ ধারণ করে এসেছেন। আমার 'গুলালী' বলে ডাক্ভো! ভাকে পেলে আমার ধাওয়া দাওয়া, বাসায় ফিরে যাওয়া, সব ভূল হ'য়ে যেভ। হাদে এক এক দিন বাসা থেকে থাবার এনে থাইয়ে যেত;—সেও খাবার জিনিষ ড'য়ের করে খাওয়াত।

"গঙ্গাময়ীর ভাব হ'ত। তার ভাব দেখবার জন্ত লোকের মেলা হ'ত। ভাবেতে এক দিন জ্বদের কাঁধে চড়েছিল।

"গঙ্গাময়ীর কাছ থেকে দেশে চলে আগবার আমার ইচ্ছা ছিল না। সব ঠিক ঠাক, আমি সিদ্ধ চালের ভাত খাব;—গঙ্গামায়ীর বিছানা ঘরের এদিকে হ'বে, আমার বিছানা ওদিকে হ'বে। সব ঠিক ঠাক। হুদে তথন বল্লে, ভোমার এত পেটের অস্থে—কে দেখবে। গ্র্মামায়ী বল্লে, কেন, আমি দেখবো, দেবা ক'রবো। হুদে এক হাত ধরে টানে আর গঙ্গামায়ী এক হাত ধরে টানে—এমন সময়ে মাকে মনে পড়ল।—মা সেই একলা দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীর ন'বতে। আর থাকা হ'ল না। তথন বল্লাম,—না, আমায় যেতে হবে।

"বৃন্দাবনের বেশ ভাবটী। ন্তন যাত্রী গেলে ব্রন্থ বাক্তে থাকে, "হার বোলো, গাঁঠ্রী থোলো।"

বেলা এগারটার পর ঠাকুর শ্রীরামক্বফ মা কালীর প্রদাদ গ্রহণ করিলেন।
মধ্যাহে একটু বিশ্রাম করিয়া বৈকালে আবার ভক্তদের দঙ্গে কথাবার্দ্তায়
কাটাইভেছেন,—কেবল মধ্যে মধ্যে এক একবার প্রণব ধ্বনি বা 'হা চৈত্তক্যা'
এই নাম, উচ্চারণ করিভেছেন।

ঠাকুরবাড়ীতে সন্ধার আরতি হইল। আজ বিজয়া— এরামক্রফ কালী ঘরে আদিয়াছেন; মাকে প্রণামের পর ভক্তেরা তাঁহার পদ্ধূলি গ্রহণ করিলেন। রামলাল মা কালীর আরতি করিয়াছেন। ঠাকুর রামলালকে দন্ধোধন করিয়া বলিতেছেন, 'ও রামনেলো! কই রে!'

ম। কালীর কাছে সিদ্ধি নিবেদন করা হইয়াছে। ঠাকুর সেই প্রসাদ ম্পর্শ করিবেন—সেইজন্ত রামলালকে ডাকিডেছেন। আর আর ভক্তদের সঞ্লক্তে একটু একটু দিতে বলিভেছেন।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

# দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে বলরামাদি সঙ্গে—বলরামকে শিক্ষা [লক্ষণ—সভা কথা—সর্বধর্শসমন্বয়—কামিনীকাঞ্চনই মায়া']

মঙ্গলবার অপরাহ্ণ, ২৪শে অক্টোবর। বেলা ৩টা ৪টা হইবে। ঠাকুর থাবারের তাকের নিকট দাঁড়াইরা আছেন। বলরাম ও মাষ্টার কলিকাতা হইতে এক গাড়াতে আদিয়াছেন ও প্রণাম করিছেছেন। প্রণাম করিয়া বিদলে ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন,—তাকের উপরে থাবার নিতে গিছিলাম, থাবারে হাত দিয়েছি, এমন সময় টিক্টিকী পড়েছে,—আর অম্নিছেডে দিইছি। (সকলের হাস্য।)

শ্রীরামক্ষ — হাঁ পো, ও সব মানতে হয়। এই দেখ না, রাখালের অহপ ; আমারো হাত পা কামড়াছে। হ'ল কি জান ? আমি সকালে বিছানা থেকে উঠবার সময় রাখাল আসছে মনে করে অমুকের মুখ দেখে ফেলেছি! (সকলের হাস্য)! হাঁ গো, লক্ষণ দেখুতে হয়। সেদিন নরেক্ত এক কানাছেলে এনেছিল, তার বন্ধু; চক্টা সব কানা নয়; যা হ'ক আমি ভাবলুম এ আবার কি ঘটালে!

"আর একজন আদে, আমি তার জিনিষ খেতে পারি না। সে আফিসে কর্ম্ম করে, তার ২০১ টাকা মাহিনা আর ২০১ টাকা কি মিধ্যা (bill) লিখিরে পার। মিধ্যা কথা কয় ব'লে, সে এলে বড় কথা কই না। হয়'ত হ'চার দিন আফিদ গেল না, এই খানে পড়ে রইল। কি জানো, মতলব যে যদি কারুকে বলে কয়ে দেয় ভাহ'লে অন্য যায়গায় কর্ম্ম কাজ হয়।"

বলরামের বংশ পরম বৈষ্ণব বংশ; বলরামের পিতা বৃদ্ধ ছইয়াছেন;—পরম বৈষ্ণব। মাধায় শিখা, গলায় তুলসীর মালা, আর হস্তে সর্বাদাই ছরি নামের মালা, জপ করিভেছেন। ইহাদের উড়িয়ায় অনেক জমিদারী আছে। আর কোঠারে. শ্রীবৃন্দাবনে, ও অন্যান্য অনেক স্থানে শ্রীশ্রীরাধারুষ্ণ বিগ্রহের সেবা আছে ও অধিতিশালা আছে। বলরাম নৃতন আসিতেছেন ঠাকুর গল্লছেলে তাঁছাকে নানা উপদেশ দিতেছেন।

শীরামকৃষ্ণ—েদে দিন অমুক এদেছিল; তনেছি নাকি এ কালো মাপ্টার গোলাম।—ঈশরকে কেন দর্শন হয় না ?—কামিনী লাঞ্চন মাঝে আড়াল হয়ে রয়েছে বলে। আর তোমার সর্পুথে কি করে দেদিন ও কথাটা বলে য়ে—
আমার বাবার কাছে একজন পরমহংস এসেছিলেন, বাবা তাঁকে কুঁকড়ো রেধে
খাওয়ালেন। (বলরামের হাস্য)। 'আমার অবস্থা' এখন মাছের ঝোল
আর প্রসাদ হ'লে একটু থেতে পারি। মার প্রসাদ মাংস এখন পারি না,—
তবে আক্রলে করে একটু চাখি, পাছে মারাগ করেন (সকলের হাস্য)।

[ अर्क्क क्था-वर्क्तमान পথে দেশशाजा-नक्ष व्याहार्रगत - शान अवन ]

"আছে।, আমার একি অবস্থা বল দেখি। ওদেশে যাচ্ছি বৰ্দ্ধমান থেকে নেমে; আমি গত্নর গাড়ীতে বসে,—এমন সময় ঝড়বৃষ্টি। আবার গাড়ীর সঙ্গে কো'থেকে লোক এসে জুটলো। আমার সঙ্গের লোকেরা বল্লে, এরা ডাকাত!—আমি তথন ঈধরের নাম কর্তে লাগলাম। কিন্তু কথনও রাম বাম বলছি কথনও কালী কালী,—কথনও হধুমান হলুমান, সব রক্মই বল্ছি এ কি রক্ম বল দেবি!"

ঠাকুর এই কথা কি বলিতেছেন যে এক ঈশ্বর তার অসংখ্য নাম, ভির ধর্মাবলম্বী বা সম্প্রদায়ের লোক মিধ্যা বিবাদ করিয়া মরে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বলরামের প্রতি)—কামিনীকাঞ্চনই মায়া। ওর ভিতর অনেকদিন থাক্লে হ'ন চলে যায়,—মনে হর বেশ আছি। মেথর গুয়ের ভার বয়;—বইতে বইতে আর বেরা থাকে না। ঈশ্বরের নাম গুণ কর্মিন করা অভ্যান করলেই ক্রমে ভক্তি হয়।

( মাষ্টারের প্রতি )—ওতে লজ্জ। ক'রতে নাই। 'লজ্জা, স্থণা, ভর, ভিন ধাক্তে নয় .'

"এদেশে বেশ কীর্ত্তন গান হয়,—খোল নিয়ে কীর্ত্তন। নকুড় আচার্য্যের পান চমৎকার! ভোমাদের বৃন্ধাবনে সেবা আছে ?"

বলরাম—আজে ই।। একটা কুঞ্জ আছে,—ভামসুন্দরের সেবা। জীরামকৃষ্ণ —আমি বুনাবনে গি'ছলাম। নিধুবন বেশ স্থানটা।

### ভভূর্য খণ্ড প্রথম পরিচ্ছেদ

#### ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাভা রাজপথে ভক্তসঙ্গে

শ্রীরামক্ষ গাড়ী করিয়া দক্ষিণেশ্ব কালীব ড়ী হইতে বাহির হইয়া কলিকাতা অভিমুখে আসিতেছেন। সঙ্গে রামলাল ও তু একটা ভক্ত। ফটক হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন চারিটা ফজলি আম হাতে করিয়া মণি পদত্রক্ষে আসিতেছেন। মণিকে দেখিয়া গাড়ী থামাইতে বলিলেন। মণি গাড়ীর উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিলেন।

শনিবার ২১শে জুলাই, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ; আষাঢ় কুঞা প্রতিপদ; বেলা চারিটা। ঠাকুর অধ্যের বাড়ী যাইবেন; তৎপরে শ্রীযুত যহ মল্লিকের বাটী ; সর্বশেষে পথেলাৎ ঘোষের বাটী যাইবেন।

শ্রীরামক্লম্ভ (মণির প্রতি, সহাস্তে)—তুমিও এস না,—আমরা অধরের বাড়ী মাছিঃ। মণি যে আজ্ঞা বলিয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

মণি ইংরাজী পড়িয়াছিলেন, তাই সংস্থার মানিতেন না; কিন্তু কয়েক দিন হইল ঠাকুরের নিকটে স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন যে অধরের সংস্থার ছিল ভাই তিনি অভ তাঁহাকে ভুক্তি করেন। বাটাভে ফিরিয়া গিয়া ভাবিয়া দেখিলেন যে সংস্থার সম্বন্ধে এখনও তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই। ভাই ঐ কথা বলিবার ভতাই আজ ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। ঠাকুর কথা কছিতৈছেন।

শ্রীরামক্রফ-- আচ্চা: অধরকে ভোমার কিরূপ মনে হয়।

মণি—আজে, তাঁর খুব অমুরাগ।

শীরামকৃষ্ণ— অধরও ভোমার থুব স্তথ্যাতি করে।

মণি কিয়ংক্ষণ চুপ করিয়া আছেন; এইব'র পূর্বজন্মের সংস্কারের কথা উত্থাপন করিছেছেন।

#### [কিছু বুঝা যায় না—অভি গুহ্যকথা ]

মণি—আৰার "পূৰ্বেজন্ম" ও "সংস্কার" এ সব ভাতে তেমন বিখাস
নাই: এতে কি আমার ভক্তির কিছু হানি হবে ?

শীরামক্রঞ-তাঁর স্ষ্টিভে সবই হ'তে পারে এই বিশাস থাকনেই হ'ল; আমি যা ভাবছি—তাই সভ্য; আর সকলের মন্ত মিধ্যা, এরূপ ভাব মাসতে কিও না। তারপর তিনিই বুঝিয়ে দিবেন।

তোঁর কাণ্ড মান্ন্যে কি ব্ঝবে ? অনন্ত কাণ্ড ! ভাই আমি ও সব ব্ঝভে আদপে চেষ্টা করি না। শুনে রেখেছি তাঁর স্টিভে সবই হভে পারে। ভাই ওসব চিম্বা না করে কেবল তাঁরই চিন্তা করি। হন্ন্মানকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আজ কি ভিথি; হন্ন্মান বলেছিল,—'লামি ভিথি নক্ষত্র জানি না, কেবল এক রাম চিম্বা করি।'

"তাঁর কাণ্ড কি কিছু বুঝ। যায় গা! কাছে ভিনি—অথচ বোঝবার যে।
 নাই; বলরাম কৃষ্ণকে ভগবান বলে জানভেন না।"

মণি—আজ্ঞে হাঁ! আপনি ভীন্মদেবের কণা বেমন বলেছিলেন। শ্রীরামক্লফ্ল—হাঁ, হাঁ, কি বলেছিলাম বল দেখি।

মণি—ভীম্মাদেব শরশব্যায় কাঁদ্ছিলেন; পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণকে ব'ললেন, ভাই, একি আশ্বর্যা! পিতামহ এত জ্ঞানী. অথচ মৃত্যু ভেবে কাঁদ্ছেন! শ্রীকৃষ্ণ বললেন, ওঁকে ভিজ্ঞাসা কর না, কেন কাঁদ্ছেন। ভীম্মাদেব ব'ললেন, এই ভেবে কাঁদ্ছি যে ভগবানের কার্য্য কিছুই বুঝতে পারলাম না। হে কৃষ্ণ, তুমি এই পাণ্ডবদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরছো, পদে পদে রক্ষা ক'রছ, তবু এদের বিপদের শেষ নাই।

শীরামক্ষ — তাঁর মায়াতে সব চেকে বেথেছেন—কিছু জানতে দেন না।
কামিনী কাঞ্চন মায়া। এই মায়াকে সরিয়ে যে তাঁকে দর্শন করে সেই
তাঁকে দেখতে পায়। একজনকে বোঝাতে বোঝাতে (ঈশর একটী আশ্র্যা বাাপার) দেখালেন; হঠাৎ সামনে দেখলাম, দেশের (কামার পুকুরের)
একটী পুকুর, আর একজন লোক পানা সরিয়ে যেন জলপান ক'বলে। জলটী
ফটিকের মত। দেখালে যে সেই স্চিদোনক্ষ মায়ারপ পানাতে ঢাকা;— যে সরিয়ে জল খায় সেই পায়।

"ওন,—ভোমায় অভি গুহা কথা ব'লছি! ঝাউতলার দিকে বাছে

ক'রতে ক'রতে দেখলান—চোর কুঠরীর দরজার দ্রুখত একটা সামনে; কুঠরীর ভিতর কি আছে দেখতে পাচিচ না। আমি নক্ষণ দিরে ছেঁদা ক'রতে লাগলাম কিন্তু পারপুম না; ছেঁদা করি কিন্তু আবার পুরে আসে! তার পরু একবার এতখানি ছেঁদা হ'ল।"

ঠাকুর জীরামক্বঞ্চ এই কথা বলিয়া মৌনাবণখন করিলেন। এইবার আবার কথা কহিতেছেন—"এ সব বড় উচুকথা—ঐ দেথ আমার মুথ কে বেন চেপে ধ'রছে। বোনিতে বাস স্বচক্ষে দেখলাম!—কুকুর কুরুরীর মৈথ্ন সময়ে দেখেছিলাম।

"তাঁর চৈভত্তে জগতের চৈভক্ত। এক একবার দেখি ছোট ছোট মাছের ভিতর সেই চৈভক্ত কিল্ বিল্ ক'বছে!"

গাড়ী শোভাবাজারের চৌমাথায় **দরমাহাটার** নিকট উপস্থিত হইল ৮ ঠাকুর আবার ঝুলিতেছেন,—

"এক একবার দেখি বরষায় যেরূপ পৃথিবী জরে থাকে,—সেইরূপ এই চৈডক্সতে জগৎ জরে রয়েছে।

"কিন্তু এত ও দেখা হ'চ্চে,—আমার কিন্তু অভিমান হয় না।" ম্বি ( স্থাত্তে )—আপনার আবার অভিমান।

**জীরামকৃষ্ণ—মাইরি বলছি, আমার যাদ একটুও অভিমান হয়!** 

মণি—গ্রীস দেশে একটা লে ক ছিলেন, তাঁহার নাম সক্রেটাস্। দৈববাণী হয়েছিল বে সকল লাকের মধ্যে তিনি জ্ঞানা। সে ব্যক্তি অবাক হয়ে গেল। তথন নির্জ্ঞান অনেকক্ষণ চিন্তা করে ব্যতে পার্লে। তথন সে বন্ধুদের বল্লে আমিই কেবল ব্যেছি, যে আমি কিছুই জানি না; কিন্তু অ্যান্ত সকল লোকে বল্ভে, 'আমাদের বেশ জ্ঞান হয়েছে ।' কিন্তু বন্তুতঃ সকলেই অ্জান ।

জীঃামকৃষ্ণ—আমি এক একবার ভাবি যে আমি কি জানি যে এত লোকে আনে! বৈকাৰ চরগ খুব পণ্ডিত ছিল। সে বল্ডো, তুমি যে সব কথা বল সব লাজে পাওয়া বার, ভবে তোমার কাছে কেন আসি জানো? তোমার মুখে সেইগুলি ওন্তে আসি।

विकासनंद : कथा श्याखिक माल स्थल। बदबीय श्राह्मामी ह ता विक

পেনেটাভে দেই কথা বল্ছিলেন। আপনি বল্লেন, ষে 'গীভা গীভা' বল্ভে বল্ভে 'ভ্যাগী ভ্যাগী' হয়ে যায়। বল্পভ: 'ভ্যাগী' হয়; কিন্তু নবদীপ গোসামী বল্লেন 'ভাগী' মানেও যা 'ভ্যাগী' মানেও ভা; ভগ্যাতু একটা আছে ভাই থেকে 'ভাগী' হয়।

শীরামকৃষ্ণ— মামার সঙ্গে কি আর কারু মেলে? কোনো পণ্ডিড, কি সাধুর সঙ্গে ?

মণি—আপনাকে ঈশার স্বারং হাতে গড়েছেন। অন্য লোকদের কলে ফেলে ভারের করেছেন;—যেমন নাইন অমুসারে সব সৃষ্টি হচছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্তে, রামলালাদিকে )— ধরে বলে কিরে !

ঠাকুরের হাস্ত আরে থামে না। অবশেষে বলিভেছেন— মাইরি বলছি আমার যদি একটও অভিমান হয়।

মণি—বিভাতে একটা উপকার হয়, এইটী বোধ হয় যে আমি কিছু জানি না—আর আমি কিছুই নই।

শ্ৰীরামক্ত -ঠিক্ ঠিক্। আমি কিছুই নই-আমি কিছুই নই!-আছে। ভোমার ইংরাজী জ্যোভিষে বিধাস আছে ?

মণি—ওদের নিয়ম অনুসারে নৃতন আবিক্রিং। (Discovery) হ'তে পারে; ইউরেনাস (Uranus) গ্রহের এণোমেলো চলন দেখে দুরবীন দিয়ে সন্ধান করে দেখুলে যে নৃতন একটী গ্রহ (Neptune) জল জল করছে। আবার গ্রহণ গণনা হতে পারে।

श्रीवाधक्रक-छ। इस वर्षे ।

গাড়ী চলিতেছে,—প্রায় অধ্রের বাড়ীর নিকট আদিল। ঠাকুর মণিকে ধলিতেছেন—

সভ্যতে থাকবে, ভা হলেই ঈশ্বর লাভ হবে।

মাণ—আর একটা কথ। আপনি নবদ্বীপ গোস্বামীকে বলেছিলেন; হে ঈর্বর! আমি ভোমায় চাই। দেখে৷ বেন ভোমার ভ্বনমোহিনী মায়ার ঐশ্বযো মুগ্ধ কোরো না!—আমি ভোমায় চাই।

শ্রীরামরুঞ্-ই।; ঐটী আন্তরিক বলুতে হবে।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### ত্রীযুক্ত অধরসেনের বাটীতে কীর্ত্তনানন্দে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অধরের বাড়ী আসিয়াছেন। রামলাল, মান্টার, অধর আর অন্ত অন্ত ভাতত ভাঁহার কাছে অধরের বৈঠকথানায় বসিয়া আছেন। পাড়ার ছ চারিটী লোক ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন। রাখালের পিতা কলিকাতার আছেন,—রাখাল সেইখানেই আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( অধরের প্রতি )—কৈ রাথালকে খবর দাও নাই ? অধর—আজে হাঁ, তাঁকে খবর দিয়াছি।

রাথানের জন্ম ঠাকুরকে ব্যস্ত দেখিয়া অধর দ্বিরুক্তি না করিয়া রাখালকে আনিতে একটা লোক সঙ্গে নিজের গাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

অধর ঠাকুরের কাছে বসিলেন। আজ ঠাকুরকে দর্শন ভক্ত অধর ব্যাকুল হইয়াছিলেন। ঠাকুরের এখানে আসিবার কথা পূর্ব্বে কিছু ঠিক ছিল না, জিশবের ইচ্ছায় তিনি আসিয়া পড়িয়াছেন।

অধর—আপনি অনেকদিন আসেন নাই। আমি আজ ডেকেছিলাম,—
.এমন কি চোখ দিয়ে জল পড়েছিল।

শ্রীরামরুষ্ণ ( প্রসর হইয়া, সহাস্তে )—বল কি গো!

সন্ধ্যা হইয়াছে। বৈঠকখানায় আলো জালা হইল। ঠাকুর যোড়হন্তে জগন্মাতাকে প্রণাম করিয়া নিঃশন্ধে বৃঝি মূল্যন্ত্র ভপ করিলেন। তৎপরে মধুর অরে নাম করিতেছিন। বলিতেছেন, গোবিন্দ, গোবিন্দ, সচ্চিদানন্দ, হরিবোল! হরিবোল! নাম করিতেছেন আর খেন মধু বর্ষণ হইতেছে! ভক্তেরা অবাক হইয়া সেই নাম অ্ধাপান করিতেছেন। শ্রীষুক্ত রামলাল এইবার গান গাহিতেছেন—

ভ্বন ভ্লাইলি মা হরমোহিনী।
মূলাধারে মহোৎপলে, বীণাবাছ বিনোদিনী।
শরীর শারীর যন্ত্রে সুযুমাদি তার ডাত্রে,
শুণতার বিভাগিনী গুণভেদ মহামটে।

আধারে ভৈরবাকার ষড়দলে শ্রীরাগ আর,
মণিপুরেতে মহলার. বদন্তে হৃদ্ প্রকাশিনী।
বিশুক্ক হিলোলস্থরে, কর্ণাকট আজ্ঞাপুরে,
তান লয় মান স্থরে, তিন গ্রাম সঞ্চারিণী।
মহামায়া মোহপাশে, বক্কর আনায়াসে,
তত্ত্বারে তত্ত্বাকাশে ন্তির আতে সৌদামিনী।
শ্রীনন্দকুমারে কয়, তত্ত্বা নিশ্চয় হয়,
তব তত্ত্বগুণত্রয়, কাকীমুখ-আজ্ঞাদিনী।

#### রামলাল আবার গাইলেন---

ভবদারা ভয়হারা নাম গুনেছি তোমার, তাইতে এবার দিয়েছি ভার তারো ভারো না তারো মা। তুমি মা ব্রন্ধাণ্ডধারী, ব্রন্ধাণ্ড ব্যাপিকে, কে জানে তোমারে তুমি কালী কি রাধিকে:

ঘটে ঘটে তুমি ঘটে আছ গো জননী, মূলাধার কমলে থাক মা কুল কুওলিনী। ভদুৰ্দ্ধেতে আছে মাগো নামে স্বাধিষ্ঠান, চতুৰ্দ্দৰ পল্লে তথায় আচ অধিষ্ঠান। চতুর্দলে থাক তুমি কুলকুগুলিনী, ষড়দল বজাসনে বস মা আপনি। ভদুর্দ্ধিতে নাভিস্থান মা মণিপুর কয়, নীলবর্ণের দশদল পলা যে তথার. स्यूबात नथ नित्य এमा ला कननी, कमल कमल थाक कमल कामिनी। ভদুর্দ্ধেতে আছে মাগো সুধা সরোবর, রক্তবর্ণের দাছশদল পদ্ম মনোহর, পাদপল দিয়ে যদি এ পল্প প্রকাশ (মা) হাদে আছে বিভাবরী ভিমিত্র বিনাশ। ভদ্র্জিতে আছে মাগো নাম কণ্ঠস্থল, ধ্মবর্ণের পদ্ম আছে হয়ে যোড়শদল। সেই পদ্ম মধো আছে অৰ্জে আকাশ সেই পদ্ম রুদ্ধ হলে সকলি আকাশ। ' তদুর্দ্ধে ननाटि স্থান মা আছে বিদল পল্প, সদায় আছয়ে মন হইয়ে আবদ্ধ। यन तर यात्न ना व्यायात यन ভान नय, विकल विश्वया दक्ष एकथाय निवास । ভদুর্জে মন্তকে স্থান মা অতি মনোহর, সংস্রদল পদ্ম আছে তাহার ভিতর। ভুপায় প্রম শিব আচেন আপনি, সেই শিবের কাছে সব শিবে মা আপনি। তুমি অভাশক্তি মা ভিতেক্রীয় নারী, যোগীক্র মুনীক্র ভাবে নগেক্র কুমারী। হর শক্তি হর শক্তি ফুদনের এবার, যেন না আসিতে হয় মা ভব পারাবার। তুমি আতাশক্তি মাগে। তুমি পঞ্জত্ব, কে জানে ভোমারে তুমি তুমিই ভবাতীত। ওমা ভক্ত ভতা চরাচরে তুমি সে সাকার, পঞ্চে পঞ্চ লয় হলে তুমি নিরাকার।

[ নিরাকার সচ্চিদানন্দ দর্শন—বড়চক্র ভেদ— নাদভেদ ও সমাধি ] শ্রীযুক্ত রামলাল যথন গাহিতেছেন—

"ভদ্দেতি আছে মাগো নাম কণ্ঠছল, ধূমবর্ণের পদ্ম আছে হয়ে ষোড়শদল, সেই পদ্ম মধ্যে আছে অমুক আকাশ, সেই পদ্ম কদ্ম হলে সকলি আকাশ।"—

ভখন ঠাকুর শ্রীরামক্বফ মাষ্টারকে বলিভেছেন ;—

"এই শুন, এরই নাম নিরাকার **সচিচদনিক্দ দর্শন**। বিশুদ্ধচক্র ভেদ হলে 'স্ক্*লি* আকাশ'।

मोहोत्र - चाट्ड इं।।

শীরাশক্ষ — এই মায়। জীব জগৎ পার হয়ে গেলে তবে নিত্যেতে পৌত্তান যায়। নাদ ভেদ হলে তবে সমাধি হয়। ওঁকার সাধন করতে করতে নাদ ভেদ হয় আর সমাধি হয়।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

यद्रमब्रिक्त वाड़ी जिश्हवाहिनी जन्मत्थ--"जनाधि-मन्मिद्र"

আধরের বাটীতে অধর ঠাকুরকে ফল মূল মিষ্টারাদি দিয়া দেবা করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, আজ যহ মল্লি:কর বাড়ী যাইতে ছইবে।

ঠাকুর ৺বছমজিকের বাটী আদিয়াছেন। আন্ধ আষাঢ় ক্বঞা প্রতিপদ; রাত্রি জ্যোৎসাময়ী। বে ঘরে ৺দিংহবাহিনীর নিত্যসেবা হইতেছে ঠাকুর দেই ঘরে ভক্তসঙ্গে উপস্থিত লইলেন। মা সচন্দন পূলা ও পূল্য মালা ঘারা অর্চিত হইয়া অপূর্ক্ষ শ্রী ধারণ করিয়াছেন। সর্গুথে পুরোহিত উপবিষ্ট। প্রতিমার সন্মুবে ঘরে আলো জ্লেতেছে। সাকোপাঙ্গের মধ্যে এক জনকে ঠাকুর টাকা দিয়া প্রণাম করিতে বলিলেন। কেন না ঠাকুরের কাছে আসিলে কিছু প্রণামী দিতে হয়।

ঠাকুর সিংহবাহিনীর সমূবে হাভ বোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। প্রাভে ভক্তপণ হাভ বোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

ঠাকুর অনেককণ ধরিয়া দর্শন করিভেছেন।

কি আশ্রুয়া দর্শন করিতে করিতে একেবারে সমাধিস্ত। প্রস্তরমূর্তির -গ্রায় নিস্তরভাবে দণ্ডায়মান। নয়ন পলক শৃত্য।

অনেককণ পরে দীর্ঘ-নিখাস ফেলিলেন। সমাধি ভঙ্গ হটল। যেন নেশার মাভোয়ারা হইয়া বলিভেছেন, মা আসি গো!

কিন্তু চলিতে পারিতেছেন না ;—ে েই এক ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন।

তখন রামলালকে বলিতেছেন,—'তৃমি ঐটা গাও,—তবে আমি ভাল হব'। রামলাল গাহিতেছেন,—ভুবন ভুলাই লি মা হরমোহিনী।

#### গান সমাপ্ত হইল

এইবার ঠাকুর বৈঠকখানার দিকে আসিতেছেন – ভক্তসঙ্গে। আসবার সময় মাঝে একবার বলিভেছেন,—মা আমার হৃদুয়ে থাক মা।

শ্রীযুক্ত ষত্রমল্লিক স্বন্ধনারে বৈঠকখানার বসিয়া। ঠাকুর ভাবেই আছেন, আদিয়া গাহিতেছেন,—শ্রীকথামৃত, প্রথম ভাগ।

#### আনন্দময়ী হয়ে আমায় নিরানন্দ করে। না।

গান नमाश हहेल बाबाद ভाবোনত हहेग्रा यहाक विलिखहान, "कि वाद, कि गाहेव? 'मा आमि कि आंठारन (इरल'- এই গানটী कि गाहेव? এই বলিয়া ঠাকুর গাহিভেছেন.---

> মা আমি কি আটাসে ছেলে। আমি ভয় করিনে চোখ রাঙ্গালে॥ সম্পদ আমার ও রাঙ্গাপদ শিব ধরেন যা হৃদকমলে। আমার বিষয় চাইতে গেলে বিড়ম্বনা কতই ছলে ॥ শিবের দলিল সই রেখেছি হৃদয়ে তলে। এবার করবো নালিশ নাথের আগে, ডিক্রি লব এক সওয়ালে॥ कानाहेव (क्यन (इल स्माक्क्याय में एवंहरन। ষ্থন গুরুদত্ত দন্তাবিজ, গুজুরাইব মিছিল চালে। माख (भाष (माकक्षमा, धुम इत्व द्राम अनाम वतन। আমি ক্ষান্ত হব যথন আমায় শান্ত করে লবে কোলে॥

ভাব একটু উপশম হইলে বলিভেছেন, "আমি মার প্রসাদ খাব।" ৺िमश्चित्र श्रीत अनाम चानिया ठाक्तरक मिड्या इहेन।

শ্রীযুক্ত যত্মলিক বসিয়া আছেন। বৃ:ছ কেদারায় কতকগুলি বন্ধ্বার্ত্ত বসিয়াছেন; তন্মধ্যে কতকগুলি মোসাহেবও আছেন।

ষত্মল্লিকের দিকে সন্মুখ করিয়া ঠাকুর চেয়ারে বসিয়াছেন ও সহাস্তে কথা কহিতেছেন। ঠাকুরের সঙ্গী ভক্ত কেউ কেউ পাশের ঘরে; মাষ্টার ও তুই একটি ভক্ত ঠাকুরের কাছে বসিয়াছেন।

শ্রীরামক্বঞ্চ (সহাস্তে) — মচ্ছা, তুমি ভাঁড়ে রাথ কেন ?
মতু (সহাস্তে) — ভাঁড় হলেই বা; তুমি উদ্ধার করবে না!

শ্রীরামরুষ্ণ ( সহাত্তে )— গঙ্গা মদের কুপোকে পারে না !

[ সভ্য কথা ও শ্রীবামক্লফ--'পুরুষের এক কথা' ]

ষত ঠাকুরের কাছে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, বাটাভে চণ্ডীর গান্দিবেন। অনেকদিন হইয়া গেল চণ্ডীর গান কিন্তু হয় নাই।

শ্রীরামক্তঞ্চ—কৈ গো, চণ্ডীর গান ?

যতৃ—নানান্ কাজ ছিল ভাই এত দিন হয় নাই।

গ্রীরামরুষ্ণ-সেবুকি! পুরুষ মাসুষের এক কথা।

"পুরুষ কি বাভ, হাভী কি দাঁড"

প্রীরামকৃষ্ণ—কেমন, পুরুষের এক কথা, কি বল ?

ষত্—( সহাস্যে )—ভা বটে।

ু শ্রীরামক্লফ-তুমি হিসাবী লোক। আনেক হিসাব করে কাজ কর,— বামুনের গড়ী, খাবে কম, নাদবে বেনী, আর হুড় হুড় করে হুধ দেবে! (সকলের হাস্য)।

ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ পরে সহকে বলিতেছেন,—বুঝেছি, তুমি রামজীবনপুরের গীলের মত;—আধধানা গ্রম, আধধানা ঠাণ্ডা। তোমার—ঈশ্বেতেও মন আছে, আবার সংসারেও মন আছে।

ঠাকুর হ'একটি ভক্ত নঙ্গে যহর বাটীতে ক্ষীর প্রসাদ—ফলমূল মিষ্টারাদি—
খাইলেন। এইবার ৺থেলাত ঘোষের বাড়ী ঘাইবেন।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

#### ✓ (थमा९ घारिक विकास के व

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ৺থেলাও ঘোষের বাড়'তে প্রবেশ করিতেছেন। রাজি ১০টা হইবে। বাটী ও বাটীর বৃহৎ প্রাঙ্গন চাদের আলোতে আলোকময় হইয়াছে। বাটীতে প্রবেশ করিতে করিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। সঙ্গে রামলাল, মাষ্টার, আর ছ' একটি ভক্ত। বৃহৎ চক্মিলান বৈঠকখানা বাড়ী; হিতলায় উঠিয়া বারাণ্ডা দিয়া একবার দক্ষিণে অনেকটা গিয়া, তারপর পূর্বাদিকে আবার উত্তরাশ্র হইয়া অনেকটা আদিয়া, অভঃপুরের দিকে যাইতে হয়।

ঐ দিকে আসিতে বোধ হইন যেন বাটিতে কেহ নাই; কেবল কতকগুলি ৰড় বড় ঘর ও সন্মুখে দার্ঘ বারাও: পড়িয়া আছে।

ঠাকুরকে উত্তর-পূর্বের একটি ঘরে বসান হইল; এখনও ভাবস্থ। বাটীর ধে ভক্তটি তাঁহাকে আহ্বান করিয়া আনিঃগছেন তিনি আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। ভিনি বৈহুব, অঙ্গে ভিলকাদি ছাপ ও হাতে হরি নামের ঝুলি। লোকটা প্রাচীন। ভিনি খেলাৎ ঘোষের সম্বন্ধী। ভিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে মাঝে মাঝে গিয়া দশন করিতেন। কিন্তু কোন কোন বৈহুবের ভাব অভি সঙ্কীণ। তাঁহারা শাক্ত বা জ্ঞানাদিগের বড নিন্দা করিয়া থাকেন। ঠাকুর এবার কথা কহিভেছেন।

[ ঠাকুরের দর্বা-ধর্মা-সমন্বয় : The Religion of Love. ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বৈষ্ণবভক্ত ও অন্তান্ত ভক্তদের প্রতি )—আমার ধর্ম ঠিক আর অপরের ধর্ম ভূল,—এ মঙ ভাল না। ঈর্মর এক বৈ ছই নাই। তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ডাকে। কেউ বলে God, কেউ বলে আলা; কেউ বলে কৃষ্ণ, কেউ বলে শিব, কেউ বলে ব্রহ্ম। যেমন পুকুরে জল আছে;—এক ঘাটের লোক বলছে জল, আর এক ঘাটের লোক বলছে water, আর এক ঘাটের লোক বলছে পাণি;—হিন্দুবল্ছে জল,

প্রীষ্টান বল্ছে water, মুসলমান বল্ছে পাণি; — কিন্তু বস্তু এক। স্বত্ত-পথ।

এক একটা ধর্ম্মের মত এক একটা পথ, — ঈশ্বরের দিকে লয়ে বায়। বেমন
নদী নানাদিক থেকে এসে সাগর সঙ্গমে মিলিত হয়।

"বেদ পুরাণ তন্ত্রে, প্রতিপাগ একই সচিচদানন্দ। বেদে সচিচদানন্দ (ব্রহ্ম)। পুরাণেও সচিচদানন্দ (রুফ, রাম প্রভৃতি)। ভস্তেও সচিচদানন্দ (বিব)। সচিচদানন্দ ব্রহ্ম, সচিচদানন্দ শিব।

সকলে চুপ করিয়া আছেন।

বৈষ্ণবভক্ত -মহাশয়, ঈশ্বরকে ভাববই বা কেন ?

[ देवकवरक भिका जीवजूक दक ?--डेडमडक दक १-- प्रेश्वतमर्गत्नत नक्षण ]

শ্রীরামকৃষ্ণ — এ বোধ যদি থাকে তা হলে ত জীবনুক্ত। কিন্তু সকলের এটি বিশাস নাই, কেবল মুখে বলে। ঈশ্বর আছেন, তাঁর ইচ্ছায় এ সমস্ত হচ্ছে, বিষয়ীরা শুনে রাখে;—বিশাস করে না।

"বিষয়ীর জীশার কমন জান ? খুড়ী জেঠার কোঁদল শুনে ছেলের। বেমন ঝগড়া কর্তে কর্তে কলে, আমার জীশার আছেন।

"সংবাই কি তাঁকে ধ'রতে পারে? তিনি ভাল লোক করেছেন, মল লোক করেছেন, ভক্ত করেছেন, অভক্ত করেছেন—বিখাসী করেছেন, অবিধাদী করেছেন। তাঁর লীলার ভিতর সব বিচিত্রভা, তাঁর শক্তি কোনখানে বেনী প্রকাশ, কোনখানে কম প্রকাশ। স্থ্যের আলো মৃত্তিকার চেয়ে জলে কেনী প্রকাশ; আবার জল অপেক্ষা দর্পণে বেনী প্রকাশ।

"আবার ভক্তদের ভিতর থাক্ থাক্ আছে, উত্তম ভক্ত, মধ্যম ভক্ত. অধম ভক্ত। গীতাতে এ সব আছে।" বৈফব—আজা হাঁ।

শ্রীরামক্লফ— অধম ভক্ত বলে ঈশ্বর আছেন,— ঐ আকাশের ভিতর, অনেক দ্রে। মধ্যম ভক্ত বলে, ঈশ্বর সর্বভূতে চৈত্তগ্রনেশ—প্রাণকপে আছেন। উত্তম ভক্ত বলে, ঈশ্বরই নিজে সব হয়েছেন, যা কিছু দেখি ঈশ্বরের এক একটি ক্রপ। ভিনিই মায়া, জীব, জগৎ এই সব হ'য়েছেম,—ভিনি ছাড়া আর কিছু নাই ]

বৈষ্ণবডজ-এরপ অবস্থা কি কার হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁকে, দর্শন না কলে এরপ অবন্থা হয় না কিন্তু দর্শন করেছে কি না ভার লক্ষণ আছে। কখনও সে উন্মাদবং—হাসে কালে নাচে গায়। कथन्छ वा वानकवर---शांठ वरमात्रत्र वानाकत्र व्यवसा। मत्रन, छेमात्र, व्यवसात्र बाहे, कांब किविरय चानिक बाहे, कांब खानद वन बय ; नन चानन्यम । কথনও পিশাচবং—শুচি অশুচি ভেদবৃদ্ধি থাকে না, আচার অনাচার এক হয়ে যায়! কথনও বা জড়বং; কি যেন দেখেছে! ভাই কোনরণ কর্ম করতে পারে না,—কোনরূপ চেষ্টা কর্তে পারে না।

ঠাকর শ্রীরামক্রফ কি নিজের অবস্থা সমস্ত ইঙ্গিত করিভেছেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ ( বৈষ্ণবভক্তের প্রতি )—'তুমি আর তোমার'—এইটা জ্ঞান। শ্রামি আর আমার'-এইটা অজ্ঞান।

"হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা আর আমি অকর্তা" এইটা জ্ঞান।—হে ঈশ্বর, ভোমার সমস্ত'--দেহ, মন, গৃহ, পরিবার, জীব, জগং--এ সব ভোমার, আমার কিছ নয় :- এইটীর নাম জ্ঞান।

"যে অভান সেই বলে ঈশর 'দেখার দেখার',—মনেক দূরে! যে छानी, तम जात्न जेयद 'त्रथाय (रथाय' - अछ निकर्त, क्रम्यगर्था, अखर्यामी-ক্রপে আবার নিজে এক একটী রূপ ধরে রয়েছেন।

#### প্রকাশ হান্ত

# প্রথম পরিচ্ছেদ

#### দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ভক্তসঙ্কে

[মণিমোছনকে শিকা-ত্রহাদর্শনের লক্ষণ-ধ্যানযোগ]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটটীতে বসিয়া মশারির ভিতর ধ্যান করিতেছেন। রাভ ণটা ৮টা হইবে! মাষ্টার মেঝেতে বৃদিয়া আছেন—ও তাঁহার একটা বন্ধু হরি বাবু। আজ সোমবার, ২০শে আগই, ১৮৮০ খ্রীরাক, প্রাবণের কুঞা ছিভীয়া তিথি।

আৰু কাল এখানে হাজ্যা থাকেন; রাখাল প্রায়ই থাকেন,—কথন কখন অধরের বাড়ী গিয়া থাকেন। নরেন্দ্র, ভবনাথ, অধর, বলরাম, রাম, মনমোহন, মাষ্টার প্রভৃতি প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আসিয়া থাকেন।

হৃদয়, ঠাকুরের অনেক সেবা করিয়াছিলেন। দেশে তাঁহার অস্থপ তানিয়া ঠাকুর বড়ই চিস্তিত। তাই একজন ভক্ত শ্রীযুক্ত রাম চাটুর্ব্যের হাতে আজ দশটি টাকা দিয়াছেন হৃদয়কে পাঠাইতে। দিবার সময় ঠাকুর সেথানে উপস্থিত ছিলেন না। ভক্তটি একটি চুমকী ঘটী আনিয়াছেন;—ঠাকুর বিলয়া দিয়াছিলেন, এখানকার জন্ম একটী চুমকী ঘটী আনবে; ভক্তেরা জল খাবে।

মাষ্টারের বন্ধ হরিবাবুর প্রান্ধ এগার বংসর হইল পদ্দীবিয়োগ ইইয়াছে।
ভার বিবাহ করেন নাই। মা, বাপ, ভাই ভগ্নী সকলি আছেন। তাঁদের
উপর স্বেহ মমতা পুৰ করেন ও তাঁহাদের সেবা করেন। বয়:ক্রম ২৮-২০।
ভক্তেরা আসিয়া বসিলেই ঠাকুর মশারি হইতে বাহির হইলেন। মাষ্টার
প্রভৃতি সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুরের মশারি তুলিয়া দেওয়া
হইল। তিনি ছোট খাটটীতে বসিয়া আছেন ও কথা কহিতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রভি)—মশারির ভিতর ধ্যান ক'র্ছিলাম। ভাবলাম, কেবল একটা রূপ করনা বইত না; তাই ভাল লাগ্ল না। তিনি দপ্ক'রে দেখিরে দেন ত হর। আবার মনে ক'র্লাম, কেবা ধ্যান করে, কারই বা ধ্যান করি।

মাষ্টার—আছে হাঁ। আপনি বলেছেন যে তিনিই জীব, জগং এই সব হয়েছেন ;—বে ধ্যান করছে সেও তিনি।

শীরামক্বয়-শার তিনি না করালে ত আর হবে না। তিনি ধ্যান করালে ছবেই ধ্যান হবে। তুমি কি বল ?

মাষ্টার—আজে, আপনার ভিতর 'আমি' নাই তাই এইরপ হচ্ছে। যেখানে 'আমি' নাই সেধানে এরপই অবস্থা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিন্ত 'আমি দাস, সেবক, এটুকু থাকা ভাল। যেথানে 'আমি সব কাজ করছি' বোধ, সেথানে 'আমি দাস, তুমি প্রভূ' এ ভাব খুব ভাল। সবই করা যাচ্ছে, সেবা সেবক ভাবে থাকাই ভাল।

মণিমোহন পরব্রন্ধ কি ভাই সর্বাদা চিন্তা করেন। ঠাকুর ভাহাকে লক্ষ্য করিয়া-শাবার কহিভেছেন—

এরামকৃষ্ণ-আকাশবং। ত্রন্ধের ভিতর বিকার নাই। বেমন অধির

८कान तः नाहे। छरव मक्तिष्ठ छिनि नाना हरत्रहिन। नच्, तकः, ७मः, এই তিন খণ শক্তিরই খণ। चाश्चरन यि সাদা রং ফেলে দাও সাদা (मथारव । यनि नान दः कात माछ नान (मथारव । यनि कान दः कात দাও ভবে আগুণ কাল দেখাবে। ব্রহ্ম,—সন্ত, ব্রহ্ম; তম: তিন শুণের অভীত। ভিনি যে কি, মুখে বলা যায় না। ভিনি বাক্যের অভীভ। নেভি নেতি ক'রে ক'রে যা বাকী থাকে আর বেধানে আনন্দ, সেই ব্রহ্ম। একটি মেয়ের স্বামী এলেছে, অত অক্ত সমবয়স্ক ছোকরাদের সভিত বাহিরের ঘরে বদেছে। এদিকে ঐ মেয়েট ও তার সমবয়ন্তা মেয়েরা জানাল। দিয়ে দেখছে। ভারা বরটকে চেনে না,--এ মেয়েটকে জিজ্ঞাসা ক'রছে. ঐটি কি ভোর বর ? তথন সে একটু হেসে বলছে—ন। আর একজনকে দেখিয়ে বলছে ঐটি কি তোর বর ?—সে জাবার বলছে—না। আবার এক জনকে দেখিয়ে বলছে, ঐটি কি ভোর বর १—দে আবার বলছে—না ! শেষে তার স্বামীকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা ক'রলে—ঐট ভোর বর ? তথন সে হাঁও বল্লে না, নাও বল্লে না ;—কেবল একটু ফিক্ করে হেলে চুপ করে রইল। তখন সমবয়স্কারা বুঝুলে যে ঐটিই তার স্বামী। যেখানে ঠিক ব্ৰহ্ম-জ্ঞান দেখানে চুপ।

#### [ দৎদক্ষ-গৃহীর কর্ত্তব্য ]

শ্রীরামক্রফ ( মণির প্রতি )—আচ্ছা, আমি বকি কেন ?

মণি—আপনি ষেমন বলেছেন, পাক। বিষে বদি আবার কাঁচা লুচি পড়ে ভবে আবার ছাঁাক্ কল্ কল্ করে। ভক্তদের চৈড্য হবার জয় আপনি কথা ক'ন।

ঠাকুর মাষ্টারের সহিত হাজরা মহাশয়ের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরাণকৃষ্ণ—সভের কি স্বভাব জান ? সে কাহাকেও কট দেয় না— ব্যতিব্যস্ত করে না। নিমন্ত্রণে গিয়েছে, কাক্ষ কাক্ষ এমন স্বভাব—হয়ত বল্লে—স্থামি আলাদা বসবো! ঠিক ঈশ্বরে ভাক্ত থাক্লে বেডালে পা পড়ে না—কাক্ষকে মিথা। কট দেয় না।

"আর অনতের সদ ভাল না। তাদের কাছ থেকে তফাং থাক্তে হয়। গা বাচিয়ে চল্তে হয়। (মণির প্রতি) তুম কি বল ?" মণি—আজ্ঞে, অসং সঙ্গে মনটা অনেক নেমে যায়। তবে আপনি বলেছেন, বীরের কথা আলালা।

শ্ৰীরামক্রফ-কি রূপ ?

মণি—কম আগুনে একটু কাঠ ঠেলে দিলে নিবে যায়। আগুন যথন দাউ দাউ ক'রে অংলে তথন কলা গাছটাও ফেলে দিলে কিছু হয় না। কলা গাছ পুড়ে ভত্ম হ'য়ে যায়!

ঠাকুর মাষ্টারের বন্ধু হরিবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করিভেছেন!

মাষ্টার—ইনি আপনাকে দর্শন করতে এসেছেন। এঁর অনেকদিন পত্নী বিয়োগ হয়েছে।

শ্রীবামকৃষ্ণ-তুমি কি কর গা ?

মাষ্টার—এক রকম কিছুই করেন না। ভবে বাডীর ভাই, ভগিনী, বাপ, মা—এদের খুব সেবা করেন।

শ্রীরামক্ক ( সহাত্তে )—দে কি ? তুমি বে 'কুমড়োকাটা বড় ঠাকুর' হ'লে। তুমি না সংসারী, না হরিভক্ত। এ ভাল নর। এক এক জন বাড়ীতে পুরুষ থাকে,—মেরে ছেলেদের নিয়ে রাভ দিন থাকে, আর বাহিরের ঘরে ব'লে ভুড়ুর ভুড়ুর করে ভামাক থায়; নিক্সা হয়ে ব'লে থাকে। ভবে বাড়ীর ভিতরে কখনও গিয়ে কুমড়ো কেটে দেয়। মেয়েদের কুমড়ো কাটভে নাই, তাই ছেলেদের দিয়ে ভায়া বলে পাঠায়, বড় ঠাকুরকে ভেকে আন। ভিনি'কুমড়োটা ছ খানা করে দিবেন; ভখন সে কুমড়োটা ছ খানা করে দেয়; এই পর্যান্ত পুরুষের ব্যবহার। তাই নাম হয়েছে 'কুমড়োটা বড় ঠাকুর'।

শত্মি এও কর—ও ও কর। ঈশরের পাদপল্লে মন রেখে সংসারের কাত্র কর। আর বখন একলা থাকবে তখন পড়বে ভক্তি শাস্ত্র,—শ্রীমন্তাগবৎ বা হৈত্ত্তচরিতামৃত,—এই সমস্ত পড়বে।"

রাত প্রায় দশটা হয়। এথনও ৺কালীঘর বন্ধ হয় নাই। মান্তার বৃহৎ উঠানের মধ্য দিয়া রাম চাটুব্যে মহাশরের দলে কথা কহিতে কহিতে প্রথমে ৺রাধকার্ডের মন্দিরে, পরে মা কালীর মন্দিরে গিয়া প্রণাম করিলেন। চাঁদ উঠিয়াছে, প্রাবণের ক্বঞা দিতীয়া,—প্রালণ, মন্দিরশীর্ষ, অতি স্থন্দর দেখাইতেছে। ঠাকুরের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া মাষ্টার দেখিলেন ঠাকুর খাইতে বসিতেছেন। দক্ষিণাস্যে বসিলেন। খাত্তের মধ্যে একটু স্থাজির পায়েস আর ছুই একখানি লুচি। কিয়ৎক্ষণ পরে মাষ্টার ও তাঁহার বন্ধু ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় প্রহণ করিলেন। আজই কলিকাভার ফিরিবেন।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### [ গুরুশিয়সংবাদ—গুহ্যকথা ]

ঠাকুর শ্রীরামক্বঞ্চ তাঁহার দেই পূর্বা পরিচিত ঘরে ছোট খাট্টীতে বিসরা মণির সহিত নিভ্তে কথা কহিতেছেন। মণি মেজেতে বসিয়া আছেন। আজ শুক্রবার, ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টান্দ; ভাদ্র শুক্রা ষষ্টী তিথি। রাজ আন্দাঞ্জ ৭॥ সাড়ে সাতটা বাজিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে দিন কল্কাভার গেলাম। গাড়ীতে বেতে বেতে দেখলাম, জীব সব নিমৃদৃষ্টি;—সবাইয়ের পেটের চিস্তা!—সব পেটের জন্ত দৌড়ছে! সকলেরই মন কামিনীকাঞ্চনে। তবে হুই একটী দেখলাম উদ্ধৃষ্টি,— ঈশ্বের দিকে মন আছে।

মণি—আজকাল আরও পেটের চিস্তা বাড়িয়ে দেছে। ইংরাজদের অফুকরণ করতে গিয়ে লোকদের বিলাসের দিকে আরও মন হয়েছে। তাই অভাব বেডেচে।

গ্রীরামক্ষ্ণ-ওদের ঈশ্বর সম্বন্ধে কি মত?

মণি---ওরা নিরাকারবাদী !

পূর্ব্বকথা—শ্রীরামক্ষের ব্রন্ধজানের অবস্থার অভেদ দর্শন। ইংরাজ, হিন্দু, অস্ত্যজ্জাতি ('depressed classes'), পশু, কীট, বিষ্ঠা, মৃত্র, সর্বভূতে এক চৈত্তস্ত দর্শন।

শ্ৰীরামকুঞ্-আমাদের এখানেও ঐ মত আছে।

কিয়ৎকাল ছই জনেই চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর এইবার নিজের ব্রন্ধ-জ্ঞানের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন।

শ্রীরামক্ক — আমি একদিন দেখলাম এক চৈডকা অভেদ। প্রথমে দেখালে, অনেক মাকুষ জীব জব্ধ রয়েছে;—ভার ভিতর বাবুরা আছে, ইংরেজ, শুসলমান, আমি নিজে, মৃদ্ধকরাস, কুকুর, আবার একজন দেড়ে মুসলমান হাতে এক শান্কি, তাতে ভাত রয়েছে। সেই শানকির ভাত সহরাইয়ের মূবে একটু একটু দিয়ে গেল; আমি একটু আশাদ ক'রলাম!

"আর এক দিন দেয়ালে বিষ্ঠা, মৃত্র, অন্ন, ব্যঞ্জন সব রকম থাবার জিনিষ,
—সব পড়ে রয়েছে। হঠাৎ ভিতর থেকে জীবাত্মা বেরিয়ে গিয়ে একটী
আগুনের শিখার মত আস্বাদ করলে। যেন জিহ্বা লক্ লক্ ক'রতে ক'রতে
সব ভিনিষ একবার আস্বাদ করলে। বিষ্ঠা মৃত্র সব আস্বাদ করলে। দেখালে
যে সব এক,—অভেদ।"

#### [ পূৰ্বকথা-পাৰ্য্যদগণ দৰ্শন – ঠাকুর কি অবভার ? ]

শ্রীরামক্তঞ্জ ( মণির প্রতি )—জাবার একবার দেখালে যে এথানকার সব
ভক্ত আছে—পার্বদ—আপনার লোক। বাই আরতির দাঁক ঘটে। বেজে
উঠ্তো অমনি কুঠার ছাদের উপর উঠে ব্যাকুল হয়ে চীৎকার করে ব'লতাম,
ধরে ভোরা কে কোধার আছিল আর !'——ভোদের দেধবার জন্ত আমার
প্রাণ বার'!

"আচ্ছা, আমার এই সব দর্শন বিষয়ে ভোমার কিরূপ বোধ হয় ?"

মণি—আপনি তাঁর বিলাসের স্থান !—এই বুঝেছি, আপনি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী, জীবদের যেন তিনি কলে ফেলে তৈয়ার করেছেন, কিন্তু আপনাকে তিনি নিজের হাতে গড়েছেন!

প্রামক্কক-আচ্ছা, হাজরাবলে, দর্শনের পর ষড়ৈখব্য হয়।

্ মণি—যারা শুদ্ধা ভক্তি চায় তারা ঈশরের ঐশর্য্য দেখতে চায় না।

শীরামক্ক — বোধ হর হাজরা আর জন্ম দরিদ্র ছিল তাই অত ঐখর্য্য দেখতে চার। হাজরা এখন আবার বলেছে, র'াধুনি বামুনের সঙ্গে আমি কি কথা কই! আবার বলে, আমি খাজাঞীকে বলে ঐ সব জিনিষ দেওয়াবো (মণির উচ্চহাসা)!

শীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ও ঐসব কথা বলতে থাকে আর আমি চুপ করে থাকি;

🎜 মান্ত্র-অবভার ভক্তের সহজে ধারণা হয়—এখার্য্য ও মাধুর্য্য । ]

মণি—আপনি ও অনেকবার বলে দিরেছেন, বে ৩৯ ভক্ত দে ঐবর্ধ্য দেখতে চার না। বে ৩৯ ভক্ত দে ঈবরকে গোণালভাবে দেখতে চার।—প্রথমে ঈশর চুমুক পাধর হন আর ভক্ত ছুঁচ হন;—শেষে ভক্তই চুম্বক পাধর হন আর ঈশর ছুঁচ হন—অর্থাৎ ভক্তের কাছে ঈশর ছোট হয়ে যান।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বেমন ঠিক স্র্য্যোদ্রের সময়ে স্থ্য। সে স্থ্যুকে অনায়াসে দেখতে পারা যায়,—চকু ঝল্সে যায় না,—বরং চক্ষের তৃপ্তি হয়। ভক্তের জন্ত ভগবানের নরম ভাব হয়ে যায়—তিনি ঐশ্ব্যা ড্যাগা করে ভক্তের কাছে আবেনন।

হুই জনে আবার চুপ করিয়া আছেন।

মণি—এ সব দর্শন ভাবি, কেন সভ্য হবে না—বদি এ সব অসভ্য হয় এ সংসার আরও অসভ্য, —কেন না ষল্ল মন একই। ও সব দর্শন শুদ্ধ মনে হচ্চে আর সংসারের বস্তু এই মনে দেখা হচেচ।

শীরামকৃষ্ণ—এবার দেখছি তোমার খুব শ্বনিত্য বোধ হয়েছে। আছে। হাজরা কেমন বল।

মণি—ও এক রকমের লোক! (ঠাকুরের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাচ্চা, আমার সঙ্গে আর কারু মেলে ?

मि-वाख्य ना।

গ্রীরামকুঞ-কোন পরমহংদের দকে ?

মণি—আজেন। আপনার তুলনা নাই!

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্যে )—অচীনে গাছ শুনেছ ?

मि-चार्छा ना।

শ্ৰীরামকৃষ্ণ-সে এক রকম গাছ

चाह्न,—डारक रक्डे प्रत्थ हिन्रा भारत ना।

মণি—আজে, আপনাকেও চিনবার যো নাই।—আপনাকে যে যভ বুঝবে সে ভডই উন্নভ হবে।

মণি চুপ করিরা ভাবিতেছেন, ঠাকুর স্ব্যোদয়ে স্থা' আর 'আটানে গাছ' এই সব কথা যা বললেন এরই নাম কি আবভার ? এরই নাম কি নরলীলা? ঠাকুর কি আবভার ? ভাই পার্বদদের দেখবার জন্ত ব্যাকুল হয়ে কুঠীর ছাদে দাঁড়িরে ডাক্তেন,—ওরে ভোরা কে কোথার আছিল আর ?

#### স্থ হাজ

### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### দক্ষিণেশ্বর-শব্দিরে রভন প্রভৃতি ভক্তসঙ্কে

[ জীৱামক্লফের এক চিন্তা ও এক কথা, ঈশ্বর—সা চাতুরী—চাতুরী']

জীরামরুফ ৺কালীবাড়ীর সেই পূর্বপরিচিত ঘরে ছোট খাট্টীতে বসিরা আছেন; সহাস্যবদন। ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। তাঁহার আহার হুইয়া গিয়াছে। বেলা ১টা ২টা হুইবে।

আছে রবিবার। ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টান্দ। ভাত্র শুক্লা সপ্তমী। মরের মেজেতে রাখাল, মাষ্টার, রভন বলিয়া আছেন। শ্রীযুক্ত রামলাল, শ্রীযুক্ত রামলাল্য, শ্রীযুক্ত হাজরা মাঝে মাঝে আসিতেছেন ও বসিতেছেন। রভন শ্রীযুক্ত বছ মালিকের বাগানের ভত্বাবধান করেন। ঠাকুরকে ভক্তি করেন, ও মাঝে মাঝে আসিয়া দর্শন করেন। ঠাকুর তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন। রভন বলিতেছেন, বহু মালিকের কলিকাভার বাড়ীতে নীলকঠের যাত্রা হবে।

র্ভন— আপনার বেভে হবে। তাঁরা ব'লে পাঠিয়েছেন, অমুক দিনে যাত্রা হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ—ভা বেশ আমার য'াবার ইচ্ছা আছে। আহা! নীলকঠের কি ভক্তির সহিত গান!

একজন ভক্ত-আজা হা।

শ্রীরামক্কঞ্চ-- গান গাইতে গাইতে সে চক্ষের জলে ভেসে যায়। (রন্তনের প্রতি)--মনে কচ্ছি রাত্রে র'য়ে যাব!

ব্ৰভন—ভা বেশ ভ।

রাম চাটুর্য্যে প্রভৃতি অনেকে খড়ম চুরির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

রভন— বছু বাবুর বাড়ীর ঠাকুরের সোণার খড়ম চুরি হয়েছে। ভার জক্ত বাড়ীতে হলুমূল পড়ে গেছে; থালা চালা হবে; সববাই বসে থাকবে, ফে নিয়েছে ভার দিকে থালা চলে যাবে।

**এরামকুক ( সহাস্যে )—ি ব**ক্ষ থালা চলে ?—আপনি চলে ?

রভন-না. হাত চাপ। থাকে ।

ভক্ত—কি একটা হাতের কৌশন আছে—হাতের চাতৃরী আছে। প্রীরামক্ত্যু—নে চাতৃরীতে ভগবানকে পাওয়া বার, সেই চাতৃরী চাতৃরী।

"সা চাতুরী চাতুরী"।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ তান্ত্রিক সাধন ও ঠাকুর শ্রীরামক্রম্ণের সন্তান ভাব

কথাবর্তা চলিতেছে, এমন সময় কতকগুলি বাঙ্গালী ভদ্রলোক ব্রেরমধ্যে আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন ও আসন গ্রহণ করিলেন। ভাহাদের
মধ্যে একজন ঠাকুরের পূর্বে পরিচিত। ইহারা ভদ্রমতে সাধন করেন।
পঞ্চমকার সাধন। ঠাকুর অন্তর্যামী ভাহাদের সমস্ত ভাব ব্ঝিয়াছেন।
ভাহাদের মধ্যে একজন ধর্মের নাম করিয়া পাপচারণ করেন; ভাহাও
ভনিয়াছেন। সে ব্যক্তি একজন বড় মাহুষের লাভার বিধবার সহিত
অবৈধ প্রণয় করিয়াছে, ও ধর্মের নাম করিয়া ভাহার সহিত পঞ্চমকার সাধনকরে, ইহাও ভনিয়াছেন।

শ্রীরামক্লফের দস্তান ভাব। প্রত্যেক স্ত্রীলোককে মা বলিয়া জানেন— বেশ্যা পর্যান্ত !—স্থার ভগবতীর একএকটী রূপ বলিয়া জানেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ক্ষচলানন্দ কোপার ? কালীকিন্ধর সেদিন এনেছিল—ক্ষার একজন কি সিঙ্গি;—(মাষ্টার প্রভৃতির প্রতি)—ক্ষচলানন্দ ও তার শিষ্যদের ভাব আলাদা। আমার সন্তান ভাব।

व्यागहरू वावुता हुन कतिया व्याह्म ; मूर्य दकान कथा नाहे।

#### [ পূর্বকথা—অচলামন্দের ডান্ত্রিক সাধনা ]

শ্রীরামক্ক — আমার সন্তানভাব। অচলানন্দ এখানে এসে মাঝে মাঝে থাক্তো। খুব কারণ ক'র্তো। আমার সন্তান ভাব শুনে শেষে জিল্— জিল্ ক'রে বল্ডে লাগলো;—স্ত্রীলোক লবে বীরভাবে সাধন তুমি কেন মান্বে না? শিবের কলম মান্বে না? শিবের কলম মান্বে না? শিবের জাতে সব ভাবের সাধন আছে—বীরভাবেরও সাধন আছে'।

"আমি বললাম,—কে জানে বাপু আমার ও সব কিছুই ভাল লাগে না;—আমার সন্তানভাব।

#### [ পিডার কর্ত্তব্য—সিদ্ধাই ও পঞ্চমকারের নিন্দা ]

'অচলানন্দ ছেলেণিলের থবর নিত না। আমার বল্ডো, 'ছেলে ঈশ্বর দেখবেন;—এ সব ঈশ্বেছো'। আমি গুনে চুপ ক'রে থাক্তাম। বলি ছেলেদের দ্যাথে কে? ছেলেপুলে পরিবার ত্যাগ ক'রেছি বলে, টাকা রোজগারের একটা ছুভা না করা হয়। লোকে ভাব্বে ইনি সব ভ্যাগ ক'রেছেন;—আর অনেক টাকা এসে পড়্বে।

"মোকদ্দা জিতেবো, থুব টাকা হবে, মোকদ্দা জিতিয়ে দেব, বিষয় পাইয়ে দেবো,—এই জন্ত সাধন ? এ ভারি হীন বুদ্ধির কথা!

টাকার থাওরা দাওরা হয়; একটা থাকবার জারগা হয়; ঠাকুরের সেবা হয়; সাধু ভক্তের সেবা হয়; সম্মূধে কেউ গরীব পড়ল ভার উপকার হয়। এই সব টাকার সন্থাহার। ঐশ্বর্য ভোগের জন্ম টাকা নয়। দেহের স্থাব জন্ম টাকা নয়। লোকমান্তর জন্ম টাকা নয়।

"সিদ্ধাইয়ের জন্ত লোক পঞ্চমকার তন্ত্রমতে সাধন করে। কিন্তু কি হীন-বৃদ্ধি! কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, ভাই! অন্তসিদ্ধির মধ্যে একটী সিদ্ধি থাক্লে ভোমার একটু শক্তি বাড়তে পারে—কিন্তু আমার পাবে না। সিদ্ধাই থাকলে মারা বার না;—মারা থেকে আবার অহকার। কি হীন বৃদ্ধি! ঘুণার স্থান থেকে ভিন টোষা কারণ বারি থেয়ে লাভ কি হলো?—না মোকদ্দমা জেভা!

#### ় [ দীর্ঘার হবার জন্ত হঠযোগ কি প্রয়োজন ? ]

"শরীর, টাকা, এ সব অনিতা। এর জন্ত,—এত কেন প দেখ না হঠ-যোগীদের দশা। শরীর কিসে দীর্ঘায় হবে এই দিকেই নজর । ঈশরের দিকে লক্ষ্য নাই! নেভি, ধৌভি,—কেবল পেট সাফ ক'র্ছেন! নল দিয়ে ছধ গ্রহণ ক'রছেন!

"একজন স্যাক্রা, ভার ভালুতে জীব উন্টে গিছলো; তথন তার জড় সমাধির মত হ'রে গেল।—জার নড়ে চড়ে না। অনেক দিন ঐ ভাবে ছিল; সকলে এসে পূলা ক'র্ড। করেক বংসর পরে ভার লিভ হঠাৎ গোলা হরে গেল। তথন আগেকার মন্ত চৈত্ত হল; আবার স্যাকরার কাজ করন্তে লাগ্ল! (সকলের হাস্য)।

"ও সব শরীবের কার্য্য, ওতে প্রায় ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না। শাল-প্রামের ভাই ( তার ছেলের বংশলোচনের কারবার ছিল )—বিরাণী রকম আসম জানত; —আর নিজে যোগসমাধির কথা কত বোল্ত! কিন্তু ভিতরে ভিতরে কামিনীকাঞ্চনে মন। দাওয়ান মদন ভট্টের কত হাজার টাকার একখানা নোট পড়ে ছিল। টাকার লোভে সে টপ্ করে খেয়ে ফেলেছে—গিলে ফেলেছে—পরে কোনও রূপে বার কর্বে। কিন্তু নোট আদার হ'ল। শেষে তিন বংসর মেয়াদ। আমি সরল বৃদ্ধিতে ভাবতুব বৃথি বেশী এগিরে পড়েছে,—মাইরি বল্ছি!

#### [ পূর্বকথা—মহেন্দ্র পালের টাকা ফিরামো—ভগবতী ডেলী, কর্ত্তাভজা, মেরেয় মানুষ নিয়ে সাধনের নিন্দা ]

"এখানে সিঁথির মহিলোর পাল পাঁচটা টাকা দিয়ে গিছ্লো—রামলালের কাছে। সে চলে গেলে পর রামলাল আমায় বল্লে আমি জিজ্ঞালা ক'র্লাম, কেন দিয়েছে ? রামলাল বল্লে, এখানের জন্ত দিয়েছে। তখন মনে উঠতে লাগল বে ছথের দেনা রয়েছে না হয় কতক শোধ দেওয়া যাবে। ওমা, রাত্রে ভরে আছি, য়ঠাৎ উঠে পড়লাম। একেবারে বুকের ভিতর বিলী আঁচড়াতে লাগল! তখন ঝুমলালকে গিয়ে বললাম, কাকে দিয়েছে ? ভোর খুড়ীকে কি দিয়েছে ? রামলাল বল্লে, না আপনার জন্তা দিয়েছে। তখন বল্লাম, না; একণি টাকা ফিরিরে দিয়ে আয়; ভা না হলে আমার শাস্তি হবে না।

"রামলাল ভোরে উঠে টাকা ফিরিয়ে আলে তবে হয়।

"ও দেশে ভগি তেলী, কর্তাভজার দলের। ঐ মেয়ে মামুষ নিয়ে সাধন।
একটা পুক্ব না হ'লে মেয়ে মামুয়ের সাধন ভজন হ'বে না। সেই পুক্বটীকে
বলে 'রাগক্ষ'। ভিনবার জিজ্ঞাসা করে; কৃষ্ণ পেয়েছিস ? সে মেয়েমামুষটা
ভিনবার বলে, পেয়েছি।

"ভগি (ভগবতী) শুদ্র, ভেলি। সকলে গিয়ে ভার পারের ধূলে। নিরে

শ্বমন্থার ক'র্ভ; তথন জমীদারের বড় রাগ হলো। আমি ভাকে দেখেছি। জমীদার একটা হুষ্ট লোক পাঠিয়ে দের ভার পালায় পড়ে ভার আবার পেটে-ছেলে হয়।

"একদিন একজন বড় মাত্রয় এসেছিল। আমায় বলে, মহাশর এই মোকদমাটি কিলে জিত হয় আপনার করে দিতে হবে ? আপনার নাম ওকে এনেছি। আমি বললাম বাপু, সে আমি নই,—ভোমার ভুল হয়েছে। সে আচলানকা।

"ধার ঠিক্ ঠিক্ ঈশ্বরে ভক্তি আছে, সে শরীর, টাকা—এ সব গ্রাহ্য করে না। সে ভাবে, দেহ স্থের জন্ম, কি লোকমান্তের জন্ম, কি টাকার জন্ম, আবার তপ জপ কি। এ সব অনিত্য, দিন ছই ডিনের জন্য।"

জ্ঞাগন্তক বাবুরা এইবার গাত্রোখান করিলেন ও নমস্বার করিয়া বলিলেন, ভবে আমরা আদি। তাঁহারা চলিয়া গেলেন। ঠাকুর প্রীরামক্ষ্ণ ঈরৎ হাস্য করিতেছেন ও মাষ্টারকে বলিতেছেন, "চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী।" (সকলের হাস্য)।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ নিজের উপর শ্রদ্ধার যূল ঈশ্বরে বিশ্বাস

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মণির প্রতি, সহাস্যে )—আছো, নরেন্দ্র কেমন। মণি—আজা, থুব ভাল।

জীরামকৃষ্ণ — দেখ, তার যেমন বিছে তেমনি বুদ্ধি। আবার গাইতে বাজাতে। এদিকে জিতেজিয়ে বলেছে বিয়ে ক'রবে না।

মণি—আপনি বলেছেন, যে পাপ পাপ মনে করে সেই পাপী হয়ে যায়। আবার উঠতে পারে না। আমি ঈশবের ছেলে,—এ বিশাস থাক্লে শীঘ্র শীদ্ধ উরতি হয়।

[ পূর্বকথা—কৃষ্ণকিশোরের বিখান—হলধারীর পিভার বিখান ]

শ্ৰীরামকৃষ্ণ--হা, বিশ্বাস!

"কৃষ্ণকিশোরের কি বিখাদ! বোল্ড, একবার তাঁর নাম ক'রেছি আমারু

আবার পাপ কি ? আমি শুদ্ধ নির্মাণ হয়ে গেছি। হলধারী ব'লেছিল, 'আজামিল আবার নারায়নের ভপস্যায় গিছিল; তপস্যা না ক'বলে কি তাঁর ক্লপা পাওয়া যায়। শুধু একবার নারায়ণ বল্লে কি হবে।" ঐ কথা শুনে কৃষ্ণকিশোরের যে রাগ! এই বাগানে ফুল ভুলতে এসেছিল, হলধারীর মুধের দিকে চেয়ে দেখলে না।

"হলধারীর বাপ ভারি ভক্ত ছিল। স্নানের সময় কোমর জলে গিয়ে যথন মন্ত্র উচ্চারণ কোরত,—'রক্তবর্ণম্ চতুমু্থম্' এই সব ধ্যান যথন কোরভো,— ভথন চক্ষু দিয়ে প্রোক্ষ পড়তো।

"একদিন এঁড়েদার ঘাটে একটা সাধু এসেছে। আমরা দেখতে বাব কথা হল। হলধারী বল্লে. সেই পঞ্চতুত্ব খোলটা দেখতে সিয়ে কি হবে? তার পরে সেই কথা ক্লফকিশোর শুনে বলেছিল, কি! সাধুকে দর্শন করে কি হবে, এই কথা বল্লে!—যে ক্লফ নাম করে, বা রাম নাম করে তার চিন্মর দেহ হয়। আরু সে সব চিন্মর দেখে;—'চিন্ময় শামাম, চিন্ময় শামা। বলেছিল, একবার ক্লফনাম কি একবার রাম নাম করলে শতবার সন্ধ্যার কল পাওয়া বার; তার একটি ছেলে বখন মারা গেল, প্রাণ যাবার সমর রামনাম বলেছিল। ক্লফকিশোর বলেছিল, ও রাম বলেছে ওর আর ভাবনা কি! তবে মাঝে মাঝে এক একবার কাঁদতো। পুত্রশোক।

বৃন্ধাবনে জলভ্ঞা পেয়েছে, মুচিকে বল্লে, ভূই বল শিব। সে শিবনাম করে জল ভূলে দিল—অমন আচারী ব্রাহ্মণ সেই জল খেলে! কি বিখাস!

"বিখান নাই অথচ পূজা, জপ, সন্ধ্যাদি কর্ম করছে,—ভাতে কিছুই হয় না। কি বল ?"

মণি—আজ্ঞা হা।

শীরামকৃষ্ণ ( সহাস্যে ) — গঙ্গার ছাটে নাইতে এসেছে দেখেছি। বড রাজ্যের কথা। বিধবা পিসি ব'লছে—মা, হুর্গা পূজা আমি না হলে হয় না—শ্রীটি গড়া পর্যাস্ত । বাটিতে বিয়ে থাওয়া হ'লে সব আমায় কর্তে হবে মা,—ডবে হবে। ফুলশব্যের বোগাড়, থয়েরের বাগানটি পর্যাস্ত ।

<sup>া</sup> মণি—আজ্ঞে, এদেরি বা দোষ কি, কি নিয়ে থাকে!

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্যে )—ছাদের উপর ঠাকুর ঘর; নারায়ণ পূজা হছে।
পূজার নৈবেন্ত, চলন ঘদা—এই সব হছে। কিন্তু ঈশরের কথা একটি নাই।
কি রাঁধতে হবে,— মাজ বাজারে কিছু ভাল পেলে না,—কাল অমুক ব্যঙ্গনটী
বেশ হয়েছিল! ও ছেলেটি আমার খুড়তুও ভাই হয়;—হাঁরে ভোর সে কর্মাটি
আছে !—আর আমি কেমন আছি !—আমার হরি নাই! এই সব কথা।
"দেখ দেখি ঠাকুর ঘরে পূজার সময় এই সব রাজ্যের কথাবার্তা।"

মণি—আজে, বেশার ভাগই এইরপ। আপনি যেমন বলেন, ঈশবে যার অফুরাগ ভার অধিক দিন কি পূজা করতে হয়।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চিমায় রূপ কি ? ব্রহ্মজ্ঞানের পর বিজ্ঞান ! ঈশ্বরই বস্ত্র !

ঠাকুর মণির সহিত নিভূতে কথা কহিতেছেন—

মণি—আজে, তিনিই সব যদি হয়েছেন, এরপ নানা ভাব কেন ?

শ্রীরামক্বক—বিভ্রপে তিনি সর্বাভ্তে আছেন, কিন্তু শক্তি বিশেষ। কোনধানে বিভাশক্তি, কোনধানে অবিভা শক্তি, কোনধানে বেদী শক্তি কোনও থানে কম শক্তি; দেখ না মাহুষের ভিতর ঠগ্, জুয়াচোর আছে, আবার বাছের মত ভয়ানক লোকও আছে। আমি বলি, ঠগু, নারায়ণ, বাঘ নারায়ণ।

মণি (সহাত্তে)—আজা, ভাদের দুর থেকে নমস্কার ক'রতে হয়। বাঘ নারায়ণকে কাছে গিয়ে আলিঙ্গন ক'রলে থেয়ে ফেলবে।

শ্রীরামক্ষ — তিনি আর তার শক্তি, ব্রহ্ম আর শক্তি—বই আর কিছুই নাই। নারদ রামচক্রকে শুব ক'রতে ক'রতে বল্লে, হে রাম তুমিই শিব, সীভা ভগবতী; তুমি ব্রহ্মা, সীভা ব্রহ্মাণী; 'তুমি ইক্র, সীভা ইক্রাণী; তুমিই নারায়ণ, সীভা কল্মী; পুরুষ বাচক যা কিছু আছে সব তুমি, ত্রা বাচক সব সীভা।

মণি-আর চিনায়রণ ?

শ্রীরামকৃষ্ণ একটু চিস্তা করিতেছেন। আতে আতে বলিভেছেন কি রকম জান—বেমন জলের—এ সব সাধন করলে জানা যায়।

**"তুমি রূপে বিশাস করো।** ব্রক্ষজান হলে তবে অভেদ।—ব্রক্ষ আর শক্তি অভেদ। বেমন অগ্নি আর তাহার দাহিকা শক্তি। অগ্নি ভাবতে ইয়া দাহিকা শক্তি ভাবতে হয়, আর দাহিকা শক্তি ভাবলেই অগ্নি ভাবতে হয়। হগ্ন আর হথের ধবলত। জল আর ভার হিম শক্তি।

কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের পরও আছে। জ্ঞানের পর বিজ্ঞান। যার জ্ঞান আছে, বোধ হয়েছে, তার অজ্ঞানও আছে। বশিষ্ঠ শত পূত্রশোকে কাতর হলেন। লক্ষণ ক্ষিপ্তাস। করাতে রাম বল্লেন, ভাই জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও, যার আছে জ্ঞান, তার আছে অজ্ঞান। পায়ে যদি কাঁটা ফোটে, আর একটা আহরণ করে দেই কাঁটাটি তুলে দিতে হয়। তার পর বিতীয় কাঁটাটিও কেলে দেয়।

मिन-चळान ळान प्रहे क्लान निष्ठ द्य ?

শ্রীরামক্রঞ—হাঁ, তাই বিজ্ঞানের প্রয়োজন।

"দেখ না, বার আবো জ্ঞান আছে, তার অন্ধকার জ্ঞান আছে; যার ব কুখ বোধ আছে, তার হুঃখ বোধ আছে। বার পুণ্য বোধ আছে, তার পাপ বোধ আছে; বার ভাল বোধ আছে, তার মৃন্দ বোধও আছে; বার গুচি বোধ আছে, তার অগুচি বোধ আছে, তার তুমি বোধও আছে।

"বিজ্ঞান—কিনা তাঁকে বিশেষরণে জানা। কাঠে আছে অন্নি, এই বাধ—এই বিশ্বাসের নাম জ্ঞান। সেই আগুনে ভাত রাঁধা, থাওয়া, থেয়ে ক্টপুষ্ট হওয়ার নাম বিজ্ঞান। ঈশ্বর আছেন এইটা বোধে বোধ, ভার নাম জ্ঞান, তাঁর সঙ্গে আলাপ তাঁকে নিয়ে আনন্দ করা—বাৎসল্যভাবে, সংগ্রভাবে— এরই নাম বিজ্ঞান। জীব জগৎ ভিনি হইয়াছেন এইটি দর্শন করার নাম বিজ্ঞান।

এক মতে দর্শন হয় না—কে কাকে দর্শন করে। আপনিই আপনাকে দেখে। কালাপানিতে জাহাল গোলে কেরে না—আর ফিরে থবর দেয় না।"

মণি—বেমন আপনি বলেন, মহুমেণ্টের উপরে উঠলে আর নীচের ধবর পাকে না,—গাড়ী, বোড়া, মেম, সাহেব; বাড়ী, বর, বার, দোকান, আফিস ইত্যাদি।

শ্রীরামক্তথ—আছো, আজকাল কালীখরে ষাই না, কিছু অপরাধ হবে কি ? নরেন্দ্র বোলডো ইনি এখনও কালীখরে বান !

মণি—আজ্ঞা, আপনার নৃতন নৃত্তন অবস্থা—আপনার আবার অপরাধ কি ?

শ্রীরামক্ষ —আছো হাদয়ের জন্ত সেনকে ওরা বলেছিল, হাদয়ের বড়

শ্বামক্ষ আপনি তার জন্ত হই খান কাপড়, হটি জামা আনবেন, আমরা তাকে

দেশে (শিওড়ে) পাঠিয়ে দিব'। সেন এনেছিল হটি টাকা! এ কি বল

দেখি,—এত টাকা। কিন্তু এই দেওয়া! বল না!—

মণি—আজ্ঞা, যারা ঈশ্বরকে জানবার জন্ত বেড়াচ্ছে, তারা এরপ করতে পারে না; যাদের জ্ঞানলাভ উদ্দেশ্য।

প্রীরামক্ষ-স্থারই বস্তু আর সব অবস্তু।

## সম্ভব্য খণ্ড প্রথম পরিচ্ছেদ

## ঠাকুর শ্রীরামককের কলিকাভায় নিমন্ত্রণ

[ শ্রীযুক্ত ঈশান মুখোপাধ্যারের বাটিতে গুভাগমন ]

দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে মঞ্চলারতির মধুর শব্দ গুনা বাইতেছে। সেই সঙ্গে প্রভাতীরাণে রন্থনটোকি বাজিতেছে। ঠাকুর জীরামকৃষ্ণ গাত্রোখান করিয়া মধুর স্বরে নাম করিতেছেন। ঘরে বে সকল দেবদেরীর মূর্ত্তি পটে চিত্রিত ছিল, এক এক করিয়া প্রণাম করিলেন। পশ্চিম ধারের গোল বারাগুার গিয়া ভাগীরথী দর্শন করিলেন ও প্রণাম করিলেন। ভক্তেরা কেহ কেহ ওখানে আছেন। তাঁহারা প্রাভ:কুত্র সমাপন করিয়া ক্রমে ক্রমে আসিরা ঠাকুর জীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন।

রাধাল ঠাকুরের লঙ্গে এখানে এখন আছেন। বাবুরাম গভ রাত্রে আনিয়াছেন। মণি ঠাকুরের কাছে আজ চৌদ্দ দিন আছেন।

আজ বৃহস্পতিবার, অগ্রহায়ণ কৃষ্ণকের ত্রয়োদশী তিথি; ২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৮০ খ্রীষ্টান্দ। আজ সকাল সকাল ঠাকুর স্থানাদি করিয়া কলিকাতার আসিবার উদ্বোগ করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মণিকে ডাকিয়া বলিলেন, ঈশানের ওখানে আজ বেতে বলে গেছে। বাবুরাম বাবে, ভূমিও বাবে আমার সঙ্গে। মণি বাইবার জন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

শীতকাল। বেদা ৮টা, নহবতের কাছে পাড়ী আসিরা দাড়াল; ঠাকুরকে লইয়া বাইবে।. চতুদ্দিকে কুল গাছ, সন্মুখে ভাগীরণী; দিক সকল প্রসন্ধ প্রীরামক্ষণ ঠাকুরদের পটের কাছে দাড়াইয়া প্রণাম করিলেন ও মার নাম করিতে করিতে বাত্রা করিয়া গাড়িতে উঠিলেন। সঙ্গে বাব্রাম, মণি। তাঁহারা ঠাকুরের গারের বনাত, বনাতের কাণচাকা টুপি ও মসলার থলে সঙ্গে শইয়াছেন. কেন না শীতকাল, সন্ধার সময় ঠাকুর গারে গরম কাপড় দিবেন।

ঠাকুর সহাভবদন; সমস্ত পথ আনন্দ করিতে করিতে আসিতেছেন।

বেলা ৯টা। গাড়ী কলিকাভার প্রবেশ করিয়া শ্রামবাজার দিয়া ক্রমে মেছুয়া বাজারের চৌমাধায় আদিয়া উপস্থিত হইল। মণি ঈশানের বাড়ী জানিভেন। চৌমাধায় গাড়ীর মোড় ফিরাইয়া ঈশানের বাড়ীর সম্মুধে দাড়াইতে বলিলেন।

জিশান আত্মীরদের সহিত সাদরে সহাস্যবদনে ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করিয়া নীচের বৈঠকখানা ঘরে লইয়া গেলেন। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে আসন গ্রহণ করিলেন।

পরম্পর কুশল প্রশ্নের পর ঠাকুর ঈশানের পুত্র শ্রীশের সঙ্গে কথা কছিছেছেন। শ্রীশ এম্ এ, বি, এল পাশ করিয়া আলিপুরে ওকালজি করিছেছেন। Entrance ও F. A. পরীক্ষায় Universityর ফাই হইয়াছিলেন, অর্থাৎ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এখন তাঁহার বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর হইবে। যেমন পাণ্ডিতা তেমনি বিনয়, লোকে দেখিলে বোধ করে ইনি কিছুই জানেন না। হাত যোড় করিয়া শ্রীশ ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। মণি ঠাকুরের কাছে শ্রীশের পরিচয় দিলেন ও বলিলেন, এমন শান্ত প্রকৃতির লোক দেখি নাই।

[ কর্ম বন্ধনের মহৌষধ ও পাপকর্ম—কর্মযোগ ]

শ্রীরামক্ক ( শ্রীশের প্রতি )—তুমি কি কর গা ?

শ্রীণ—আজ্ঞা, আমি আলিপুরে বেক্লচ্ছি। ওকালভি কর্ছি।

' শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—এমন লোকের ওকালতি ? ( শ্রীশের প্রতি )—
আচ্চা ডোমার কিছু জিজ্ঞাসা আছে ?

সংসারে অনাসক্ত হ'রে থাকা, কেমন ?

শ্রীশ—কিন্ত কাজের গতিকে সংসারে অন্তায় কত কর্তে হয়। কেউ পাপ কমা ক'র্ছে, : কেউ পুণ্যকর্ম। এ সব কি আগেকার কর্মের ফল, ডাই কর্তে হবে ?

শ্ৰীরামক্লফ-কর্ম কভ দিন। যত দিন না তাঁকে লাভ করা বার। তাঁকে লাভ হ'লে সব বার। তথন পাপপুণোর পার হরে বার।

"क्द (एथा मिरन क्न समि। क्न एमथा एम कन ह्वात क्य।

"সন্ধ্যাদি কর্ম কত দিন? যত দিন ঈশবের নাম ক'র্তে রোমাঞ্চ আর চক্ষে জল না আসে। এ সকল অবস্থা ঈশব লাভের লক্ষণ, ঈশবে গুদ্ধা ভক্তি লাভের লক্ষণ।

> "তাঁকে জান্লে পাপ পুণ্যের পার হয় "প্রসাদ বলে ভক্তি মৃক্তি উভয় মাণায় রেখেছি, আমি কানী ত্রন্ধ কেনে মর্ম্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।

"তাঁর দিকে যত এগুবে, ততই তিনি কর্ম কমিয়ে দিবেন। গৃহস্থের বৌ অন্তঃস্বা হলে শাশুড়ি ক্রমে ক্রমে কাজ কমিয়ে দেন। যথন দশ মাস হয়, তথন একবারে কাজ কমিয়ে দেন। সন্তান লাভ হলে সেইটিকে নিয়েই নাড়া-চাড়া সেইটিকে নিয়েই আনন্দ!"

শ্রীশ—সংসারে থাক্তে থাক্তে তাঁর দিকে যাওয়া বড় কঠিন।
[ গৃহস্থ সংসারীকে শিক্ষা—অভ্যাসবোগ ও নির্জনে সাধন ]

প্রীরামক্বক্ত—কেন ? অভ্যাস যোগ ? ওদেশে ছুভোরদের মেরের। চিঁড়ে ব্যাচে। ভারা কভ দিক সাম্লে কাজ করে, শোনো। টে কির পাট প'ড়ছে, হাভে ধানগুলি ঠেলে দিছে আর এক হাভে ছেলেকে কোলে করে মাই দিছে। আবার খদ্দের এসেছে; টে কি এদিকে প'ড়ছে, আবার খদ্দেদের সঙ্গে কথাও চল্ছে। খদ্দেরকে ব'লছে, ভা'হলে তুমি যে ক'পয়সা ধার আছে, সে ক'পয়সা দিয়ে যেও; আর জিনিষ লয়ে যেও। দেখো,—ছেলেকে মাই দেওয়া, টে কি প'ড়ছে ধান ঠেলে দেওয়া ও কাঁড়া ধান ভোলা, আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলা, এক সঙ্গে ক'রছে। এরই নাম অভ্যাসযোগ। কিছু ভার পনর আনায় মন টে কির পাটের উপর রয়েছে, পাছে হাতে পড়ে যায়। আর এক আনায় মন টে কির পাটের উপর রয়েছে, পাছে হাতে পড়ে যায়। আর এক আনা ছেলেকে মাই দেওয়া আর খদ্দেরের সঙ্গে কথা কওয়া। ভেমনি যায়। সংসাবে আছে, ভাদের পনর আনা মন ভগবানে দেওয়া উচিত। না দিলে সর্কনাল;—কালের হাতে প'ড়তে হবে। আর এক আনায় অস্তান্ত কর্ম্ম কর।

"জ্ঞানের পর সংসারে থাকা যায়। কিন্ত আগে ত জ্ঞান লাভ ক'রতে হবে। সংসার রূপ জলে মন-রূপ তুধ রাখলে মিশে যাবে, তাই মন-রূপ তুধকে দই পেতে নির্ক্তনে মন্থন ক'রে—মাধন তুলে—সংসার-রূপ জলে রাখতে হয়। ভা হলেই হলো, সাধনের দরকার। প্রথমাবস্থার নির্জ্জনে থাকা বড় দরকার।
স্বাধ গাছ বখন চারা থাকে, তখন বেড়া দিতে হয়, ভা না হলে ছাগল গক্তে
থেয়ে কেলে, কিছু শুড়ি মোটা হলে বেড়া খুলে দেওয়া বায়। এমন কি হাতী
বেধে দিলেও গাছের কিছু হয় না।

শভাই প্রথমাবস্থার মাঝে মাঝে নির্জ্জনে বেভে হয়। সাধনের দরকার। ভাভ থাবে; বসে বসে ব'লছো, কাঠে অগ্নি আছে, ঐ আগুনে ভাভ রাধা হয়; ভা বল্লে কি ভাভ ভৈয়ের হয়? আর একথানা কাঠ এনে কাঠে কাঠে বস্তে হয়; ভবে আগুণ বেরোর।

"সিদ্ধি থেলে নেশা হয়, আনন্দ হয়। থেলে না, কিছুই ক'র্লে না, বলে ৰসে ব'লছো, 'সিদ্ধি সিদ্ধি'! ভাহলে কি নেশা হয়, আনন্দ হয় ?"

। স্তথ্য লাভ—জীবনের উদ্দেশ্য—পরা ও অপরা বিস্থা—'ত্ব থাওয়া ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাজার লেখাপড়া শেখ, ঈশরে ভক্তি না থাকলে তাঁকে লাভ করবার ইচ্ছা না থাকলে সব মিছে। শুধু পশুড, বিবেক বৈরাগ্য নাই—ভার কামিনী-কাঞ্চনে নজর থাকে। শক্তি খুব উচ্তে উঠে, কিন্তু ভাগাড়ের দিকে নজর।

"যে বিভা লাভ কর্লে তাঁহাকে জানা বার, সে-ই বিভা---আর সব মিছে।
আচহা, ভোমার ঈশ্ব বিষয়ে কি ধারণা ?"

শীল— আজ্ঞা, এইটুকু বোধ হয়েছে— একজন জ্ঞানময় পুরুষ আছেন; তাঁর সৃষ্টি দেখলে তাঁর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এই একটা কথা বলছি,—শীভপ্রধান দেশে মাছ ও অন্তান্ত জলজন্ত বাঁচিয়ে রাথবার জন্ত তাঁর কৌশল। যত ঠাও। পড়ে তত জলের আয়োতনের সন্ধোচ হয়। কিন্তু আশ্চর্যা, বরক হবার একটু আগে থেকে জল হাল্কা হয় ও জলের আয়তন বৃদ্ধি হয়! পুকুরের জলে অনায়াসে খুব শীতে মাছ থাক্তে পারে। জলের উপরিভাগে সমস্ত বরক হয়ে গেছে, কিন্তু নীচে বেমন জল তেমনি জল। বদি খুব ঠাও। হাওয়া বয়, সে দ্বাওয়া বরক্ষের উপর লাগে। নীচের জল গরম থাকে।

ব্রীরামকৃষ্ণ-ভিনি আছেন, জগৎ দেখলে বোঝা বায়। কিন্তু তাঁর বিষয়ে

শোনা এক, তাঁকে দেখা এক, তাঁর সক্ষে আলাপ করা আর এক। কেউ ছংধর কথা তনেছে, কেউ ছধ দেখেছে, কেউ বা ছধ খেরেছে। দেখলে তবে ত আনন্দ হবে, খেলে তবে ত বল হবে,—লোক ছঠপুই হবে! ভগবনেকে দর্শন করলে তবে ত শান্তি হবে, তাঁর সক্ষে আলাপ করলে তবে ত আনন্দ হবে, শক্তি বাড়বে!

## ( মৃমুকুত্ব বা ঈশরের জন্ত ব্যাকুলতা সময় সাপেক )

শ্রীশ-তাঁকে ভাকবার অবসর পাওয়া যায় না।

শ্রীরামক্ষ্ণ (সহাস্যে)—তা বটে: সমর না হলে কিছু হর না। একটি ছেলে শুভে বাবার সময় মাকে ব'লেছিল, মা, আমার বখন হাগা পাবে, আমাকে তুলিও। মা বল্লেন, বাবা হাগান্তেই ভোমাকে তুলাবে, আমার তুলতে হবে না।

"বাকে বা দেবার তাঁর সব ঠিক করা আছে। সরার মাপে শাওড়ী বৌদের ভাত দিত। তাতে কিছু ভাত কম হ'তো। একদিন সরাধানি ভেঙ্গে বাওরাতে বৌরা আহলাদ ক'র্ছিল। তথন শাওড়ী বলেন, 'নাচ কোঁদ বৌমা আমার হাতের আট্কেল (আলাজ) আছে।"

#### [ আস্মোক্তারী বা বক্ষলা দাও ]

শ্রীরামক্রফ (শ্রীশের প্রতি)—কি করবে? তাঁর পদে সব সমর্পণ কর; তাঁকে আমোক্তারী দাও। তিনি যা ভাল হয় করুন। বড়লোকের উপর যদি ভার দেওয়া বায়, সে লোক কথনও মন্দ ক'রবে না।

"সাধনার প্রেরোজন বটে; কিন্তু ছু রকম সাধক আছে; এক রকম সাধ-কের বানরের ছার স্থাব আর এক রকম সাধকের বিড়ালের ছার স্থাব। বানরের ছা নিজে যো সো করে মাকে আঁকড়িয়ে ধরে। সেইরূপ কোন কোন সাধক মনে করে এভ জপ্ ক'র্ভে হবে, এভ খ্যান ক'র্ভে হবে, এভ ভণ্স্যা ক'র্ভে ছবে, ভবে ভগবানকে পাওয়া যাবে। এ সাধক নিজে চেষ্টা ক'রে ভগবানকে ধ'রতে যায়। "বিড়ালের ছা কিন্তু নিজে মাকে ধরতে পারে না। সে পড়ে কেবল মিউ মিউ করে ডাকে। মা বা করে। মা কথনও বিছানার উপর, কথনও ছাদের উপর কাঠের আড়ালে, রেখে দিছে; মা ভাকে মুখে করে এখানে ওখানে লয়ে রাখে, দে নিজে মাকে ধর্ভে জানে না। সেইরপ কোন কোন সাধক নিজে হিসাব করে কোন সাধন করতে পারে না,—এভ জপ ক'রবাে, এত ধ্যান ক'রবাে ইত্যাদি । সে কেবল ব্যাকুল হয়ে কোঁদে কোঁদে তাঁকে ডাকে। ভিনি তাঁর কাঁরা৷ ভনে আর থাকতে পারেন না। এসে দেখা দেন।"

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বেলা হইরাছে, গৃহস্বামী অরব্যঞ্জন করাইরা ঠাকুরকে খাওয়াইবেন। তাই বড় ব্যস্ত। তিনি ভিতর বাড়ীতে গিরাছেন, খাবার উত্যোগ ও তত্বাবধান করিতেছেন।

বেলা হইরাছে, ভাই ঠাকুর ব্যক্ত হইরাছেন। তিনি ঘরের ভিতর একটু পাদচারণ করিতেছেন। কিন্তু সহাস্য বদন। কেশব কীর্তুনিরার সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা কহিতেছেন।

[ ঈশ্বর কর্তা—অপচ কর্ম্মের জন্ম জীবের দায়িত্ব—responsibility ]

কেশব—ভা ভিনিই 'করণ' 'কারণ'। ছুর্য্যোধন বলেছিলেন, স্বরা ক্ষীকেশ কৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোহন্দি তথা করোমি'।

শ্ৰীরামক্লফ (সহাস্যে)—হাঁ, তিনিই সব করাছেন বটে; তিনিই কর্তা, মানুষ যান্ত্রৰ স্বরূপ।

"আবার এও ঠিক যে কর্ম্মন আছেই আছে। লন্ধামরিচ থেলেই পেট আলা ক'রবে; ভিনিই বলে দিয়েছেন যে, থেলে পেট জ্জালা করবে। পাপ করনেই ভার ফলটী পেতে হবে।

"যে ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ ক'রেছে, যে ঈশ্বর দর্শন ক'রেছে সে কিন্তু পাপ করতে পারে না। সাধা-লোকের বেতালে পা পড়ে না। বার সাধা গলা, ভার স্থরেতে সা, রে, গা, মা'ই এসে পড়ে।"

আর প্রস্ত। ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে ভিতর বাড়ীভে গেলেন ও আসন

গ্রহণ করিলেন। প্রাহ্মণের বাড়ী ব্যশ্পনাদী অনেক রক্ম হইয়াছিল, নানাবিধ উপাদের মিষ্টারাদি আয়েজেন হইয়াছিল।

বেলা ৩টা বাজিয়াছে। আহারাস্তে শ্রীরামক্বফ উঠানের বৈঠকখানায় আসিয়া বসিয়াছেন। কাছে শ্রীণ ও মাষ্টার বসিয়াছেন। ঠাকুর শ্রীশের সঙ্গে আবার কথা কহিতেছেন।

শীরামকৃষ্ণ-ভোমার কি ভাব ? সোহহং না দেব্য দেবক ?

#### [ গৃহস্থের জ্ঞানযোগ না ভক্তিযোগ ? ]

"সংসারীর পক্ষে সেব্য সেবক ভাব খুব ভাল। সব করা বাচেচ, সে অব-স্থার 'আমিই সেই' এ ভাব কেমন করে আসে। বে বলে আমিই সেই, তার পক্ষে জগৎ স্বপ্নবৎ; তার নিজের দেহ মনও স্থপ্নবৎ, তার আমি পর্যান্ত স্থপ্নবং, কাজে কাজেই সংসারের কাজ সে করতে পারে না। তাই সেকব-ভাব, দাস-ভাব খুব ভাল।

"হত্মানের দাস-ভাব ছিল। রামকে হত্মান বলেছিলেন, 'রাম' কখন ভাবি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; তুমি প্রভু আমি দাস; আর যখন তব্জান হর, ভখন দেখি তুমিই আমি, আমিই তুমি।

"ভত্তজানের সময় দোহহং হতে পারে, কিন্তু সে দূরের কথা।"

শ্রীণ—আজে হাঁ, দাস-ভাবে মামুষ নিশ্চিম্ত। প্রভুর উপর সকলই নির্ভর।
কুকুর ভারি প্রভুজক, ভাই প্রভুর উপর বির্ভর করে নিশ্চিম্ত।

## [ যিনি সাকার ভিনিই নিরাকার—নাম মাহাত্মা ]

শীরামকৃষ্ণ—আছো, ভোষার সাকার না নিরাকার ভাল লাগে? কি জান খিনিই নিরাকার, তিনিই সাকার। ভজের চক্ষে তিনি সাকাররণে দর্শন দেন। যেমন অনস্ত জলরাশি মহাসমুক্ত ! কুল কিনারা নাই, সেই জগের কোন কোন হানে বরফ হয়েছে; বেশী ঠাণ্ডাতে বরফ হয়। ঠিক সেইরূপ ভজিতিমে সাকার রূপ দর্শন হয়। আবার যেমন হ্য়া উঠলে বরফ গলে হায়,—বেমন জল তেমনি জল, সেইরূপ ঠিক জ্ঞানপথ—বিচার পথ—দিয়ে গেলে

সাকাররূপ আর দেখা যায় ন।; আবার সব নিরাকার! জ্ঞানস্ব্য উদয় হওয়াতে সাকার বরফ গলে গেল।

"किस (मथ यात्रहे निवाकात, जात्रहे माकात।"

সন্ধ্যা হয় হয় ঠাকুর গাত্রোখান করিয়াছেন; এইবার দক্ষিণেবরে প্রভা-বর্ত্তন করিবেন। বৈঠকখানা ঘরের দক্ষিণে বে রক আছে, ভাহারই উপক দাঁড়াইয়া ঠাকুর ঈশানের সহিত কথা কহিছেছেন। সেইখানে একজন বলিতে-ছেন, বে ভগবানের নাম নিলেই যে সকল সময়ে ফল হবে, এমন ও দেখা বায় না।

জ্পান বলিলেন, লে কি! অখথের বীজ জতি ক্ষুত্র বটে, কিন্তু উহারই ভিতর বড় বড় পাছ আছে! দেৱীতে দে গাছ দেখা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ হাঁ, দেরীতে ফল হয়।

## [ जेशान निर्णिश्व मःमाजी-भन्नमहःम व्यवहा ]

জিশানের বাড়ী, ঈশানের খুণ্ডর ৺ক্ষেত্রনাথ চাটুয়োর বাড়ীর পূর্ব্বগারে। ছই বাড়ীর মধ্যে আনাগোনার পথ আছে। চাটুর্য্যে মহাশরের বাড়ীর কটকে ঠাকুর আসিয়া দাঁড়াইলেন! ঈশান স্বান্ধ্যে ঠাকুরকে গাড়ীতে ভূলিয়া দিভে আসিয়াছেন।

ঠাকুর ঈশানকে বলিভেছেন, "ভূমি বে সংসারে আছ, ঠিক পাঁকাল মাছের মৃত্যু পুকুরের পাঁকে সে থাকে, কিন্তু গারে পাঁক লাগে না।

"এই মারার সংসাবে বিষ্যা অবিষ্যা ছইই আছে। পরমহংস কাকে বলি ?'
বিনি হাঁলের মত হথে জলে এক সঙ্গে থাকলেও জলটি ছেড়ে হুখটি নিতে
পারেন ? পিণড়ের স্থ্যায় বালিতে চিনিতে একসজে থাকলেও বালি ছেড়ে ভিনিটুকু গ্রহণ করতে পারেন।"

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### শ্রীরামকুক্তের ধর্মসম্বয়—ঈশ্বরকোটির অপরাধ হয় না

সন্ধ্যা হইরাছে। ভক্ত শ্রীযুক্ত রামচক্র দত্তের বাড়ীতে ঠাকুর আসিয়াছেন।
এখান হইতে ভবে দক্ষিণেশরে বাইবেন।

রামের বৈঠকধানা বরটি আলে। করিয়া ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন।
শ্রীযুক্ত মোহেন্দ্র গোসামীর সঙ্গে কথা কহিতেছেন। গোসামীর বাড়ী ঐ
পাড়াভেই। ঠাকুর তাঁহাকে ভালবাদেন। তিনি রামের বাড়ীতে এলেই
গোসামী আসিয়া প্রায়ই দেখা করেন।

শ্ৰীরামকৃষ্ণ—বৈক্ষব শাক্ত সকলেরই পৌছিবার স্থান এক; তবে পথ-আলাদা। ঠিক ঠিক বৈক্ষবেরা শক্তির নিন্দা করে না।

গোৰামা ( সহাল্যে )—হরপার্বভী আমাদের বাপ মা :

শ্ৰীরামকৃষ্ণ ( সহাস্যে )—Thank you ; 'বাপ মা'।

গোস্থামী—ভা ছাড়া কারুকে নিন্দা করা, বিশেবত: বৈঞ্বের নিন্দা করার, অপরাধ হর। বৈঞ্বাপরাধ। সব অপরাধের মাফ আছে, বৈঞ্বাপরাধের মাফ নাই।

শ্ৰীরামকৃষ্ণ— অপরাধ সকলের হয় না। **জিশারকোটির অপরাধ** হয় না। বেমন চৈত্তক্তলেরের স্থায় অবভারের।

"ছেলে ৰদি বাপকে ধরে আলের উপর দিরে চলে, তা হলে বরং খানার পড়তে পারে। কিন্তু বাপ বদি ছেলের হাত ধরে সে ছেলে কথনও পড়ে না।

"শোনো, আমি মার কাছে তরা ভক্তি চেরেছিলাম। মাকে বলেছিলাম, এই লও ভোমার ধর্ম, এই লও ভোমার অধর্ম; আমার তরা ভক্তি দাও। এই লও ভোমার তিনি, এই লও ভোমার অতি ; আমায় তরা ভক্তি দাও। মা, এই লও ভোমার পাণ, এই লও ভোমার পুণা, আমায় তরা ভক্তি দাও।"

গোস্বামী--আজে হা।

श्रीदायकृष्य-नव मछत्क नमकाद क'तरन, खरन धानकि चाहि निर्शा खिक ।

नवाहे लाग क'त्राव वर्षे: किन्न धकाँदि छेनात लाग जानवानात बाघ विके।

"রাম রূপ'বই আর কোনও রূপ হুমুমানের ভাল লাগুতো না।

"গোপীদের এত নিষ্ঠা যে, তারা, দারকার পাগড়ীবাধা এক্সিফকে দেখতে ্চাইলে না।

"পত্নী, দেওর, ভাস্থর ইত্যাদিকে পা ধোয়ার জল আসনাদির দারা সেবা করে; কিন্তু পভীকে যেরপ দেবা করে, সেরপ সেবা আর কাছাকেও করে না। পতির সঙ্গে সম্বন্ধ আলাদা ,"

রাম ঠাকুরকে কিছু মিষ্টান্নাদি দিয়া পূজা করিলেন।

ঠাকুর এইবার দক্ষিণেশবে যাত্র। করিবেন। মণির কাছ থেকে গায়ের বনাভ ও টুপি লইয়া পরিলেন। বনাতের কাণঢাকা টুপি। ঠাকুর ভক্তদঙ্গে গাড়ীতে উঠিতেছেন। রামাদি ভক্তেরা তাঁহাকে তুলিয়া দিতেছেম। মণিও গাডীতে উঠিলেন, দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া যাইবেন।

## অষ্ট্রম খণ্ড প্রথম পরিচ্ছেদ

## দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে

ঠাকুর শ্রীরামক্রম্ফ কালীমন্দিরে সেই পূর্ব্বপথিচিত ঘরে ছোট খাটটিতে বসিয়া পান ওনিভেছেন। প্রাক্ষমাঞ্জের শ্রীযুক্ত ত্রৈলক্য সান্তাল গান করিভেছেন।

पाक त्रविवात, २० (न काबुन ; कुका शक्यी छिथि ; ১২৯० मान ; २वा मार्क, ১৮৮৪ খ্রীঃ আ:। মেজেতে ভক্তেরা বদিয়া আছেন ও গান ভনিতেছেন :--নরেন্ত্র. স্থরেন্ত্র ( মিত্র ), মাষ্টার, ত্রৈলোক্য প্রভৃতি অনেকে বসিয়া আছেন।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের পিডা বড় আদালতে উকিল ছিলেন; তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হওরাতে পরিবারবর্গ বড়ই কটে পড়িয়াছেন। এমন কি মাঝে মাঝে बाइवाद किई थारक ना। नरबस এই नकन ভावनाय चिक करहे चाहिन।

ঠাকুরের শরীর, হাত ভালা অবধি, এখনওঁ ভাল হয় নাই। হাতে অনেক দিন বার (bar) দিয়া রাখা হইয়াছিল।

ত্রৈলোক্য মা'র গান গাইভেছেন। গানে বলিভেছেন, মা ভোমার কোলে নিরে অঞ্চলে ঢেকে আমার বুকে ক'রে রাখ।

গান—ভোর কোলে লুকায়ে থাকি (মা)।

চেয়ে চেয়ে মুখণানে মা মা মা বলে ডাকি।

ডুবে চিদানন্দরসে, মহাযোগ নিজাবণে,

দেখি রূপ অনিমেয়ে, নয়নে নয়নে রাখি।

দেখে শুনে ভয় ক'রে, প্রাণ কেঁদে ওঠে ডরে,

রাথ আমায় বুকে ধরে, স্নেহের অঞ্চলে ঢাকি (মা)।

ঠাকুর শুনিতে শুনিতে প্রেমাশ্র বিগর্জন করিতেছেন। আর বলিভেছেন, আহা! কি ভাব!

ত্রৈলোক্য আবার গাছিভেছেন—

#### (লোকা)

লজ্জা নিবারণ হরি আমার।
( দেখো দেখো হে—ধেন মনোবাঞ্চা পূর্ণ হয়)।
ভকভের মান, ওহে ভগবান্, তুমি বিনা কে রাখিবে আর।
তুমি প্রাণপতি প্রাণাধার, আমি চিরক্রীত দাস তোমার। (দেখো)

## (বড় দশকশী)

তুয়া পদ সার করি, জাতি কুল পরিহরি, লাজ ভয়ে দিয়ু জলাঞ্চলি ( এখন কোথা বা ষাই ছে, পথের পথিক হ'রে ); আব হাম ভোর লাগি, হইমু কলছভাগী, গঞ্জে লোকে কন্ত মন্দ্র বলি ( কন্ত নিন্দা করে হে ) (ভোমার ভালবাসি বলে) ( ঘরে পরে গঞ্জনা হে );
সরম ভরম মোর, অবহিস কল ভোর, রাথ বা না রাথ ভব দার
( দাসের মানে ভোমারি মান হরি );
ভূমি হৈ হাদর খামী, ভব মানে মানী আমি, কর নাথ বেঁউ ভূহে ভার ১

## ছোট দশকৰী

ঘরের বাহির করি, মজাইলে যদি হরি, দেও তবে জীচরণে স্থান ;
(চির দিনের মত) অফুদিন প্রেমমধু, পিয়াও পরাণ বঁধু, প্রেমদাদে কর পরিত্রাণ দ

ঠাকুর আবার প্রেমাঞ্চ বিসর্জন করিতে করিতে মেলেডে আসিয়া বসিলেন চু আর রামপ্রসাদের ভাবে গাহিতেছেন—

> 'বশ অপবশ কুরস স্থরস সকল রস ভোমারি। (ওমা) রসে থেকে রসভল কেন রসেখরি॥

ঠাকুর ত্রৈলোক্যকে বলিভেছেন, আহা! ভোমার কি গান! ভোনার গাক। ঠিকু ঠিক্। বে সমুদ্রে গিরেছিল সেই সমুদ্রের জল এনে দেখার।

ত্রৈলোক্য আবার গান গাইভেছেন—

( হরি ) আপনি নাচ, আপনি গাও, আপনি বাজাও তালে তালে,
মানুষ্ত সাক্ষীগোপাল মিছে আমার আমার বলে।
ছারাবাজীর পুতুল বেমন, জীবের জীবন তেমন,
দেবতা হ'তে পারে, যদি তোমার পথে চলে।
দেহ যত্ত্বে মুত্রী, আআারথে তুমি রথী,
জীব কেবল পাপের ভাগী, নিজ স্বাধীনতার ফলে।
সর্বামূলাধার তুমি, প্রাণের প্রাণ হালয়সামী,
অসাধুকে সাধুকর, তুমি নিজ প্রায়বে।

# [ The Absolute identical with the phenomenal world. নিভাগীলা বোগ—পূৰ্ণজ্ঞান বা বিজ্ঞান ]

গান সমাপ্ত হইল। ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

শীরামক্ষ ( বৈলোক্য ও অন্তান্ত ভক্তদের প্রতি )—হরিই দেব্য, হরিই দেবক,—এই ভাবটা পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ। প্রথমে নেতি নেতি করে, হরিই সভ্য আর সব মিধ্যা, বলে বোধ হয়। ভারপরে সেই ভাথে যে হরিই এই সব হ'য়েছেন,—ঈশ্বরই মায়া, জীব, জগৎ এই সব হ'য়েছেন; অন্থলোম হ'য়ে ভার পর বিলোম। এইটি প্রাণের মত। বেমন একটি বেলের ভিতর শাঁস, বীজ আর খোলা আছে। খোলা বীজ ফেলে দিলে শাঁসটুকু পাওয়া যায়; কিন্তু বেলটি কভ ওজনে ছিল জানতে গেলে, খোলা বীজ বাদ দিলে চল্বেনা। ভাই জীব জগৎকে ছেড়ে প্রথমে সচ্চিদানন্দে পোঁছাতে হয়; ভারপর সচ্চিদানন্দকে লাভ করে ভাখে যে ভিনিই এই সব জীব জগৎ হ'য়েছেন। শাঁস বে বন্ধর, বীজ ও খোলা সেই বন্ধ থেকেই হ'য়েছে;—যেমন ঘোলেরি মাখন, মাখনেরি ঘোল।

তবে কেওঁ বল্ভে পারে সচিদানন এভ শক্ত হ'ল কেমন করে—এই জগং টিপ্লে খ্ব কঠিন বোধ হয়। ভার উত্তর এই বে, শোণিভ শুক্ত এভ ভরল জিনিব,—কিন্তু ভাই থেকে এভ বড় জীব—মাহ্ব ভৈয়ারী হচ্ছে! তাঁহ'ভে সবই হভে পারে। একবার অধণ্ড সচিদাননে পৌছে ভারপর'নেমে এনে এই সব ভাগা।

## [ সংসার ঈশর ছাড়া নয়—বোগী ও ভক্তের প্রভেদ ]

ভিনিই সব হরেছেন। সংসার কিছু ভিনি ছাড়া নয়। গুরুর কাছে বেদ পড়ে রামচন্দ্রের বৈরাগ্য হ'লো। ভিনি বল্লেন, সংসার যদি অপ্রবং তবে সংসার ত্যাগ করাই ভাল। দশরপের বড় ভয় হ'লো। ভিনি রামকে ব্ঝাতে গুরু বশিষ্ঠকে পাঠিয়ে দিলেন। বশিষ্ঠ বল্লেন, রাম তুমি সংসার ভাগে ক'রবে কেন ব'ল্ছো? তুমি আমার ব্ঝিয়ে দাও যে সংসার ঈশ্র ছাড়া। বদি তুমি বুঝিয়ে দিতে পার ঈশর থেকে সংসার হয় নাই তা হ'লে তুমি ত্যাগ ক'র্তে পার। রাম তখন চুপ ক'রে রইলেন;—কোন উত্তর দিতে পারবেন না।

শিব তম্ব শেষে আকাশতত্ত্ব লয় হয়। আবার সৃষ্টির সময় আকাশতত্ত্ব থেকে মহৎতম্ব, মহৎতম্ব থেকে অহমার, এই সব ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি হয়েছে। অসংলোম, বিলোম। ভক্ত সবই লয়। ভক্ত অথও সচিচদানলকেও লয়, আবার জীব জগৎকেও লয়।

খোগীর পথ কিন্ত আলাদা। সে পরমাত্মাতে পৌছে আর ফেরে না। সেই পরমাত্মার সঙ্গে যোগ হয়ে যায়।

"একটুর ভিতরে যে ঈশ্বকে ছাখে তার নাম **শশুজ্ঞানী**—সে মনে করে যে তার জদিকে আর তিনি নাই!

"ভক্ত ভিন শ্রেণীর। অধম ভক্ত বলে 'ঐ ঈশর', অর্থাৎ আকাশের দিকে সে দেখিরে দেয়। মধ্যম ভক্ত বলে, বে তিনি হৃদরের মধ্যে অন্তর্গামীরূপে আছেন। আর উত্তম ভক্ত বলে যে তিনি সব হয়েছেন,— বা কিছু দেখুছি সবই তার এক একটা রূপ। নরেক্ত আগে ঠাট্টা ক'র্তো আর ব'লতো. 'ভিনিই সব হয়েছেন,—তা হ'লে ঈশ্র ঘটি, ঈশ্র বাটি।' (সকলের হাস্ত)

[ ঈশ্বর দর্শনে সংশয় যায়, কর্মজ্যাগ হয়—বিরাট শিব ]

"তাঁকে কিন্তু দর্শন কর্লে সব সংশয় চলে বায়। শুনা এক, ভাথা এক। শুনলে বোল আনা বিশ্বাস হয় না। সাক্ষাৎকার হলে আর বিশ্বাসের কিছু বাকী থাকে না।

"ঈশর দর্শন ক'রলে কর্ম ত্যাগ হয়। আমার ঐ রকমে পূজা উঠে গেল। কালীবরে পূজা ক'রতাম্। হঠাৎ দেখিয়ে দিলে সব চিন্ময়,—কোণা-কুনী, বেদী, দ্বরের চৌকাঠ—সব চিন্ময়! মানুষ, জীব, জস্ক,—সব চিন্ময়।—তথন

দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে নরেন্দ্র ত্রৈলোক্য প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে উন্নত্তের ভার চতুদিকে পূপ বর্ষণ ক'রতে লাগলাম !—যা দেখি ভাই পূজা করি।

"একদিন পূজার সময় শিবের মাথায় বজ্র দিচ্ছি এমন সময় দেখিয়ে मिल **এই विद्राप्ट मृर्खिट मित**। ७थन मित शर्फ शृष्ण वस र'ला। क्न তুলছি হঠাৎ দেখিয়ে দিলে যে ফুলের গাছগুলি যেন এক একটি ফুলের ভোডা।"

িকাব্যরস ও ঈশ্বর দর্শনের প্রভেদ। 'ন কবিভাং বা জগদীশ। ত্রৈলোক্য-আহা, ঈশরের রচনা কি স্থন্দর।

এীরামক্রফ-না গো, ঠিক দপু ক'রে দেখিয়ে দিলে।—হিসেব ক'রে নয়। দেখিয়ে দিলে যেন এক একটি ফুল গাছ এক একটি ভোড়া,—সেই বিরাট মূর্ত্তির উপর শোভা ক'রছে। সেই দিন থেকে ফুল ভোলা বন্ধ হয়ে গেল। মামুষকেও আমি ঠিক সেইরূপ দেখি। তিনিই যেন মানুষ শরীরটাকে লয়ে হেলে গুলে বেড়াচেন,—বেমন ঢেউয়ের উপর একটা বালিস ভাসছে,--বালিসটা এদিক ওদিক নড়তে নড়তে চলে যাচেচ; কিন্তু ঢেউ লেগে একবার উচু হচ্ছে আবার চেউয়ের সঙ্গে নীচে এসে পড়ছে।

[ ঠাকুরের শরীর ধারণ কেন--ঠাকুরের দাধ ]

"मतीत्रिंग कृषित्नत क्य :- जिनिहे मजा, मतीत এह चाहि, এह नाहे। আনেক দিন হলো যথন পেটের ব্যামোতে বড়ভূগ্ছি, হৃদে বল্লে, একবার বল না.—যাঙে আরাম হয়। আমার রোগের জন্ম বলতে লজ্জা বললুম, মা প্রশাইটিভে (Asiatic Society) মামুষের হাড় (skeleton) দেখেছিলাম, ভার দিয়ে জুড়ে জুড়ে মারুষের আ্রুভি: মা। এ রকম ক'রে শরীর একটু শক্ত করে দাও, তা হলে তোমার নাম গুণকীর্ত্তন ক'রবো।

"বাঁচবার ইচ্ছা কেন? রাবণ বধের পর রাম লক্ষণ লক্ষায় ক'রলেন, বাবণের বাটতে গিয়ে দেখেন রাবণের মা নিক্ষা পালিরে যাচেঃ শক্ষণ আশ্চর্য্য হয়ে ব'ললেন, রাম। নিক্ষার সবংশ নাশ হ'লো, তবু প্রাণের উপর এত টান। নিক্ষাকে কাছে ডাকিয়ে রাম বললেন, ভোমার ভর নাই; ভূমি কেন পালাচ্ছিলে? নিক্ষা ব'ললে, রাম। আমি সে জন্ত পালাই নাই;—বেঁচে ছিলাম বলে ভোমার এত লীলা দেখতে পেলাম,—যদি আরও বাঁচি ডো আরও কত লীলা দেখতে পাব। ডাই বাঁচবার সাধ।

"বাসনা না থাকলে শরীর ধারণ হয় না।

সেহাস্যে) আমার একটা আধটা ছিল। বলেছিলাম, মা কামিনীকাঞ্চন-ভ্যাগীর সঙ্গ দাও; আর বলেছিলাম, ভোর জ্ঞানী ও ভক্তের সঙ্গ করবো, ভাই একটু শক্তি দে বাভে হাঁট্ভে পারি,—এখানে ওখানে বেভে পারি। ভা হাঁটবার শক্তি দিলে না কিন্তু!"

ত্রৈলোক্য (সহাস্যে)—সাধ কি মিটেছে?

শ্ৰীরামরুঞ্ ( সহাস্যে )—একটু বাকী আছে। ( সকলের হাস্য )।

শশরীট। ছদিনের জন্ত । হাত বথন ভেঙ্গে গোল, মাকে বলন্ম, মা বড় লাগছে ! তথন দেখিয়ে দিলে গাড়ী আর তার ইঞ্জিনিয়ার । গাড়ীর একটা আবটা ইক্তু আলগা হয়ে গেছে । ইঞ্জিনিয়ার বেরূপ চালাচ্চে গাড়ী সেইরূপ চলছে । নিজের কোন ক্ষমতা নাই ।

"ভবে দেহের বত্ন করি কেন ? জীখরকে নিয়ে সম্ভোগ ক'রবো; তাঁর নাম গুণ গাইবো; তাঁর জ্ঞানী ভক্ত দেখে দেখে বেড়াবো।"

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

नत्त्रत्यापि मत्म—नत्त्रत्त्वत्र यथ ष्ट्रथ—त्पर्वत यथ ष्ट्रथ

নরেন্দ্র মেঞ্চের উপর সম্মুথে বসিরা আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( ত্রৈলোক্য ও ভক্তদের প্রতি )—দেহের হৃংথ আছেই। দেথ না, নরেক্স—বাপ মারা গেছে, বাড়ীতে বড় কট্ট; কোন উপায় হচ্চে না। ভিনি কথনও স্থাধ রাথেন কথনও ফুংখে।

## ভয় ভাগ ] দক্ষিণেশ্বমন্দিরে নরেন্দ্র ত্রৈলক্য প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ৮১

देवालाका-चार्छ, स्थादत ( नातास्तत छेशत ) मत्र। इस्त ।

শ্রীরামত্বঞ্চ (সহাস্যে)—আর কথন হবে! কাশীতে অরপূর্ণার বাড়ী কেউ অভ্কে থাকে না বটে;—কিন্তু কারু সদ্ধা পর্যান্ত বঙ্গে থাকতে হয়। হাদে শন্তু মল্লিককে বলেছিল, আমায় কিছু টাকা দাও। শন্তুমলিকের ইংরাজী মত, সে বলে, ভোমায় কেন দিতে যাব? তুমি থেটে লেতে পার, তুমি যাহ'ক কিছু রোজগার ক'রছো। তবে খুব গরীব হয় সে এক কথা, কি কাণা, খোঁড়া, পঙ্গু, এদের দিলে কাজ হয়। তথন হাদে বলে, মহাশর! আপনি উটী ব'লবেন না। আমার টাকায় কাজ নাই। ঈর্ণার করুন বেন আমায় কাণা খোঁড়া অতি দারিদ্দীর, এগব না হতে হয়। আপনারও দিয়ে কাজ নাই, আমারও নিয়ে কাজ নাই।

#### [ নরেন্দ্র ও নান্তিকমত—ঈশবের কার্য্য ও ভীমদেব ]

ঈশর নরেন্দ্রকে কেন এখনও দয়া করছেন না ঠাকুর যেন অভিমান ক'রে এই কথা ব'লছেন। ঠাকুর নরেন্দ্রের দিকে এক একবার সম্লেহ দৃষ্টি করিতেচেন।

নরেক্র—আমি নান্তিক মত পড়ছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ছটো আছে, অন্তি আর নান্তি, অন্তিটাই নাও না কেন ? স্থরেন্দ্র—ঈশ্বর ভো স্থায়পরায়ণ, তিনি তো ভক্তকে দেধবেন ?

শ্রীরানক্ষ- আইনে (শাস্ত্রে) আছে, পূর্বজন্মে যারা দান টান করে ভাদেরই ধন হয় ! তবে কি জান? এ সংসার তাঁর মায়া, মায়ার কাবের ভিভর অনেক গোলমাল, কিছু বোঝা যায় না !

"ঈশবের কার্য্য কিছু বুঝা রার না। ভীন্মদেব শরশব্যার ভবে; পাওবেরা দেখতে এসেছেন। সঙ্গে কৃষ্ণ। এসে কাণিককণ পরে দেখেন ভীন্মদেব কাঁদ্ছেন। পাওবেরা কৃষ্ণকে বললেন, কৃষ্ণ, কি আশ্চর্যা! পিতামহ অষ্টবস্থর একজন বস্থু; এব মতন জ্ঞানী দেখা বার না; ইনিও মৃত্যুর সময় মারাতে কাঁদছেন! কৃষ্ণ ব'ললেন, ভীন্ম সে জ্ঞা কাঁদছেন না; ভবৈ জিল্ঞালা কর দেখি। জিল্ঞালা করাতে ভীন্ম বলিলেন, কৃষ্ণ! স্বাধরের কার্ব্য কিছু ব্রতে পারলাম না! আমি এই জন্ম কাঁদছি যে সঙ্গে সাক্ষাৎ নারায়ণ ফিরছেন, কিন্তু পাগুবদের বিপদের শেষ নাই! এই কথা যথন ভাবি, দেখি যে তাঁর কার্য্য কিছুই বোঝবার যো নাই।

## [ ভদ্ধ আত্মা একমাত্র অটল-স্থমেরুবং ]

"আমায় ভিনি দেখিয়েছেন, পারুষাত্মা, বাঁকে বেদে শুদ্ধ আত্মা বলে, ভিনিই কেবল একমাত্র অটল স্থামক্তবং নিলিপ্ত, আর স্থ হুংথের অতীত। ভার মায়ার কার্য্যে অনেক গোলমাল; এটার পর ওটি, এটা থেকে উটা হবে, ও সব বলবার যো নাই।"

হারের (সহাস্যে)—পূর্ব জন্ম দান টান করলে তবে ধন হয়, তা হলে ভ আমাদের দান টান করা উচিত।

শ্রীরামরফ-শার টাকা আছে তার দেওয়া উচিত। (তৈলোক্যের প্রতি) জ্বগোপাল সেনের টাকা আছে তার দান করা উচিত। ও যে করে না সেটা নিন্দার কথা। এক এক জন টাকা থাকলেও হিসেবী (কুপণ) হয়;—টাকা বে কে ভোগ ক'রবে তার ঠিক নাই!

"সে দিন জরগোপাল এসেছিল। গাড়ী করে আসে। গাড়ীভে ভালা লঠন,—ভাগাড়ের কেরং বোড়া;—মেডিকেল কলেজের হাঁদপাভাল কেরং ছারবান;—আর এখানের জন্ত নিয়ে এল ছই পচা ডালিম। (সকলের হান্ত)।"

স্থরেজ্র—জয়গোপাল বাবু ব্রাহ্মসমাজের। এখন বুঝি কেশব বাবুর ব্রাহ্ম সমাজে সেরুপ লোক নাই। বিজয় গোস্বামী, শিবনাথ ও আর আর বাবুরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ক'রেছেন।

শ্রীরামক্ক (সহাত্তে)—গোবিন অধিকারী যাত্রার দলে ভাল লোক রাখত না;—ভাগ দিতে হবে বলে। (সকলের হাস্ত)।

শকেশবের শিশ্ব একজনকে সে দিন দেখলাম। কেশবের বাড়ীতে। থিয়েটার হচ্ছিল। দেখলাম সে ছেলে কোলে করে নাচছে! আবার শুনলাম-লেকলার দেয়। নিজেকে কে শিক্ষা দেয় ভার ঠিক নাই!" ত্ৰৈলোক্য গাহিতেছেন,—

চিদানন্দ সিজুতীরে প্রেমানন্দের লহরী। প্রথম ভাগ গান সমাপ্ত হইতে শ্রীরামর্ক্ষ ত্রৈলোক্যকে বলিজেছেন, ঐ গানটা গাওত গা,—আমায় দে মা পাগল করে।

# প্রথম পরিচ্ছেদ প্রথম পরিচ্ছেদ

# শ্রীরামক্তঞ্চ দক্ষিণেশ্বরে পণ্ডিত শশধরাদি ভক্তসঙ্গে [ কালীব্রহ্ম—ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ ]

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে তাঁর সেই পূর্বপরিচিত ঘরে মেজেতে বসিয়া আছেন,
—কাছে পণ্ডিত শশধর। মেজেতে মাতৃর পাত।—তাহার উপর ঠাকুর, পণ্ডিত
শশধর, এবং কয়েকটা ভক্ত বসিয়াছেন। কডকগুলি ভক্ত মাটির উপরেই
আসিয়া আছেন। স্থরেক্স, বাবুরাম, মাষ্টার, হরীশ, লাটু, হাজরা, মণিমল্লিক
প্রভৃতি ভক্তেরা উপস্থিত আছেন। ঠাকুর পণ্ডিত পদ্মলোচনের কথা
কহিভেছেন। পদ্মলোচন বর্দ্ধমানের রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন। বেলা
অপরাত্ত—প্রায় ৪টা

আজ সোমবার, ৩০শে জুন, ১৮৮৪ খৃষ্টাক। ছয়দিন হইল শ্রীশ্রীরথযাত্রার দিবসে পণ্ডিত শশধরের সহিত ঠাকুরের কলিকাতায় দেখা ও আলাপ হইয়াছিল। আজ আবার পণ্ডিত আসিয়াছেন। সঙ্গে শ্রীযুক্ত ভ্ধর চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর। কলিকাতায় তাঁহাদেরই বাড়ীভে পণ্ডিত শশধর আছেন।

পণ্ডিত জ্ঞানমার্গের পন্থী। : ঠাকুর তাঁহাকে ব্ঝাইতেছেন—বাঁহারই নিত্য তাঁহারই লীলা – তিনি আখণ্ড স্চিদানন্দ তিলিই লীলার জন্ত নান। রূপ ধরিয়াছেন। ঈশ্বরের কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর বেহু স হইতেছেন। ভাবে মাভোয়ারা হইয়া কথা কহিতেছেন। পণ্ডিভকে ৰলিভেছেন "বাপু বেন্ধ অটল, আচল অনেক্ষৰৎ। কিন্তু 'লচণ' বার আছে ভার 'চল'ও আচে। ঠাকুর প্রেমানন্দে মত্ত হইয়াছেন। সেই গন্ধবিনিলিভ কঠে গান গাহিতেছেন। গানের পর গান গাহিতেছেন।

কে ভাবে কালী কেমন, বড়দৰ্শনে না পায় দৰ্শন। [ ২য় ভাগ
গান—মা কি এমনি মেয়ের মেয়ে।

ৰার নাম জপিয়ে মহেশ বাঁচেন হলাহল খাইয়ে।
শৃষ্টি স্থিতি প্রালয় যার কটাক্ষে হেরিয়ে।
সে বে অনস্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখে উদরে প্রিয়ে॥
যে চরণে শরণ ল'য়ে দেবভা বাঁচেন দায়ে।
দেবের দেব মহাদেব বাঁর চরণে শুটায়ে॥

গান—মা কি ভধুই শিবের সভী।
বাঁরে কালের কাল করে প্রণতি॥
ভাংটাবেশে শব্দ নাশে মহাকাল হৃদরে স্থিতি।
বল দেখি মন সে বা কেমন, নাথের বুকে মারে লাখি॥
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, সকলই জেনো ডাকাতি।
সাবধানে মন কর বডন, হবে ভোমার শুদ্ধমতি॥

সাম—আমি স্থরাপান করি না, স্থা থাই জয় কালী ব'লে,
মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে।
শুরুদন্ত বীজ লয়ে প্রবৃত্তি তার মশলা দিয়ে,
জ্ঞান শুড়ীতে চোয়ার ভাঁটী, পান করে মোর মন মাতালে।
মূল মন্ত্র বন্ধ ভরা, শোধন করি বলে তারা,
প্রসাদ বলে এমন স্থরা থেলে চতুর্বর্গ মিলে।

গাল—খ্যামাধন কি স্বাই পার, জ্বোধ মন বোঝে না একি দার।
সিবের ই জ্সাধা সাধন মন মন্তান রাজা পার॥

ঠাকুরের ভাবাবস্থা একটু কম পড়িয়াছে। তাঁহার গান থামিল। একটু চুপ করিয়া আছেন। ছোট বাটটীতে গিয়া বদিয়াছেন।

পণ্ডিত গান শুনিয়া মোহিত হইয়াছেন। তিনি অতি বিনীভভাবে ঠাকুরকে বলিভেছেন,—"মাবার গান হবে কি ?"

ঠাকুর একটু পরেই আবার গান গাহিতেছেন—

শ্রামাপদ আকাশেতে মন বৃড়িখান উড়িতেছিল, কল্যের কুবাভাস পেরে গোন্তা খেরে প'ড়ে গেল।

[ বিতীর ভাগ, ৩৭ পৃষ্ঠা

গান—এবার আমি ভাল ভেবেছি।
ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিখেচি॥
বে দেশে রঙ্গনী নাই সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমি কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা সন্ধ্যারে বন্ধ্যা ক'রেছি॥

গান— অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি॥
কালী নাম মহামন্ত্র আত্মশিরশিখায় বেঁখেছি।
( আমি ) দেহ বেচে ভবের হাটে শ্রীহুর্গা নাম কিনে এনেচি॥

"ছুর্গানাম কিনে এনেছি" এই কথা ভনিয়। পণ্ডিত অঞ্বারি বিসর্জন ক্রিভেছেন: ঠাকুর আবার গাহিভেছেন—

গান—কালী নাম কল্পতক হৃদয়ে রোপন ক'রেছি।

এবার শমন এলে হৃদয় খুলে দেখাব ভাই বসে আছি ।

দেহের মধ্যে ছ'কন, কুজন, তাদের ঘরে দ্ব ক'রেছি।
রামপ্রসাদ ব'লে হুগা বলে যাতা ক'রে বসে আছি।

গান—আপনাতে আপনি থেকো মন বেওনাক' কারু বরে। বা চাবি ভা বঙ্গে পাবি (ওরে) গোঁজ নিজ অন্তঃপ্রে॥ [বিভীয় ভাগ ঠাকুর গান গাহিয়া বলিতেছেন—মুক্তি অপেক্ষা ভক্তি বড়—
গান্ধ—আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই গো।
আমার ভক্তি যেবা পায়, সে যে সেবা পায়,
তারে কেবা পায় সে যে ত্রিলোকজয়ী॥
শুদ্ধা ভক্তি এক আছে বৃন্দাবনে, গোপগোপী ভিন্ন অন্তে নাহি জানে।
ভক্তির কারণে নন্দের ভবনে, পিতা জ্ঞানে নন্দের বাধা মাথায় বই।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## শাস্ত্রপাঠ ও পাঙিত্য মিথ্যা—তপস্তা চাই—বিজ্ঞানী

পণ্ডিত বেদাদি শাস্ত্র পড়িয়াছেন ও জ্ঞান চর্চ্চ। করেন। ঠাকুর ছোট খাটটীতে বসিয়া তাঁহাকে দেখিতেছেন ও গলচ্ছলে নানা উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (পপ্তিভের প্রভি)—বেদাদি অনেক শাস্ত্র আছে, কিন্তু সাধনা মা ক'বলে তপস্যা না ক'বলে—ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

'ষ্ডদৰ্শনে না পায় দ্রশন আগম নিগম ভন্তুসারে।'

শতবে শাস্ত্রে যা আছে, সেই সব জেনে নিয়ে সেই অনুসারে কাজ ক'রুভে ছয়! একজন একখানা চিঠি হারিয়ে ফেলেছিল। কোথায় রেখেছে মনে নাই। তখন সে প্রদীপ লয়ে খুঁজতে লাগল। ছ তিন জন মিলে খুঁজে চিঠিখানা পেলে। তাতে লেখা ছিল, পাঁচ সের সন্দেশ আর একখানা কাপড় পাঠাইবে। সেইটুকু পড়ে ল'য়ে সে আবার চিঠিখানা ফেলে দিলে। তখন আর চিঠির কি দরকার। এখন ৴৫ সের সন্দেশ আর ১ খানা কাপড় কিনে পাঠাইলেই হবে।

The Art of Teaching-পঠন, প্রবণ ও দর্শনের ভারতম্য ]

"পড়ার চেয়ে গুনা ভাল,—গুনার চেয়ে দেখা ভাল। গুরুমুখে বা লাধুমুঞ্চ গুন্লে ধারণা বেশী হর,—আর শাল্তের অসার ভাগ চিন্তা ক'র্ডে হয় না। হসুমান বলেছিল, 'ভাই, আমি তিথি নক্ষত্ৰ অভ সব জানি না;— আমি কেবল রাম চিন্তা করি।'

"গুনার চেয়ে দেখা আরও ভাল। দেখলে সব সন্দেহ চলে বায়। শাস্ত্রে আনক কথা ত আছে; ঈররের সাক্ষাৎকার না হ'লে—তার পাদপলে ভক্তি না হ'লে—চিত্তগুদ্ধি না হ'লে—সবই বুখা। পাঁজিতে লিখেছে বিশ আড়া জল;—কিন্ত পাঁজি টিপ্লে এক ফোঁটাও পাড়ে না! এক ফোঁটাই পড়, তাও না।

#### [বিচার কত দিন—ঈধরদর্শন পর্যান্ত—বিজ্ঞানী কে ?]

"শাস্তাদি নিয়ে বিচার কত দিন ? যত দিন না ঈশরের সাক্ষাৎকার হয়।
ভ্রমর গুণগুণ করে কতক্ষণ ? যতক্ষণ ফ্লে না বদে। ফুলে ব'সে মধুপান
ক'রতে আরম্ভ ক'রলে আর শব্দ নাই ।

"তবে একটা আছে, ঈশ্বরকে দর্শনের পরও কথা চল্ভে পারে। সে কথা কেবল ঈশ্বরেরই আনন্দের কথা;—বেমন মাতালের 'জর কালী' বলা। আর ভ্রমর ফুলে বসে মধুপান করার পর আধ আধ আধ হরে গুণগুণ করে।

[ বিজ্ঞানীর নাম করিয়া ঠাকুর বুঝি নিজের অবস্থা ইঙ্গিতে বলিতেছেন ]

'জ্ঞানী 'নেতি নেতি বিচার করে। এই বিচার ক'র্ভে ক'রতে বেধানে আনন্দ পায় সেই ব্রহ্ম।

"জানীর স্বভাব কিরুপ ?-জানী আইন অমুসারে চলে।

শ্বামার চানকে নিয়ে গিয়েছিল। দেখানে কতকগুলি সাধুদেখলাম। তারা কউ কেউ সেলাই ক'রছিল। (সকলের হাস্য)। আমরা যাওয়াতে সে সব ফেল্লে। ভারপর পায়ের উপর পা দিয়ে বসে আমাদের সঙ্গেক্থা কইতে লাগল। (সকলের হাস্য)।

"কিন্ত ঈশ্বরীয় কথা জিজ্ঞাসা না করলে জ্ঞানীরা সে সব কথা কয় না।
আগে জিজ্ঞাস। ক'রবে এখন তুমি কেমন আছ।—ক্যায়সা হায়—বাড়ীর সব
কেমন আছে।

'কিন্তু বিজ্ঞানীর স্বভাব আলাদা। তার এলানো স্বভাব-হর ত কাপড়খানা আল্গা--কি বগলের ভিতর--ছেলেদের মত।

শ্বিশার আছেন এইটা জেনেছে এর নাম জ্ঞানী। কাঠে নিশ্চিড আঙ্গ আছে যে জেনেছে সেই জ্ঞানী! কিন্তু কাঠ জেলে রাঁধা খাওরা, তেওঁ ঢেউ হয়ে যাওরা, যার হয় ভার নাম বিজ্ঞানী।

"কিন্ত বিজ্ঞানীর অষ্টপাশ খুলে যায়,—কাম ক্রোধাদির আকার মাত্র থাকে।"

পণ্ডিত—"ভিন্ততে জ্বনমগ্রন্থি: ছিন্তত্তে সর্কাশংশয়া:।"

[ পূर्वकथा-कृष्णिक (भारत वाष्णी भगन-ठीक्रात विकानीत व्यवहा ]

শীরামক্ক — হাঁ; একবানা জাহাজ সমুদ্র দিয়ে বাচ্ছিল। হঠাৎ তার বত লোহা লক্ত, পেরেক ইক্কু উপড়ে বেতে লাগল। কাছে চুম্বকের পাহাড় ছিল, ভাই সব লোহা আলগা হয়ে উপড়ে বেতে লাগল।

আমি কৃষ্ণকিশোরের বাড়ী বেভাম। একদিন গিয়েছি, সে বললে, তুমি পান খাও কেন? আমি বললাম, খুসী পান খাব—আর্লীতে মুথ দেখব, —হাজার মেয়ের ভিতর ফাংটো হয়ে নাচব! কৃষ্ণকিশোরের পরিবার তাকে বক্তে লাগলো—বললে তুমি কারে কি বল ?—রামকৃষ্ণকে কি ব'লছ?

"এ অবস্থা হলে কাম ক্রোধাদি দগ্ধ হয়ে যায়। শরীরের কিছু হয় না অন্ত লোকের শরীরের মত দেখতে সব—কিন্ত ভিতর ফাঁক আর নির্মাণ।"

ভক্ত-জন্মর দর্শনের পরও শরীর থাকে ?

শীরামকৃষ্ণ—কাঙ্ক কাঞ্চ কিছু কর্মের জন্ত থাকে,—লোকশিক্ষার জন্ত। গঙ্গালানে পাপ যার আর মুক্তি হর—কিন্ত চক্ষু অর যার না। তবে পাপের জন্ত যে কয় জন্ম কর্মভোগ ক'র্তে হয় সে কয় জন্ম আর হয় না। যে পাক্ দিয়েছে সেই পাকটাই কেবল খুরে যাবে। বাকিগুলো আর হবে না। কামক্রোধাদি সব দগ্ম হয়ে যায়,—ভবে শরীরটা থাকে কিছু কর্মের জন্ত।

পথিত—ওকেই সংস্কার বলে।

<u> প্রিমার্ক—বিক্ষানী সর্বাদ। ঈশর দর্শন করে,—ভাই ভ এরণ এলোনা</u>

ভাব। চকু চেয়েও দর্শন করে। কখনও নিতা হতে লীলাভে থাকে,—
কখনও লীলা হতে নিতাতে বায়।

পণ্ডিভ-এটি বুঝলাম न।।

জীরামক্বফ—নেভি নেভি বিচার করে দেই নিভা অথগুসচিচদানন্দে পৌত্চয়। ভারা এই বিচার করে—ভিনি জীব নন, জগৎ নন, চতুবিংশভি ভন্ম নন। নিভো পৌছে আবার দেখে—ভিনি এই সব হ'য়েছেন,—জীব, জগৎ, চতুবিংশভি ভন্ম।

"তুধকে দই পেতে মন্থন ক'রে মাথন তুলতে হয়। কিন্তু মাথন তোলা হ'লে দেখে যে ঘোলেরই মাথন মাথনেরই ঘোল। খোলেরই মাঝ, মাঝেরই খোল।"

পণ্ডিও ( ভ্রবের প্রতি, সহাস্যে )—বুঝলে १ এ বুঝা বড় শক্ত।

শীরামকৃষ্ণ—মাথন হয়েছে ও ঘোলও হয়েছে। মাথনকে ভাবতে গেলেই লঙ্গেলে সঙ্গে ঘোলকেও ভাবতে হয়,— কেন না ঘোল না থাক্লে মাথন হয় না । ভাই নিভাকে মান্ভে গেলেই লীলাকেও মান্ভে হয়; অমুলোম ও বিলোম। সাকার-নিরাকার সাক্ষাৎকারের পর এই অবস্থা। সাকার চিলায়রপ, নিরাকার অথও-সচিচদাননা।

"ডিনিই সব হয়েছেন,—ডাই বিজ্ঞানীর 'এই সংসার মজার কুটি।' জ্ঞানীর পক্ষে 'এ সংসার ধোঁকার টাটি।' রামপ্রসাদ ধোঁকার টাটি ব'লেছিল। ডাই একজন জবাব দিয়েছিল,—

গান—এই সংসার মজার কুটা, আমি থাই দাই আর মজা লুটি।
ওরে বজি নাহিক বৃদ্ধি, বৃথিস্ কেবল মোটামুটি॥
জনক রাজা মহাতেজা তার কিনের ছিল ত্রুটি।
সে এদিক ওদিক ছদিক থেখে খেয়েছিল ছবের বাটি॥

(সকলের হাস্য)। বিজ্ঞানী ঈশবের আনন্দ বিশেষরূপে সম্ভোগ ক'রেছে। কেউ হুধ শুনেছে, কেউ দেখেছে, কেউ থেয়েছে। বিজ্ঞানী হুধ থেয়েছে আর থেয়ে আনন্দ্রণাভ ক'রেছে ও ক্টপুষ্ট হ'য়েছে।"

ঠাকুর একটু চুপ করিবেন ও পণ্ডিতকে ভাষাক খাইতে বলিবেন। পণ্ডিত দক্ষিণ-পূর্বের লখা বারান্দার ভাষাক খাইতে গেলেন।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## জ্ঞান ও বিজ্ঞান-ঠাকুর ও বেদোক্ত ঋষিগণ

পণ্ডিত ফিরিয়া মাসিয়া আবার ভক্তদের সঙ্গে মেজেতে বসিলেন। ঠাকুর ছোট খাটটীতে বসিয়া আবার কথা কহিতেছেন। ১৮৪০, ৩০শে জুন।

শীরামকৃষ্ণ (পণ্ডিভের প্রতি)—তোমাকে এইটে বলি। আনন্দ তিনপ্রকার
—বিষয়ানন্দ, ভল্পনানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ। যা সর্বাদাই নিয়ে আছে—কামিনীকাঞ্চনের আনন্দ—তার নাম বিষয়ানন্দ। ঈশবের নাম গুণগান ক'রে যে আনন্দ
ভার নাম ভল্পনানন্দ। আর ভগবান দর্শনের যে আনন্দ ভার নাম ব্রহ্মানন্দ।
ব্রহ্মানন্দ লাভের পর ঋষিদের স্বেচ্ছাচার হ'রে যেতো।

"চৈতক্সদেবের তিন রকম অবস্থা হ'তো—অন্তর্দেশা, অর্থবাহ্যদশা। অন্তর্দশার ভগবান দর্শন করে সমাধিস্থ হ'তেন,—জড়সমাধির অবস্থা হ'তো। অর্থবাহ্যে একটু বাহিরের হঁস থাকতো। বাহ্যদশায় নামগুণ কীর্ত্তন ন'

হাজরা ( পণ্ডিতের প্রতি ) — এইতে সব সন্দেহ যুচান হল।

শ্রীরামরুষ্ণ (পণ্ডিভের প্রতি)—সমাধি কাকে বলে?—বেখানে মনের লয় হয়। জ্ঞানীর জড়সমাধি হয়,—'আমি' থাকে না। ভক্তিবোগের সমাধিকে চেতনসমাধি বলে। এতে সেবাসেবকের 'আমি' থাকে—রসরসিকের 'আমি'—আস্বান্ত আস্বাদকের 'আমি'। ঈশ্বর সেব্য,—ভক্ত সেবক; ঈশ্বর রসন্বরূপ,—ভক্ত রসিক; ঈশ্বর আস্বান্ত,—ভক্ত আস্বাদক। চিনি হব না, চিনি খেতে ভালবাসি।

পণ্ডিত—তিনি যদি সব 'আমি' লয় করেন তা হ'লে কি হবে ? চিনি যদি করে লন।

শ্রীরামক্ক (সহাস্যে)—ভোমার মনের কথা খুলে বল। 'মা কৌশল্যা একবার প্রকাশ করে বল!' (সকলের হাস্ত ) ভবে কি নারদ, সনক, সনাভন, সনন্দ, সনংকুমার শাস্ত্রে নাই ? পণ্ডিত--আজে হাঁ, শান্তে আছে।

শ্রীরামরুষ্ণ—তারা জ্ঞানী হ'য়েও 'ভক্তের স্থামি' রেখে দিয়েছিল। তুমি ভাগবং পড় নাই ?

পণ্ডিভ-কতক পড়েছি ;--সম্পূর্ণ নয়।

শ্রীরামক্কফ-শ্রার্থনা কর। তিনি দয়ায়য়। তিনি কি ভক্তের কথা শুনেন না ? তিনি কল্পতক। তাঁর কাচে গিয়ে যে যা চাইবে ভাই পাবে।

পণ্ডিভ--আমি ভত এ সব চিন্তা করি নাই। এখন সব বুঝ ছি।

শ্রীরামক্ক শত্রক্ষজ্ঞানের পরও ঈশর একটু 'আমি' রেখে দেন। সেই 'আমি'—'ভক্টের আমি, 'বিছার আমি'। ভা হ'তে এ অনস্ত লীলা আস্বাদন হয়। মুসল সব ঘ'সে একটু তাতেই আবার উলুবনে প'ড়ে কুলনাশন—সহবংশ ধ্বংশ হ'লো। বিজ্ঞানী তাই এই ভক্টের আমি 'বিছার আমি', রাখে— আস্বাদনের জন্ত, লোক শিক্ষার জন্ত।

## [ 'ক্ষরিরা ভয়তরাসে'—A new light on the Vedanta. ]

"ঋষিরা ভয়তরাসে। তাদের ভাব কি জান ? আমি যো সো ক'রে যাচ্ছি আবার কে আসে ? থাদি কাঠ আপনি যো সো ক'রে ভেসে যার;—কিন্তু ভার উপর একটী পাখী বস্লে ডুবে মায়। নারদাদি বাহাছরি কাঠ, আপনিও ভেসে যার, আবার অনেক জীব জন্তুকেও নিয় যেতে পারে। Steamboat (কলের জাহাজ)—আপনিও পার হয়ে যায় এবং অপরকে পার কঁরে নিয়ে যায়।

শনারদাদি আচার্যা বিজ্ঞানী,—অন্ত প্রবিদের চেয়ে শাহদী। বেমন পাকা থেলোয়াড় ছকবাঁথা থেলা থেলভে পারে। কি চাও, ছয় না পাঁচ ? ফি বরেই ঠিক পড়ছে!— এমনি থেলোয়াড়। সে আবার মাঝে মাঝে গোঁপে ভা দেয়।

"তথু জ্ঞানী যারা, ভারা ভয়তরাসে। বেমন সতরঞ্চ থেশার কাঁচা লোকেরা ভাবে, যো সো করে একবার ঘুঁটি উঠলে হয়। বিজ্ঞানীর কিছুতেই ভয় নাই। নে সাকার নিরাকার সাক্ষাৎকার করেছে,—ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করেছে,—
উশ্বরের আনন্দ সম্ভোগ করেছে !

তোঁকে, চিস্তা করে, অথণ্ডে মন লয় হলেও আনন্দ;—আবার মন লয় না। না হলেও লীলাতে মন রেখেও আনন্দ।

"ওধু জ্ঞানী একবেয়ে,—কেবল বিচার কচ্চে 'এ নম্ন এ নম্ন ;—এ সব স্বপ্ন-বং।' স্থামি ছহাত ছেড়ে দিয়েছি, ভাই সব লই।

"একজন ব্যানের সঙ্গে দেখা ক'র্তে গিয়েছিল! ব্যান্ তখন স্থতা কাট্ছিল,—নানা রক্ষের রেশ্যের স্থতা। ব্যান ভার বাান্কে দেখে আনন্দ করতে
লাগ্লো;—আর বল্লে—'ব্যান তুমি এসেছ বলে আমার যে কি আনন্দ
ছয়েছে, ভা বল্তে পারি না,—যাই ভোমার জন্ত কিছু জলখাবার আনিগে।'
ব্যান জলখাবার আনতে গেছে; এদিকে নানা রজের রেশ্যের স্থতা দেখে এ
ব্যানের লোভ হয়েছে। সে একভাড়া স্থতা বগলে করে লুকিয়ে ফেল্লে।
ব্যান জলখাবার নিয়ে এলো;—আর অভি উৎসাহের সহিত—জল খাওয়াতে
লাগলো, কিছু স্থতার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বুঝতে পার্লে যে একভাড়া স্থতা
ব্যান্ সরিয়েছেন। তখন সে স্থতোটা আদায় করবায় একটা ফন্দী ঠাওরালে।

"সে ব'ল্ছে 'ব্যান্, অনেক দিনের পর ভোষার সহিত সাক্ষাৎ হ'লো।
আৰু ভারি আনন্দের দিন। আমার ভারি ইচ্ছে কচ্ছে যে হজনে নৃত্য করি'।
সে বল্লে—'ভাই, আমারও ভারি আনন্দ হরেছে! তখন গ্রুই ব্যানে নৃত্য করতে লাগলো। ব্যান্ দেখলে. যে ইনি বাহু না তুলে নৃত্য ক'রছেন। তখন তিনি বল্লেন, 'এস ব্যান হহাত তুলে আমরা নাচি;—আজ ভারি আনন্দের দিন।' কিছু তিনি এক হাতে বগল টিপে আর একটা হাত তুলে নাচতে লাগলেন! তখন ব্যান্ বল্লেন, ব্যান্, ওকি! এক হাত তুলে নাচা কি, এস হহাত তুলে নাচি। এই দেখু আমি হহাত তুলে নাচছি।' কিছু তিনি বগল টিপেক্টেলে হেঁলে এক হাত তুলেই নাচতে লাগলেন, আর বল্লেন 'বে বেমনজানে ব্যান্।'

"আমি বগলে হাভ দিয়ে টিপিনা;—আমি ছহাত ছেড়ে দিয়েছি;—আমার ভয় বাই। ভাই আমি নিতালীলা ছই লই।" ঠাকুর কি বলিভেছেন বে জানীর লোকমান্ত হবার কামনা, জানীর মুক্তি কামনা, এই সব থাকে ব'লে, হহাত তুলে নাচ্তে পারে না ? নিভালীলা হই নিতে পারে না ? আর জানীর ভয় আছে, পাছে বদ্ধ হই,—বিজ্ঞানীর ভয় নাই ?

শীরামক্রফ—কেশব সেনকে বল্লাম যে 'আমি' ভ্যাগ না কর্লে হবে না। সে বললে, ভা হলে মহাশয় দলটল থাকে না। ভখন আমি বল্লাম, কাঁচা আমি, 'বজ্জাৎ আমি'—ভ্যাগ ক'রতে বল্ছি; কিন্তু 'পাকা আমি' বালকের আমি'—'ঈখরের দাস আমি'—'বিভার আমি'—এতে দোষ নাই। 'সংসারীর আমি'—অবিভার আমি' 'কাঁচা আমি' একটা মোটা লাঠির ভায়। সচিদানন্দলাগরের জল ঐ লাঠি যেন ছই ভাগ ক'ব্ছে। কিন্তু 'ঈখরের দাস আমি', 'বালকের আমি' 'বিভার আমি' জলের উপর রেখার ভায়। জল এক, বেশ দেখা বাচ্ছে,—ভধু মাঝখানে একটা রেখা, যেন ছভাগ জল। বস্তুতঃ এক জল,—দেখা বাচ্ছে।

'শঙ্করাচার্য্য 'বিভার স্থামি' রেখেছিলেন—লোকশিক্ষার জন্ত।

[ ব্রহ্মজ্ঞান দাভের পর 'ভক্তের আমি' —গোপীভাব ]

"ব্রহ্মজানগাভের পরেও অনেকের ভিতর তিনি 'বিছার আমি'—'ভডের আমি' রেখে দেন। হসুমান সাকার নিরাকার সাক্ষাৎকার করবার পর সেব্য সেবকের ভাবে, ভজের ভাবে, থাকভেন। রামচক্রকে বলেছিলেন 'রাম, কথন ভাবি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; কথন ভাবি, তুমি সেব্য আমি সেবক; আর রাম, যথন তত্ত্জান হয় তথন দেখি 'তুমিই আমি আমিই তুমি'।

"বশোদা কৃষ্ণ বিরহে কাতর হয়ে প্রীমতীর কাছে গেলেন। তাঁর কট্ট দেখে প্রীমতী তাঁকে স্বরূপে দেখা দিলেন,—আর বল্লেন 'কুষ্ণ চিদান্ধা আমি চিৎশক্তিঃ। মা তুমি আমার কাছে বর লও'। বশোদা বল্লেন, মা আমার ব্রহ্মজ্ঞান চাই না;—কেবল এই বর দাও বেন ধ্যানে গোণালের রূপ সর্বাদা দর্শন হয়; আর কৃষ্ণভক্ত সক্ত বেন সর্বাদা হয়; আর ভক্তদের বেন আমি সেবা করতে পারি ;—আর তাঁর নাম গুণকীর্ত্তন যেন আমি সর্বাদা ক'রতে। পারি।

"গোপীদের ইচ্ছা হয়েছিল ভগবানের ঈশ্বনীয় রূপ দর্শন করে। ক্রফণ ভাদের ষমুনার ডুব দিতে বল্লেন। ডুব দেওয়াও যা অমনি বৈকুঠে সব্বাই উপস্থিত;—ভগবানের সেই ষটেড়শর্য্যপূর্ণ রূপ দর্শন হ'ল, কিন্তু ভাল লাগল না। ভখন ক্রফকে ভারা ব'ল্লে. আমাদের গোপালকে দর্শন, গোপালের সেবা এই যেন থাকে আর আমরা কিছুই চাই না।"

"মথ্রা বাবার আগে রুষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞান দিবার উচ্চোগ করেছিলেন। বলেছিলেন, আমি সর্বাভ্তের অন্তরে বাহিরে আছি। ভোমরা কি একটি রূপ কেবল দেখছ। গোপীরা ব'লে উঠলো, 'রুষ্ণ, তবে কি আমাদের ত্যাগ করে বাবে ভাই ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিছে' ?

"গোপীদের ভাব কি জান ? আমরা রাইয়ের, রাই আমাদের। একজন ভক্ত—এই 'ভক্তের আমি' কি একেবারে যায় না ?

[ Sri Ramkrishna and the Vedanta. ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও 'আমি' এক একবার যায়। তথন ব্রক্ষজান হয়ে সমাধিস্থ হয়। আমারও যায়। কিন্তু বরাবর নয়। সারে গামা পাধানি;—কিন্তু 'নি'তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না;—আবার নিচের গামে নামতে হয়। আমি বলি'মা আমায় ব্রক্ষজান দিও না'। আগে সাকারবাদীরা খুব আস্তো। তারপর ইদানীং ব্রক্ষ জ্ঞানীরা আস্তে আরম্ভ কর্গে। তথন প্রায় ঐরপ বেহঁ সংহয়ে সমাধিস্থ হ'তাম,—আর হঁ স হলেই বল্ডাম, মা আমায় ব্রক্ষজান দিও না।

পণ্ডিভ--আমরা বললে তিনি ভন্বেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ— **ঈশার কল্পভরু**। বে বা চাইবে, ভাই পাবে। কিন্তু কল্পভকুর কাছে থেকে চাইভে হয়, ভবে কথা থাকে।

"তবে একটা কথা আছে—ভিনি ভাবগ্রাহী। যে যা মনে করে সাধনা করে ভার ত্রেইরপই হয়। যেমন ভাব তেমনি লাভ। একজন বাজীকর খেলা

দেখাছে রাজার সাম্নে! আর মাথে মাথে ব'লছে, রাজা টাকা দেও
কাপ্ডা দেও। এমন সময়ে তার জিব্ তালুর ম্লের কাছে উল্টে
গেল। অমনি কৃষ্ণক হয়ে গেল। আর কথা নাই, শন্ধ নাই, স্পন্ধ
নাই। তথন সকলে তাকে ইটের কবর তৈয়ার করে সেই ভাবেই
প্তে রাখলে। হাজার বংসর পরে সেই কবর কে খুঁড়েছিল। তথন
লোকে দেখে যে একজন যেন সমাধিস্থ হয়ে বসে আছে। তারা তাকে
সাধু মনে করে পূজা করতে লাগল। এমন সময় নাড়াচাড়া দিতে দিতে
ভার জিভ্ তালু থেকে সরে এল। তথন তার চৈত্র হল; আর সে
চীংকার করে বলতে লাগলো, 'লাগ ভেল্কী লাগ! রাজা টাকা দেও,
কাপড়া দেও!'

"আমি কাঁদতাম আর ব'ল্তাম্, মা বিচার বৃদ্ধিতে বজ্রাঘাত হ'ক! পণ্ডিত—ভবে আপনারও (বিচারবৃদ্ধি) ছিল।

শ্রীরামক্ক্ষ-ইা, একবার ছিল।

পণ্ডিভ—ভবে বলে দিন, ভা'হলে আমাদেরও যাবে। আপনার কেমন করে গেল ?

শ্রীরামক্ত্ত- অমনি একরকম করে গেল।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

# ঈশ্বর্দর্শন জ্বীবনের উদ্দেগ্য—তাহার উপায়

[ ঐশ্বর্যা ও মাধুর্যা—কেহ কেহ ঐশ্বর্যাজ্ঞান চায় না ]

ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা কহিভেছেন। শ্রীরামক্ষ — স্থার ক্ষাত্রক। তার কাছে থেকে চাইভে হয়। তখন বে যা চায় তাই পায়।

"ঈশার কত কি করেছেন। তাঁর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড—তাঁর অনস্ত ঐশার্যার জ্ঞান আমার দরকার কি। আর যদি জান্তে ইচ্ছা করে, আগগে তাঁকে লাভ কর্তে হয়, তারপর তিনি বলে দিবেন। বত্মল্লিকের কথানা বাড়ী, কত কোম্পানির কাগল আছে এসব আমার কি দরকার ? আমার দরকার বো সো করে বাবুর সঙ্গে আলাপ করা। তা পগার ডিলিয়েই হোক।—প্রার্থনা করেই হোক।—বা বারবানের ধারা খেয়েই হোক।—আলাপের পর কত কি আছে একবার জিজ্ঞাসা কর্লে বাবুই বলে দেয়। আবার বাবুর সঙ্গে আলাপ হলে আমলারাও মানে। (সকলের হাস্য)।

"কেউ কেউ ঐশব্যের জ্ঞান চার না। ত ড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে আমার কি দরকার ? এক বোতলেতেই হয়ে যায়। ঐশব্য জ্ঞান চাইবে কি, যেটুকু মদ্ থেয়েছে ভাহাতেই মত্ত!

#### [জানবোগে বড় কঠিন—অবতারাদি নিভাসিদ্ধ ]

"ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগ এ সবই পথ। যে পথ দিয়েই যাও তাঁকে পাবে। ভক্তির পথ সহজ্ঞ পথ। জ্ঞানবিচারের পথ কঠিন পথ।

"কোন পথটী ভাল অতো বিচার করবার কি দরকার। বিজয়ের সঙ্গে আনেকদিন কথা হয়েছিল, বিজয়কে বল্লাম্, একজন প্রার্থনা কর্তো, 'হে কথা ! তুমি যে কি, কেমন আছ, আমায় দেখা দাও!'

"জ্ঞান বিচারের পথ কঠিন। পার্কভী গিরিরাজকে নানা ঈশ্বনীয় রূপে দেখা দিয়ে ব'ল্লেন, 'পিতা, যদি ব্রক্ষজান চাও সাধু সঙ্গ কর'।

' ব্রহ্ম কি মুখে বলা যার না। রামগীভার আছে, কেবল ভটস্থ লক্ষণে তাঁকে বলা যার; বেমন গলার উপর ঘোষপল্লী। গলার ভটের উপর আছে এই কথা ব'লে যোষপল্লীকে ব্যক্ত করা যার।

"নিরাকার ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হবে না কেন ? তবে বড় কঠিন। বিষয় বৃদ্ধির লেশ থাকলে হবে না। ইন্দ্রিরের বিষয় যত আছে—রূপ, রস, গদ্ধ স্পর্ল, শন্দ সমস্ত ভ্যাগ হ'লে,—মনের-লৈয় হ'লে—তবে অনুভব বোধে বোধ হয়। আর অন্তিমান্তে জানা যায়।"

শণ্ডিভ—কন্তীভ্যোপনৰব্য ইত্যাদি।

শ্রীরামক্রঞ্—তাঁকে পেতে গেলে একটা ভাব আশ্রন্ন কর্তে হর,—বীরভাব সধীভাব বা দাসীভাব, আর সন্তানভাব।

মণিমল্লিক-তবে আঁট হ'বে।

শ্রীরামক্তঞ্চ — আমি স্থীভাবে অনেকদিন ছিলাম। বলতাম, 'আমি আনন্দময়ী ব্রহ্মময়ীর দাসী,—ওগে। দাসীরা আমায় ভোষারা দাসী কর, আমি গরব ক'রে চলে যাব, ব'লতে ব'লতে যে 'আমি ব্রহ্মময়ীর দাসী!

"কাক্স কাক্স সাধন না করেও ঈশ্বর লাভ হয়,—ভাদের নিত্যসিদ্ধ বলে।
যারা জ্প-তপাদি সাধনা করে ঈশ্বর লাভ ক'রেছে ভাদের বলে সাধনসিদ্ধ।
আবার কেউ ক্রপাসিদ্ধ,—যেমন হাজার বছরের অন্ধকার ঘর, প্রদীপ নিয়ে
গোলে একক্ষণে আলো হয়ে যায়।

"আবার আছে হঠাৎনিদ্ধ,—বেমন গরীবের ছেলে বড় মান্তবের নব্ধরে পড়ে গেছে। বাবু ভাকে মেয়ে বিয়ে দিলে,—সেই দকে বাড়ী বর গাড়ী দান দানী নব হয়ে গেল।

"বার আছে স্বপ্নসিদ্ধ,—স্বপ্নে দর্শন হ'ল।"

स्त अप ( नहां अ) - सामता अथन पूर्हे, - भारत वां वृह्स यांव।

শীরামকৃষ্ণ (সল্লেহে)—তুমি ত বাবু আছেই। 'ক'রে আকার দিবে 'কা' হয়;—আবার একটা আকার দেওয়া বৃধা;—দিলে সেই 'কা'ই হবে! (সকলের হাস্য)।

'নিত্যসিদ্ধ আলাদা থাক,—বেমন অরণি কাঠ, একটু বস্লেই আগুণ;— আবার না বস্লেও হয়। একটু সাধন করলেই নিত্যসিদ্ধ ভগবানকে লাভ করে; আবার সাধন না করলেও পায়।

"তবে নিত্যসিদ্ধ ভগবান লাভ করার পর সাধন করে। বেমন লাউ কুমড়ো গাছে আগে ফল হয় ভারপর ফুল।"

পণ্ডিত লাউ কুমড়োর ফল আগে হয় শুনিয়া হাসিতেছেন।

শীরামক্ষ — মার নিত্যসিদ্ধ হোমা পাথীর ভার। তার মা উচ্চ আকাশে থাকে। প্রদবের পর ছানা পৃথিবীর দিকে পড়ভে থাকে। পড়ভে পড়ভে ভানা উঠে ও চোৰ ফুটে। কিন্তু মাটি গায়ে আঘাত না লাগতে লাগুতে मा'त मिटक होंहा लोफ (मत्र। काथात्र मा, काथात्र मा। एनथ ना ध्यञ्जालत 'ক' লিখতে চক্ষে ধারা!

ঠাকুর নিভাগিদ্ধের কথায়, অরণি কাঠ ও হোমা পাখীর দৃষ্টান্ডের হারায় কি নিজের অবস্থা বুঝাইতেছেন ?

ঠাকুর পশ্ভিতের বিনীত ভাব দেখিয়া সম্ভুট হইয়াছেন। পণ্ডিভের স্বভাবের বিষয় ভক্তদের বলিতেচেন।

শ্রীরামক্কফ ( ভক্তদের প্রতি )—এঁর স্বভাবটা বেশ। মাটার দেওয়ালে পেরেক পুডলে কোন কট্ট হয় না। পাধরে পেরেকের গোড়া ভেঙ্গে বায় ভবু পাধরের কিছু হয় না। এমন সব লোক আছে হাজার ঈশর-কথা অমুক, কোন মতে চৈত্ত হয় না,—বেমন কুমীর—গায়ে ভরবারীর চোপ লাগে না!

### [ পাণ্ডিভ্য অপেকা সাধনা ভার-বিবেক ]

পশুত- কুমীরের পেটে বর্ষা মার্লে হয়। (সকলের হাস্য)।

শ্ৰীবামক্লফ ( সহাস্যে)—গুচ্ছির শাস্ত্র পড়লে কি হ'বে ?—ফ্যালাৰফী ( Philosophy ) ! ( সকলের হাস্য ) !

পণ্ডিত ( সহাস্যে )--ফ্যালাজ্ফী বটে !

<u> প্রীরামক্রফ-- নম্বা কথা বল্লে কি হবে? বাণ শিক্ষা ক'রতে গেলে</u> আগে কলগাছ ভাগ কর্ভে হয়,—ভারপর শর গাছ,—ভারপর সল্ভে,— ভারপর, উডে যাচ্ছে বে পাথী।

"ভাই আগে সাকারে মনস্থির করতে হয়।

"আবার ত্রিঙ্গাতীত ভক্ত আছে;—নিতাভক্ত বেমন নারদাদি। সে ভক্তিতে চিমায় স্থাম, চিমায় ধাম, চিমায় সেবক.—নিভা ঈখর. নিভা ভক্ত. নিভা ধাম।

"বারা মেভি নেভি জানবিচার ক'রছে, ভারা অবভার মানে না। হাত্ররা

বেশ বলে,—ভক্তের জন্তই অবতার,—জ্ঞানীর জন্ত অবভার নয়,—তারা ও সোহহং হয়ে বসে আছে ''

ঠাকুর ও ভক্তেরা সকলেই কিয়ৎকাল চুপ করিয়া আছেন। এইবার পৃত্তিত কথা কহিতেছেন।

পণ্ডিত— আজে, কিলে নিষ্ঠুর ভাবটা যার ? হাস্য দেখ্লে মাংদপেশী (muscles) স্বায়্ (nerves) মনে পড়ে। শোক দেখলে কি রক্ষ nervous system মনে পড়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্যে )—নারাণ শাস্ত্রী তাই ব'লতো, 'শাস্ত্র পড়ার দোষ,— তর্ক বিচার এই সব এনে ফেলে!'

পণ্ডিত—আজে, উপায় কি কিছু নাই ?—একটু মাৰ্দ্ব— শ্ৰীরামক্কশ—আছে ;—বিবেক। একটা গানে আছে,—

"বিবেক নামে ভার বেটারে ভত্তকথা ভায় স্থাবি।"

"বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরে অনুরাগ—এই উপায়। বিবেক না হ'লে কথা কথন ঠিক ঠিক হয় না। সামাধ্যয়ী অনেক ব্যাখ্যার পর বল্লে, 'ঈশ্বর নীরস'! একজন বলেছিল, আমাদের মামাদের এক গোয়াল বোড়া আছে। গোয়ালে কি বোড়া থাকে ?

(সহাস্যে) "তুমি ছানাবড়া হ'য়ে আছে। এখন হ'পাঁচাদন রসে পড়ে থাক্লে তোমার পক্ষেও ভাল, পরেরও ভাল! ছ'পাঁচ দিন।"

পণ্ডিত ( ঈষৎ হাসিয়া )—ছানাবড়া পুড়ে অঙ্গার হয়ে গিয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্যে )—না, না ; আরম্বলার রং হয়েছে। হাজরা—বেশ ভাজা হয়েছে,—এখন রস থাবে বেশ।

[ পূর্বকথা—ভোভাপুরীর উপদেশ—গীভার অর্থ—ব্যাকুল হও ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি জান,—শাস্ত্র বেশী পড়বার দরকার নাই। বেশী পড়বে ভর্ক বিচার এনে পড়ে। স্থাংটা আমায় শেখাভো—উপদেশ দিভো—গীড়া দশবার বল্লে যা হয় তাই গীতার সার।—অর্থাৎ 'গীতা' গীতা' দশবার ব'ল্ভে ব'ল্ডে 'ভ্যাগী' 'ভ্যাগী' হয়ে যায়।

"উপায়—বিবেক, বৈরাগ্য, আর ঈশরে অমুরাগ। কিরুপ অমুরাগ ? ঈশবের জন্ম প্রাণ্ড ব্যাকুল ,—যেমন ব্যাকুল হয়ে 'বৎসের পিছে গাভী ধায়।'

পণ্ডিত—বৈদে ঠিক অমনি আছে; গাভী যেমন বংসের জন্ম ডাকে, ভোমাকে আমরা ভেমনি ডাক্ছি।

শ্রীরামক্কঞ্চ — ব্যাকুলভার সঙ্গে কাঁদো। আর বিবেক বৈরাগ্য এনে যদি কেউ সর্বভাগ কর্ভে পারে,—ভা হ'লে সাক্ষাৎকার হ'বে।

"দে ব্যাকুলতা এলে উন্নাদের অবস্থা হয়—তা জ্ঞানপথেই থাকো, আর ভক্তিপথেই থাকো। ফুর্নাসার জ্ঞানোনাদ চয়েছিল।

"সংসারীর জ্ঞান আর সর্কাত্যাগীর জ্ঞান—অনেক তফাং। সংসারীর জ্ঞান
—দীপের আলোর স্থায় ঘরের ভিতরটী আলো হয়;—নিজের দেহ ঘরকরা
ছাড়া আর কিছু বুঝতে পারে না। সর্কাত্যাগীর জ্ঞান, স্থায়ের আলোর স্থায়।
সে আলোতে ঘরের ভিতর বা'র সব দেখা যায়। চৈতস্তাদেবের জ্ঞান
সৌরজ্ঞান—জ্ঞানস্থায়ের আলো। আবার তাঁর ভিতর ভক্তিচক্রের শীতন
আলোও ছিল। ব্রহ্মজ্ঞান, ভক্তিপ্রেম, ছুইই ছিল।

ঠাকুর কি চৈভক্তদেবের অবস্থা বর্ণনা করিয়া নিজের অবস্থা বলিভেছেন ?

### [ জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ—কলিতে নারদীর ভক্তি ]

শ্রীরামকৃষ্ণ — অভাবমূথ চৈতন্ত আর ভাবমূথ চৈতন্ত। ভাব ভক্তি একটা পথ আছে; আর অভাবের একটা আছে। তুমি অভাবের কথা ব'ল্ছ। কিন্তু "দে বড় কঠিন ঠাঁই গুরু শিষ্যে দেখা নাই!" জনকের কাছে শুকদেব ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশের জন্তু গেলেন। জনক ব'ললেন, 'আগে দক্ষিণা দিভে হ'বে;— ভোমার ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে আর দক্ষিণা দেবে না—কেন না তথন

"ভাৰ অভাৰ সৰ্ই পথ। অনস্ত মত অনস্ত পথ। কিন্তু একটা কথা

আছে। कलिए नात्रमोत्र छक्ति - এই विश्वान। এ পথে প্রথম ভক্তি. ভক্তি পাক্লে ভাব, ভাবের চেয়ে উচ্চ মহাভাব আর প্রেম ৷ মহাভাব আর প্রেম জীবের হয় না। যার ভা হয়েছে ভার বস্তুলাভ অর্থাৎ ঈশ্বরলাভ হয়েছে।

পণ্ডিত—আজে, বলতে গেলে ত অনেক কথা দিয়ে বুঝাতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি নেজামুড়া বাদ দিয়ে ব'লবে হে ।

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

### কালীব্রন্ম, ব্রহ্মশক্তি অভেদ—সর্বাধর্ম্মসমন্ত্র্য

শ্রীযুক্ত মণিমল্লিকের সঙ্গে পণ্ডিভ কথা কহিতেছেন। মণিমল্লিক ব্রাহ্ম-সমাব্দের লোক। পণ্ডিত ব্রাহ্মসমাব্দের দোষ গুণ লইয়া ঘোর তর্ক করিতেছেন। ঠাকুর ছোট খাটটীতে বশিয়া দেখিতেছেন ও হাস্য করিতেছেন। মাঝে মাঝে বলিতেছেন, "এই সত্ত্বের ভম:—বীরের ভাব। এ সব চাই। অক্যায় অসভ্য দেখলে চুপ করে থাকভে নাই। মনে কর নষ্ট ত্ত্রী পরমার্থ হানি ক'রতে আসছে; ভখন এই বীরের ভাব ধরতে হয়। ভখন বলবে. কি খালি। স্বামার পরমার্থ হানি ক'রবি !—একণি ভোর শরীর চিরে দিব।" আবার হাসিয়া বলিতেছেন, "মণি মহিকের ব্রাহ্মসমাজের মত অনেক

দিনের—ধর ভিতর ভোমার মত ঢোকাতে পারবে না। পুরাণে সংস্কার কি এমনি যায় ? একজন হিলু বড় ভক্ত ছিল,—সর্বদা জগদস্বার পূজা আর নাম ক'রছ। মুসলমানদের যথন রাজ্য হোলো তথন সেই ভক্তকে ধরে মুসলমান क्र किन ; आंत्र त्रल, जुहै এथन मूननमान हराहिन, रन आहा! त्करन আলা নাম জপ কর। দে অনেক কটে আলা, আলা বলতে লাগলো। কিন্তু এক একবার বলে ফেলতে লাগলো 'জগদন্ধা'! তখন মুদলমানেরা তাকে मात्रा यात्र । तन वर्तन, त्रांशांके तम्बद्धा । आमात्र मात्रायन नः, आमि ভোমাদের আলা নাম করতে খুব চেষ্টা ক'রছি, কিন্তু আমাদের জগদ্ধা আমার বল্লেন, আমি সন্ধ্যা করি নাই। অমনি ঠাকুর ভাবে মাভোয়ার। হইয়া গান গাহিতেছেন,—ও দাঁড়াইয়া পড়িলেন—

গন্ধাগলা প্রভাসাদি, কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায়॥
বিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা ভার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়॥
পূজা হোম জপ যক্ত আর কিছু না মনে লয়।
মদনেরই যাগযক্ত ব্রহ্মমনীর রালা পায়॥

ঠাকুর প্রেমোশত হইয়া আবার বলিতেছেন, কত দিন সন্ধ্যা ? যত দিন ভূতী ব'লতে মন লীন না হয়।

পশুত—ভবে জল খাই; ভারপর সন্ধ্যা করব।

শ্রীরামকৃষ্ণ— স্থামি ভোমার স্রোতে বাধা দিব না। সময় না হলে ত্যাপ ভাল না। ফল পাকলে ফুল স্থাপনি ঝরে! কাঁচা বেলায় নারিকেলের বেল্লো টানাটানি করতে নাই, ও রক্ম করে ভাঙ্গলে গাছ থারাপ হয়।

স্থরেক্ত ৰাড়ী যাইবার উত্তোগ করিতেছেন। বন্ধুবর্গকে আহ্বান করিতেছেন। তাঁহার গাড়ীতে শইয়া যাইবেন।

স্থরেজ-মহেজ বাবু যাবেন?

ঠাকুর এথমও ভাবস্থ; সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হন্ নাই। তিনি সেই অবস্থাতেই স্থারেক্তকে বলিতেছেন, ভোমার বোড়া যত বইতে পারে, তার বেশী নিয়ে। না। স্থারেক্ত প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

পণ্ডিত সন্ধ্যা করিতে গেলেন। মাষ্টার ও বাবুরাম কলিকাভার যাইবেন, ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন। ঠাকুর এখনও ভাবস্থ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )— কথা বেরুছে না, একটু থাকো।
মাষ্টার বসিলেন, ঠাকুর কি আজ্ঞা করিবেন অপেক্ষা করিতেছেন।
ঠাকুর বারুরামকে সক্ষে করিয়া বসিতে বলিলেন। বারুরাম বলিলেন, আঞ্

একটু বস্থন; ঠাকুর বলিভেছেন, একটু বাতাস কর। বার্রাম বাতাস করিভেছেন, মাষ্টারও করিভেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারকে দলেহে )—এখন আর ভত এদ না কেন ? মাষ্টার—আজ্ঞা, বিশেষ কারণ নাই, বাড়ীতে কাজ ছিল।

শীরামকৃষ্ণ—বাবুরাম কি বর, কাল টের পেয়েছি। তাই তো এখন ওকেরাখবার জন্ম অত ব'লছি। পাখী সময় বুঝে ডিম ফুটোয়। কি জানো এরা তদ্ধ আত্মা, এখনও কামিনী কাঞ্চনের ভিতর গিয়ে পড়ে নাই। কি বল ?

মাষ্টার—আজ্ঞা, হাঁ। এখনও কোনও দাগ লাগে নাই। শীরামক্ষ্ণ — নৃতন হাঁড়ি, ত্থ রাখলে খারাপ হবে না।
মাষ্টার—আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বাবুরামের এখানে থাক্বার দরকার পড়েছে। অবস্থ।
ভাছে কিনা, ভাতে ঐ সব লোকের থাক। প্রয়োজন । ও বলেছে, ক্রমে ক্রমে
থাক্ষো, না হলে হাঙ্গামা হবে, বাড়ীতে গোল ক'রবে! আমি বলছি,
শনিবার রবিবার আসবে।

এদিকে পণ্ডিত সন্ধা। করিয়া আসিয়াছেন। তাহার সঙ্গে ভূধর ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভাই।\* পণ্ডিত এইবার জল খাইবেন।

ভূধরের বড় ভাই বলিভেছেন, "আমাদের কি হবে। একটু বলে দিন'
আমাদের উপায় কি ?''

শ্রীরামক্ষ — তোমরা মৃষ্কু; ব্যাকুলতা থাকনেই ঈশরকে পাওরা যায়। শ্রাদ্ধের অর থেও না। সংসারে নষ্ট স্ত্রীর মত থাকবে। নষ্ট স্ত্রী বাড়ীর সব কাজ যেন খুব মন দিয়ে করে, কিন্তু তার মন উপপতির উপর রাভ দিন পড়ে থাকে। সংসারের কাজ কর, কিন্তু মন সর্বাদা ঈশ্বরের উপর রাখবে।

পণ্ডিত অল খাইতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, আসনে বসে খাও।

\*ভূধরের বড়দাদা শেব জীবন একাকী অতি পবিত্রভাবে কাশীখামে কাটাইল্লাছিলেন। ঠাকুরকে সর্ববদা চিস্তা ক্রিতেন।

খাবার পর পণ্ডিভকে বলিভেছেন—'ভূমি ভো গীভা পড়েছ ;—যাকে সকলে গণে মানে. ভাতে ঈশবের বিশেষ শক্তি আছে।'

পণ্ডিত—বং বং বিভৃতিমং সন্তম্ শ্রীমদূর্জিভমেব বা—

শ্রীরামক্লফ—ভোমার ভিতর অবশ্র তাঁর শক্তি আছে।

পণ্ডিত-আচ্ছা, যে ব্রত নিয়েছি অধ্যবসায়ের সহিত করবো কি ?

ঠ'কুর ষেন উপরোধে পড়ে বলছেন, 'হাঁ হবে।' ভার পরেই অক্ত কথার দ্বারা ও কথা চাপা দিলেন।

প্রীরামক্রফ-শক্তি মানতে হয়। বিভাগাগর বল্লে, তিনি কি কারুকে (वनी मक्ति निरम्रहिन ? जामि वल्लाम, তবে একজন লোক এক'न জনকে মারতে পারে কেন ? কুইন ভিক্টোরিয়ার এত মান, নাম কেন—যদি শক্তি না থাকভো? আমি বল্লাম, তুমি মানো কি না? তথন বলে, 'डा याबि।'

পণ্ডিভ বিদার লইয়া গাত্রোত্থান করিলেন, ও ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। সঙ্গের বন্ধরাও প্রণাম করিলেন।

ঠাকুর বলিতেছেন, "আবার আসবেন; গাঁজাখোর গাঁজাখোরকে দেখলে আহ্লাদ করে-হয়তো ভার দঙ্গে কোলাকুলি করে-অন্ত লোক দেখলে মুধ লুকোয়। গরু আপনার জনকে দেখলে গা চাটে; অপরকে ওঁতোয়।' ( नकरनद्र होगा )।

পণ্ডিত চলিয়া গেলে, ঠাকুর হাসিয়া বলিভেছেন—ডাইলিউট (dilute) रुष (शह अकित्तिरे ।--(नथल (कमन विनयी--आव नव कथा नय ।

্ আষাতৃ গুক্লা সপ্তমী ভিথি। পশ্চিমের বারাগুার চাঁদের আলো পডিয়াছে। ঠাকুর দেখানে এখনও বদিয়া আছেন। মাষ্টার প্রণাম করিভেছেন। ঠাকুর সম্বেহে বলিভেছেন, 'বাবে গু'

माष्ट्रात-चारक, छरव चानि।

প্রীরামক্রফ-একদিন মনে করেছি, সব্বারের বাড়ী এক ত্রকবার করে যাবো, ভোমার ওখানে একবার বাবো; কেমন?

মাষ্টার—আজ্ঞা, বেশ ভো।

#### দেশম খণ্ড

# দক্ষিণেশ্বরে—বিজয়াদি ভক্তসঙ্গে

# প্রথম পরিচ্ছেদ

সম্ব্যাসী সঞ্চয় করিবে না—ঠাকুর 'মদগভ-অন্তরাত্মা'

ঠাকুর শ্রীরামক্ষণ দক্ষিণেখরের কালীমন্দিরে আছেন। তিনি নিজের ঘরে ছোট খাটটিতে পূর্বাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। ভক্তগণ মেজের উপর বসিয়া আছেন। আজ কার্ত্তিক মাসের ক্লফা সপ্তমী, ২৫শে কার্ত্তিক; ইংরেজী ১ই নভেম্বর, ১৮৮৪ খ্রীষ্ঠান্দ।

বেলা প্রায় হই প্রহর। মাষ্টার আসিয়া, দেখিলেন ভক্তেরা ক্রেমে ক্রমে আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিজয়ক্তম্ব গোস্থামীর সঙ্গে ক্রমেকটা ব্রাস্মভক্ত আসিয়াছেন। পূজারী রাম চাটুজ্জেও আছেন। ক্রমে মহিমাচরণ, নারারণ, কিশোরী আসিলেন। একটু পরে আরও করেকটা ভক্ত আসিলেন।

শীতের প্রারম্ভে। ঠাকুরের জামার প্রয়োজন হইয়াছিল, মাষ্টারকে জানিতে বলিয়াছিলেন। তিনি লংক্লথের জামা ছাড়া একটা জিনের জামা র্জানিয়াছিলেন; কিন্তু ঠাকুর জিনের জামা জানিতে বলেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—জুমি বরং একটা নিরে যাও। তুমিই পর্বে। তাতে দোব নাই। আছে।, ভোমার কি রকম জামার কথা বলেচিলাম।

মাষ্টার—আজ্ঞা, আপনি সাদাসিদে জামার কথা বলেছিলেন, জিনের জামা আনিতে বলেন নাই।

**শীরামকৃষ্ণ—ভবে জিনেরটাই** ফিরিয়ে নিয়ে বাও।

(বিজয়াদির প্রতি)—দেখ, দারিকবারু বনাত দিছ্লো। জাবার খোট্টারাও জান্লে। নিলাম না—ঠাকুর জারও কি বলিতে বাইতেছিলেন। প্রমন সময় বিজয় কথা কহিলেন। বিজয়—আজে তাবই কি ! বা দর্কার কাজেই নিতে হয়। এক জনের: ত দিতেই হবে। মানুষ ছাড়া আর কে দেবে ?

শীরামক্ঞ—দেবার সেই ঈশর! শাশুড়ী বল্লে, আহা বউ মা সকলেরই সেবা করবার লোক আছে, ভোমার কেউ পা টিপে দিত বেশ হ'ডো! বউ বল্লে, ওগো! আমার পা হরি টিপবেন, আমার কারুকে দরকার নাই। সে ভক্তি-ভাবে ঐ কথা বললে।

"একজন ফকির আকবর শার্ কাছে কিছু টাকা আন্তে গিছলো। বাদশা তথন নমাজ পড়ছে আর বল্ছে, হে খোদা! আমায় ধন দাও, দৌলভ দাও। ফকির তথন চলে আসবার উপক্রম ক'র্লে। কিন্তু আকবর শা তাকে বস্তে ইসারা ক'র্লেন। নমাজের পর জিজ্ঞাসা ক'র্লেন, তুমি কেন চলে বাচ্ছিলে। সে বল্লে, আপনিই ব'ল্ছিলেন, ধন দাও, দৌলত দাও। তাই ভাবলাম, যদি চাইতে হয়, ভিখারীর কাছে কেন খোদার কাছে চাইবো।

বিজয়—গয়াতে সাধু দেখেছিলাম; নিজের চেষ্টা নাই! একদিন-ভক্তদের খাওয়াবার ইচ্ছা হোলো। দেখি কোথা থেকে, মাথার কোরে ময়দা বি এদে পড়লো। ফল টলও এলো।

## [ সঞ্চয় ও ভিন শ্রেণীর সাধু ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়াদির প্রতি)—সাধুর তিন শ্রেণী। উত্তম, মধ্যম, আবর্ষ। উত্তম বারা থাবার জন্ম চেষ্টা করে না। মধ্যম ও অধ্যম, বেমন দণ্ডী ফণ্ডী। মধ্যম, তারা শন্মো নারায়ণ!" বলে দাড়ায়। যারা অধ্য তারা না দিলে ঝগড়া করে। (সকলের হাস্তা)।

"উওম শ্রেণীর সাধুর অজগর বৃদ্ধি। বসে খাওয়া পাবে! অজগর নড়েনা। একটা ছোক্রা সাধু—বাল ব্রন্ধচারী, ভিক্ষা কর্তে গিছিল, একটি মেয়ে এসে ভিক্ষা দিলে। তার বক্ষে স্তন দেখে সাধু মনে কর্লে বৃকে ফোড়া ছরেছে; তাই জিজ্ঞাসা করলে। পরে বাড়ীর গিন্নিরা বৃথিয়ে দিলে যে ওরঃ গর্ভে ছেলে হবে বলে ঈশ্বর স্তনেতে ছয়্ম দিবেন; তাই ঈশ্বর স্থাগে থাক্তে

দক্ষিণেশ্বমন্দিরে বিজয় গোস্বামী, মহিমা প্রভৃতি সঙ্গে ১০৯ ভার বন্দোবন্ত ক'র্চেন। এই কথা শুনে ছোক্রা সাধুটি অবাক্। তথন সেবরে, তবে আমার ভিক্ষা করবার দরকার নেই; আমার জন্তও থাবার আছে।

ভজেরা কেহ কেহ মনে করিভেছেন, তবে আমাদেরও ত চেষ্টা না করলে হয়!

শ্রীরামকৃষ্ণ-- যার মনে আছে চেষ্টা দরকার, ভার চেষ্টা করভেই হবে। বিজয়--ভক্তমালে একটা বেশ গর আছে।

' শ্রীরামকৃষ্ণ — তুমি বল না। বিশ্বয় — আপমিই বলুন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ — না তুমিই বল ! আমার অত মনে নাই। প্রথম প্রথম শুন্তে হয়। তাই আগে আগে ওসব শুন্তাম।

[ ঠাকুরের অবস্থা – এক রাম্চিস্তা – পূর্ণজ্ঞান ও প্রেমের লক্ষণ ]

শ্রীরামক্তঞ্ — স্নামার এখন সে স্বস্থা নয়। হতুনান বলেছিল, স্থামি ভিথি নক্ষত্র জানি না, এক রাম চিস্তা করি।

"চাতক চায় কেবল ফটক জল। পিপাসায় প্রাণ যায়, উচু হয়ে আকাশের জলপান কর্তে চায়। গঙ্গা যমুনা সাভ সমুদ্র জলে পূর্ণ। দে কিন্তু পৃথিবীর জল থাবে না।

"রাম লক্ষণ পালা সরোবরে গিয়াছেন। লক্ষণ দেখিলেন, একটি কৃষি
ব্যাকুল হয়ে বার বার জল খেতে যায় কিন্তু খায় না। রামকে জিজ্ঞানা করতে
তিনি বললেন ভাই, এ কাক পরম ভক্ত। অহনিশি রাম নাম জপ কর্ছে!
এদিকে জলত্ফায় ছাতি কেটে যাছে, কিন্তু খেতে পার্ছে না। ভাব্ছে খেতে গেলে পাছে রাম নাম জপ ফাঁক যায়! হলধারীকে পূর্ণিমার দিন
বললুম, দাদা! আজ কি অমাবস্যা ? (সকলের হাস্য)।

শীরামকৃষ্ণ ( সহাস্যে )—ইাগো। ওন্ছিলাম, যথন অমাবস্যা পূর্ণিমা ভূব হবে তথন পূর্ণজ্ঞান হয়। হলধারী তা বিখাদ করবে কেন ? হলধারী বললে, এ কলিকাল। একে আবার লোকে মানে! যার অমাবস্যা পূর্ণিমা ৰোধ নাই। ঠাকুর এ কথা বলিভেছেন, এমন সময় মহিমাচরণ জাসিয়া উপস্থিত।

শ্ৰীরামকৃষ্ণ ( সদস্রমে )—আফুন আফুন। বস্থন।

(বিজয়াদি ভক্তের প্রতি)—এ অবস্থায় 'অমুক দিন' মনে থাকে না। সেদিন বেণীপালের বাগানে উৎসব;—দিন ভূল হয়ে গেল। 'অমুক দিন-সংক্রান্তি, ভাল করে হরিনাম করবাে' এ সব আর ঠিক থাকে না। (কিয়ৎক্ষণ চিস্তার পর) তবে অমুক আসবে বল্লে মনে থাকে।

## [ এরামক্কফের মনপ্রাণ কোথায়—ঈশবলাভ ও উদ্দীপন ]

"ঈশবে বোল আনা মন গেলে এই অবস্থা। রাম জিজ্ঞাস। ক'র্লেন, হুমুমান, ভূমি সীতার সংবাদ এনেছো; কিরুপ তাঁকে দেখে এলে আমাকে বলো। হুমুমান ব'ল্লে, রাম, দেখলাম সীতার ওধু শরীর পড়ে আছে। ভার ভিতর মন প্রাণ নাই। সীতার মন প্রাণ যে তিনি তোমার পাদপার সমর্পন করেছেন! ভাই ওধু শরীর পড়ে আছে। আর কাল (বম) আনাগোনা কর্ছে! কিন্তু কি ক'র্বে ? ওধু শরীর; মন প্রাণ তাতে নাই।

'ষাকে চিস্তা ক'র্বে ভার সন্থা পাওরা যায়। অহনি দি ঈশ্বর চিস্তা কর্লে ঈশ্বরের সন্থা লাভ হয়। লুনের পুত্ল সমুদ্র মাণুভে গিরে ভাই হয়ে গেল। বই বা শাস্ত্রের কি উদ্দেশ্ত ? ঈশ্বরলাভ। সাধুর পুঁথি এক জন খুলে দেখলে, প্রভ্যেক পাভাতে কেবল 'রাম' নাম লেখা আছে। জার কিছু নাই।"

শ্রীরামকৃষ্ণ — ঈশ্বরের উপর ভালবাসা এলে একটুতেই উদ্দীপন হয়। তথক একবার রাম নাম ক'র্লে কোটী সন্ধ্যার ফর্ল হয়।

"মেঘ দেখলে ময়ুরের উদ্দীপন হয়, আনলে পেথম্ ধরে নৃত্য করে। শ্রীমভীরও সেইরূপ হোতো। মেঘ দেখলেই ক্লফকে মনে পড়ভো।

"চৈতক্তদেব মেড়গাঁর কাছ দিয়ে বাচ্ছিদেন। গুন্বেন, এ গাঁয়ের মাটিতে খোল তৈরার হয়। অমনি ভাবে বিহবল হলেন, কেবনা হরিনাম কীন্তনের সময় খোল বাজে।

"কার উদ্দীপন হয় ? যার বিষয়বৃদ্ধি ত্যাগ হ'য়েছে। বিষয়বদ যার শুকিয়ে যার ভারই একটুতেই উদ্দীপন হয়। দেশলাই ভিজে থাক্লে হাজার ঘদো অকবে না। জলটা যদি শুকিয়ে যায়, ভা' হলে একটু ঘদ্লেই দপ্করে জলে উঠে।

[ ঈশার লাভের পর, হুঃখে মরণে স্থির বৃদ্ধি ও আত্মসমর্পণ ]

শীরামকৃষ্ণ—দেহের স্থুখ তৃঃখ আছেই। যার ঈশ্বর লাভ হয়েছে সে
মন প্রাণ দেহ আত্মা সমস্ত তাঁকে সমর্পণ করে। পম্পাসরোবরে সানের
সমর রাম লক্ষণ সরোবরের নিকট মাটিতে ধরুক গুঁজে রাখলেন। সানের
পর উঠে লক্ষণ তুলে দেখেন যে ধরুক রক্তাক্ত হয়ে রয়েছে। রাম দেখে
বল্লেন ভাই, দেখ দেখ বোধ হয় কোন জীব হিংসা হলো। লক্ষণ মাটি
খুড়ে দেখেন একটা বড় কোলা ব্যাঙ। মুমুর্ অবস্থা। রাম করুণ স্বরে
বল্তে লাগলেন, 'কেন তুমি শব্দ কর নাই, আমরা ভোমাকে বাঁচাবার চেষ্টা
কর্তাম! যখন সাপে ধরে, তখন ভো খুব চীৎকার করো।' ভেক বল্লে,
রাম য় বখন সাপে ধরে তখন আমি এই বলে চীৎকার করি' 'রাম রক্ষা
করো, রাম রক্ষা করো।' এখন দেখ ছি রামই আমায় মার্ছেন। তাই
চুপ করে আছি।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### স্বস্থরপে থাকা কিরপ-জ্ঞানযোগ কেন কঠিন

ঠাকুর একটু চুপ করিলেন ও মহিমাদি ভক্তদের দেখিভেছেন।

ঠাকুর শুনিঘাছিলেন বে, মহিমাচরণ শুরু মানেন না। এইবার ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

শীরামক্রফ-শুরুবাক্যে বিশাস করা উচিত। গুরুর চরিত্রের দিকে দেখবার দরকার নাই। "বত্তপি আমার শুরু শুঁড়ী বাড়ী যায়। তথাপি আমার শুরু বিশ্বানন্দ রায়।"

"একজন চণ্ডী ভাগবং শোমাতো। সে বল্লে ঝাড়ু জম্পৃত্ত বটে কিছ স্থানকে শুদ্ধ করে।"

মহিমাচধণ বেদান্ত চর্চা করেন। উদ্দেশ্ত ব্রহ্মজ্ঞান। জ্ঞানীর পথ অবশ্যন করিয়াছেন ও সর্বাদা বিচার করেন।

শীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)—জ্ঞানীর উদ্দেশ্য স্বস্থরপকে জানা; এবই নাম জ্ঞান, এবই নাম মৃতি। পরব্রহ্ম, ইনিই নিজের স্বরূপ। আমি আর পরব্রহ্ম এক; মায়ার দরুন জানতে দেয় না।

"হরিশকে বললুম, আর কিছু নয়, সোণার উপর ঝোড়া কতক মাটি পড়েছে দেই মাট ফেলে দেওয়া।

"ভজেরা 'আমি' রাখে, জ্ঞানীরা রাখে না। কিরণে স্বস্থরণে থাকা যায় স্থাংটা উপদেশ দিতো,—মন বৃদ্ধিতে লয় করো, বৃদ্ধি আত্মাতে লয় করো, তবে স্বস্থরণে থাক্বে।

"কিছ 'ঝামি' থাকবেই থাকবে; যায় না। যেমন অনস্ত জলরাশি, উপরে নীচে, সমুখে পিছনে, ডাইনে বামে, জলে পরিপূর্ণ! সেই জলের মধ্যে একটি জলপূর্ণ কুন্ত আছে। ভিতরে বাহিরে জল, কিন্তু তব্ও কুন্তটি আছে। আমি রূপ কুন্ত।

### [ পূর্বেকথা – কালীবাড়ীতে বজ্রপাত—ব্রন্ধজানীর শরীর ও চরিত্র ]

শীরামক্ক ভানীর শরীর বেমন তেমনিই থাকে; তবে জানারিতে কামাদি রিপুদগ্ধ হয়ে যায়। কালীবাড়ীতে অনেকদিন হ'লো ঝড় বৃষ্টি হ'য়ে কালীবরে বজ্ঞপাত হ'য়েছিল। আমরা গিয়ে দেখলাম, কপাটগুলির কিছু হয় নাই; তবে ইজুগুলির মাথা ভেঙ্গে গিছিলো। কপাটগুলি যেন শরীর, কামাদি আসক্তি যেন ইজুগুলি।

জ্ঞানী কেবল ঈশ্বরের কথা ভালবাদে। বিষয়ের কথা হ'লে ভার বড় কট্ট হয়। বিষয়ীরা আলাদা লোক। ভাদের অবিজ্ঞা-পাগড়ী খদে না। তাই ফিরে ঘুরে ঐ বিষয়ের কথা এনে ফেলে। "বেদেতে সপ্ত ভূমির কথা আছে! পঞ্চম ভূমিতে যখন জ্ঞানী উঠে, তথন জীবরকথা বই শুনভেও পারে না আর বলভেও পারে না। তথন তার মুখ থেকে কেবল জ্ঞান উপদেশ বেরোর।"

এই সমস্ত কথার শ্রীরামক্বঞ্চ কি নিব্দের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন ? ঠাকুর আধার বলিতেছেন—"বেদে আছে 'সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম'। ব্রহ্ম একও নয় ত্ইও নয়। এক হয়ের মধ্যে। অস্তিও বলা যায় না, নান্তিও বলা যায় না! তবে অস্তি নান্তির মধ্যে।

## [ এরামকৃষ্ণ ও ভক্তিযোগ—রাগভক্তি হ'লে ঈশ্বর লাভ ]

শীরামক্ক — রাগভক্তি এনে, অর্থাৎ ঈশরে ভালবাসা এনে তবে তাঁকে পাওয়া যায়। বৈধী ভক্তি হ'তেও যেমন যেতেও তেমন। এত জপ, এত ধানক'র্বে, এত যাগ যজ্ঞ হোম ক'রবে, এই এই উপচারে পূজা ক'রবে, পূজার সময় এই এই ময় পাঠ ক'র্বে, এই সকলের নাম বৈধি ভক্তি। হতেও যেমন যেতেও তেমন! কত লোকে বলে, আর ভাই, কভ হবিয় কর্ল্ম, কত বার বাড়ীতে পূজা আন্ল্ম, কিন্তু কি হ'লো? রাগভক্তির কিন্তু পতন নাই। কা'দের রাগভক্তি হয়? যাদের পূর্বজন্মে অনেক কাজ করা আছে। অথবা যায়া নিত্যসিদ্ধা। যেমন একটা পোড়ো বাড়ীর বনজঙ্গল কাট্তে কাট্তে নল বসান ফোয়ারা একটা পেরে গেল। মাটি স্করকী ঢাকা ছিল; যাই সরিধে দিলে অমনি ধর ফর করে জল উঠতে লাগলো!

"যাদের রাগভক্তি তারা এমন কথা বলে না, 'ভাই, কত হবিশ্ব করন্ম,— কিন্তু কি হলো! যারা নৃতন চাষ করে তা'দের যদি কদল না হয়, জমি ছেড়ে দেয়। খানদানি চাষা ফদল হোক আর না হোক' আবার চাষ করবেই। ভাদের বাপ পিতামহ চাষাগিরি করে এদেছে; ভারা জানে যে, চাষ করেই খেতে হবে।

"যাদের রাগভক্তি, তা'দেরই আন্তরিক। ঈশর তাদের ভার ল'ন। হাঁস-পাতালে নাম লেখাবে—আরাম না হোলে ডাক্তর ছাড়ে না। ঈশর যা'দের ধরে আছেন ভা'দের কোন ভর নাই। মাঠের আলের উপর চলভে চলতে যে ছেলে বাপকে ধরে থাকে দে পড়লেও পড়ভে পারে—বদি অক্তমনস্ব হয়ে হাত ছেড়ে দেয়। কিন্তু বাপ যে ছেলেকে ধরে থাকে দে পড়ে না "

[ রাগভক্তি হলে কেবল ঈশ্বরকথা—সংসার ত্যাগ ও গৃহস্থ ]

শ্রীরামক্তঞ্চ—বিশ্বাদে কি না হতে পারে। যার ঠিক, ভার সব ভাতে বিশ্বাস হয় ;—সাকার নিরাকার, রাম, ক্লফ, ভগবড়ী।

"ওদেশে বাবার সমর রাস্তার ঝড়, বৃষ্টি এলো। মাঠের মাঝধানে আবার ভাকাতের ভয়। তথন সবই বলাম—রাম, রুঞ, ভগবতী; আবার বলাম। হতুমান! আচ্ছা সব বলাম,—এর মানে কি?

"কি জান, যখন চাকর বা দাসী বাজারের পয়সা বয় তথন বলে বলে বয়, এটা আলুর পয়সা, এটা বেগুনের পয়সা, এগুনো মাছের পয়সা। সব আলাদা। সব হিশাব করে লয়ে তার পয়, দে মিশিয়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সমরের উপর ভালবাসা এলে কেবল তাঁরই কথা কইতে ইচ্ছা করে: যে যাকে ভালবাসে, তার কথা শুন্তে ও বল্তে ভাল লাগে। সংসারী লোকদের ছেলের কথা বলতে বলতে লাল পড়ে। যদি কেউ ছেলের স্থ্যান্ড করে তো অমনি বলবে, ওরে তোর খুড়োর কন্ত পা ধোবার কল আন্।

" "যারা পাররা ভালবাদে, তাদের কাছে পায়রার স্থাত ক'রলে বড় খুনী।
ফদি কেউ পাররার নিন্দা করে, তা হলে বলে উঠবে, তোর বাপ চৌহ পুরুষ
কথন কি পায়রার চাষ করেছে।"

ঠাকুর মহিমাচরণকে বলিভেছেন। কেননা মহিমা সংসারী।

শ্রীরামক্রফ (মহিমার প্রতি)—সংসার একবারে ত্যাগ করবার কি দরকার ?
আসজি গেলেই হোলো। ভবে সাধন চাই। ইন্সিরদের সঙ্গে যুদ্ধ করভে
হয়।

"কেরার ভিতর থেকে যুদ্ধ করাই খারও স্থবিধা;—কেরা থেকে, খনেক সাহাব্য পাওরা বার। সংসার ভোগের স্থান; এক একটী জিনিব ভোগ ক'রে অমনি ভাগে ক'রতে হয়। আমার সাধ ছিল, সোলার গোট পরি। ভা শেষে পাওয়াও গেলো; সোনার গোট পরলুম; পরার পর কিছ ভংক্ষণাৎ খুল্ভে হবে।

"পৌরাজ খেলুম আর বিচার করতে লাগলুম,—মন, এর নাম পৌরাজ। ভারণর মুখের ভিতর একবার এদিক ওদিক একবার সেদিক করে ভার পর কেলে দিলুম।"

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমীর্জনামন্দ্র

আৰু একজন গায়ক আদিবে, সম্প্রদায় লইয়া কীর্ত্তন করিবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাথে মাথে ভক্তদের জিজ্ঞাদা করিভেছেন, কই কীর্ত্তন কই ?

মহিমা—শামরা বেশ আছি।

শ্ৰীরামকৃষ্ণ—না গো, এতো আমাদের বার মাস আছে।

নেপথ্যে একজন বলিতেছেন, 'কীৰ্জনীয়া এসেছে !'

শ্ৰীরামকৃষ্ণ আনন্দে পূর্ণ হয়ে কেবল বল্লেম, 'স্থ্যা এলেছে ?'

ঘরের দক্ষিণপূর্বে লখা বারাপ্তার মাহর পাতা হইল। শ্রীরামক্বঞ্চ বলিতে-ছেন, 'গলাজল একটু দে, হত বিষয়ীরা পা দিচে ।'

বালীনিবালী প্যারিবাবুর পরিবারেরা ও মেয়ের। কালীমন্দির দর্শন করিতে আসিরাছে; কীর্ত্তন ছইবার উভোগ দেখিয়। তাহাদের শুনিবার ইছে৷ ছইল। একজন ঠাকুরকে আসিয়া বলিভেছে, "ভারা জিজ্ঞাসা কর্ছে, বরে কি জারগ। ছবে, ভারা কি বস্তে পারে ?" ঠাকুর কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে বলিভেছেন, 'না না'। (অর্থাৎ ঘরে) জারগা কোণার ?

এমন সময় নারাণ আসিরা উপস্থিত হইলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। ঠাকুর বলিভেছেন, 'ভূই কেন এসেছিল ? অভ মেরেছে—ভোর বাড়ীর লোক।' নারাণ ঠাকুরের খরের দিকে বাইতেছেন দেখির। ঠাকুর বার্রাদকে ইঞ্চিত করিলেন, 'ওকে খেতে দিস'।

নারান ঘরের মধ্যে গেলেন। হঠাৎ ঠাকুর উঠিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। নারাণকে নিজের হাতে খাওয়াইবেন। খাওয়াইবার পর আবার কীর্ত্তনের স্থানে আসিয়া বসিলেন।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ ভক্তসন্তে সঙ্কীর্জনামন্দে

অনেক ভত্তের। আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিজয় গোস্বামী, মহিমাচরণ, নারায়ণ, অধর, মাষ্টার ছোট গোপাল ইত্যাদি। রাধাল, বলরাম, তথন শ্রীবুন্দাবনধামে আছেন।

বেলা ৩।৪টা বাজিয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বারাগুান্ন কীর্ত্তন শুনিতেচেন। কাছে নারাণ আসিয়া বসিলেন। অস্তাক্ত ভক্তেরা চতুর্দ্ধিকে বসিয়া আছেন।

এমন সময় অধর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অধরকে দেখিয়া ঠাকুর বেন শশব্যস্ত হইলেন। অধর প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলে ঠাকুর ভাঁহাকে আরও কাছে বসিতে ইন্ধিত করিলেন।

• কীর্ত্তনীয়া কীর্ত্তন সমাপ্ত করিলেন। আসর ভঙ্গ হইল। উন্থানমধ্যে ভক্তেরা এদিক ওদিক বেড়াইভেছেন। কেহ কেহ মা কালীর ও ৺রাধাকান্তের মন্দিরে আরতি দর্শন করিতে গেলেন।

শন্যার পর ঠাকুরের ধরে আবার ভক্তেরা আসিলেন।

ঠাকুরের ঘরের মধ্যে আবার কীর্ত্তন হইবার উদ্যোগ হইভেছে। ঠাকুরের খুব উৎসাহ, বলিভেছেন যে, "এদিকে একটা বাতি দাও।" ভবল বাতি আলিয়া দেওয়াতে আলো হইল।

ঠাকুর বিজয়কে বলিভেছেন, "তুমি অমন জায়গায় বদ্লে কেন? এদিকে সরে এস।" এবার স্থীর্ত্তনে থুব মাতামাতি হইল। ঠাকুর মাতোরারা হইরা নৃষ্ঠ্য করিভেছেন। ভজেরা তাঁহাকে বেড়িরা বেড়িয়া থুব মাচিভেছেন। বিশ্বর নৃত্য করিতে করিতে দিগধর হইরা পড়িরাছেন। হঁস নাই।

কীর্ত্তনাস্তে বিজয় চাবি খুঁজিভেছেন, কোথায় পড়িয়া গিয়াছে। ঠাকুর বলিভেছেন, "এথানেও একটা হরিবোল খায়। এই বলিয়া হাসিভেছেন। বিজয়কে আরও বলিভেছেন, "ওসব আর কেন।" (অর্থাৎ আর চাবির সঙ্গে সম্পর্ক রাখা কেন।)

কিশোরী প্রণাম করিয়া বিদায় লইভেছেন। ঠাকুর বেন শ্লেহের আর্থ্র হইয়া তাঁহার বক্ষে হাত দিলেন। আর বলিলেন, "তবে এসো।" কথাগুলি বেন কর্ষণামাথ। কিয়ৎক্ষণ পরে মণি ও গোপাল কাছে আসিয়া প্রণাম। করিলেন;—তাঁহারা বিদায় লইবেন। আবার সেই স্লেহমাথা কথা। কথা-গুলি হইতে বেন মধু ঝরিভেছে। বলিভেছেন, "কাল স্কালে উঠে বেও, আবার হিম লাগবে ?

#### [ ভক্তসঙ্গে, ভক্তকথাপ্রসঙ্গে ]

মণি ও গোপালের আর বাওয়া হইল না, তাঁহারা আজ রাত্রে থাকিবেন।
তাঁহারা ও আরও ২।১ জন ভক্ত মেঝেতে বসিয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে
ঠাকুর শ্রীযুক্ত রাম চাটুজ্জেকে বলিভেছেন, "রাম, এখানে যে আর একখানি
পাপোষ ছিল। কোণার গেল ?"

ঠাকুর সমস্ত দিন অবসর পান নাই—একটু বিশ্রাম করিতে পান নাই।
ভক্তদের ফেলিরা কোণায় যাইবেন! এইবার একবার বহির্দেশে যাইতেছেন।
খরে ফিরিরা আসিরা দেখিলেন যে, মণি রামলালের নিকট গান লিখিয়া
লইতেছেন— "ভার ভারিণি!

এবার দ্বরিত করিবে, তপন-তনম্ব আদে আসিত' ইত্যাদি।
ঠাকুর মণিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কি শিপছো ?' গানের কথা
ভবিয়া বশিলেন, "এ বে বড় গান।"

রাত্রে ঠাকুর একটু স্থলির পায়স ও একথানি কি ছ'থানি লুচি খান। ঠাকুর রামলালকে বলিভেছেন "স্থলি কি আছে ?"

গান এক লাইন হু লাইন লিখিয়া মণি লেখা বন্ধ করিলেন।

ঠাকুর মেঝেতে আসনে বসিয়া স্থলি খাইতেছেন।

ঠাকুর আবার ছোট খাটটিতে বিশিলন। মান্টার খাটের পার্শস্থিত পাপোষের উপর বসিয়া ঠাকুরের সহিত কথা কহিতেছেন। ঠাকুর নারায়ণের কথা বলিতে ভাবযুক্ত হইতেছেন।

শীরামকৃষ্ণ-ভাজ নারায়ণকে দেখলুম।

माष्ट्रीत-व्याख्य हैं।, क्षिथ (छका। मूथ (मर्थ काजा (भन।

শ্রীরামক্বঞ্চ-ভিকে দেখলে যেন বাংসল্য হয়। এখানে আসে বোলে ভকে বাড়ীভে মারে। ওর হ'য়ে বলে এমন কেউ নাই। 'কুজা ভোমায় কু বুঝায়। রাই পক্ষে বুঝায় এমন কেউ নাই।'

মান্তার ( সহাস্যে )-- হরিপদর বাড়ীতে বই রেখে পলায়ন।

बीदामक्रथ - अधे। जान करत्र नाहे।

ঠাকুর চপ করিরাছেন। কিয়ংক্ষণ পরে কথা কহিভেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — দেখ, ওর খুব সন্থা। তা না হ'লে কীর্ত্তন শুনতে শুনতে শুনতে শুনার দানার টানে! মরের ভিতর আমার আসতে হ'ল। কীর্ত্তন ফেলে আসা— এ কখনও হর নাই।

ঠাকুর চুপ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামক্রফ—ধকে ভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলুম। তা এক কথায় বল্লে— গ্লামি আনন্দে আছি। (মাষ্টারের প্রতি) তুমি ওকে কিছু কিনে মাঝে মাঝে খাইও—বাৎসল্যভাবে।

ঠাকুর শ্রীরামরুক্ষ ভেজচক্রের কথা কহিছেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—একবার ওকে জিজাস। করে দেখো, একবারে আমার ও কি বলে;—জানী, কি কি বলে? ভনসুম, ভেজচন্ত্র না কি বড় কথা কর না। (গোণালের প্রতি)—দেখু, ভেজচন্ত্রকে শনি মঙ্গলবারে আসতে বলিস্। মেঝেতে আসনের উপর ঠাকুর উপবিষ্ট। স্থান্ধ থাইতেছেন। পার্থের একটী পিলস্থান্ধর উপর প্রদীপ অলিতেছে। ঠাকুরের কাছে মাষ্টার বসিয়া আছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, কিছু মিষ্টি কি আছে? মাষ্টার নৃতন গুড়ের সন্দেশ আনিয়াছিলেন। রামলালকে বলিলেন, সন্দেশ ভাকের উপর আছে।

**এরামরুফ-কৈ আন না।** 

মাষ্টার ব্যস্ত হইয়া তাক খুঁজিতে গেলেন। দেখিলেন সন্দেশ নাই, বোধ হয় ভক্তদের সেবায় খরচ হইয়াছে! অপ্রস্তত হইয়া ঠাকুরের কাছে ফিরিয়া আসাসিয়া বলিলেন। ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামক্তফ-স্মাচ্ছা, একবার ভোমার স্কুলে গিয়ে যদি দেখি-

মাষ্টার ভাবিতেছেন, উনি নারায়ণকে ক্লে দেখিতে বাইবার ইচ্ছা করিতেছেন; ও বলিলেন, আমাদের বাদায় গিয়ে বসলে ভ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না; একটা ভাব আছে। কি স্থানো, আর কেউ ছোকরা আছে কি না একবার দেখভুম।

মাষ্টার—অবশ্য আপনি যাবেন। অন্ত লোক দেখতে যায়, সেইরূপ আপনিও যাবেন।

ঠাকুর আহারান্তে ছোট খাটটাতে গিয়ে বদিলেন। একটা ভক্ত ভাষাক লাজিয়া দিলেন। ঠাকুর ভাষাক খাইভেছেন। ইভিমধ্যে মাষ্টার ও গোপাল বারাপ্তার বদিরা রুটী ও ডাল ইভ্যাদি জল খাবার খাইলেন। তাঁহারা নহবতের বরে শুইবেন ঠিক করিয়াছেন।

খাবার পর মাষ্টার খাটের পার্খন্ত পাপোষে আদিয়া বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—নহবতে বদি হাঁড়িকুঁড়ি থাকে ? এখানে শোবে ? এই খরে ?

মাষ্টার-- যে আজে।

# शक्षा शतिएक्ष

#### সেবকসভে

রাত ১০টা ১১টা হইল। ঠাকুর ছোট খাট্টীতে তাকিরা ঠেসান দিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। মণি মেঝেতে বসিয়া আছেন। মণির সহিত ঠাকুর কথা কহিতেছেন। খরের দেওয়ালের কাছে সেই পিলস্ক্তের উপর প্রদীপে আলো অলিতেছে।

ঠাকুর অহেভুক কুণাদির। মণির দেবা লইবেন।

শ্রীরামক্রফ-দেখ আমার পা'টা কামড়াছে। একটু হাত বুলিয়ে দাওত।
মণি ঠাকুরের পাদম্লে ছোট খাট্টীর উপর বসিলেন ও কোলে তাঁহার পা
ছখানি লইয়া আত্তে আত্তে হাত বুলাইছেছেন। ঠাকুর মাঝে মাঝে কথা
কহিতেছেন।

শ্ৰীরামকৃষ্ণ ( সহাস্যে )—আজ সব কেমন কথা হয়েছে ?

মণি—আজে, খুব ভাল।

প্রীরামক্রফ ( সহাস্যে )—আকবর বাদসাহের কেমন কথা হোলো।

মণি—আজা হাঁ।

**बीतामक्य-कि वन (मि)** 

মণি—ফকির আকবর বাদশাহের সঙ্গে দেখা কত্তে এগেছিল। আকবর শা তখন নমাজ পড়ছিল। নমাজ পড়তে পড়তে ঈশ্বরের কাছে ধন দৌলক চাচ্ছিল; তখন ফকির আত্তে আত্তে শ্বর ধেকে চলে যাবার উপক্রেম করলে। পরে আকবর জিজ্ঞাস। করাতে বল্লে, বদি ভিক্লা করতে হয় ভিথারীর কাছে কেন ভিক্লা ক'রবো!

শ্রীরামকৃষ্ণ-স্থার কি কথা হয়েছিল 🕈

मिन-नक्षात्र कथा चूव हाला।

बीबायक्स ( नहारता )-कि कि हाला।

মণি—চেষ্টা ৰতক্ষণ করতে হবে বোধ থাকে, ডভক্ষণ চেষ্টা করতে হর চ সঞ্চায়ের কথা সিথিতে কেমন বলেছিলেন !

#### **बीवायक्क-कि क्था** ?

মণি—বে তাঁর উপর সব নির্ভর করে, তার ভার ভিনি ল'ন। নাবালকের' বেমন অছী সব ভার নের। আর একটি কথা শুনেছিলাম যে, নিমন্ত্রণ বাড়ীতে ছোট ছেলে নিজে বসবার জায়গা নিজে পারে না। ভাকে খেতে কেউ বসিয়ে দের।

শীরামকৃষ্ণ—না। ও হ'ল না; বাপে ছেলের হাত ধরে লয়ে গেলে, সে ছেলে আর পড়ে না।

মণি—আর আজ আপনি তিন রকম সাধুর কথা বলেছিলেন। উত্তম সাধু; সে বসে খেতে পার। আপনি ছোকরা সাধুটীর কথা বল্লেন; মেরেটীর স্তম দেখে বলেছিল, বুকে কোড়া হয়েছে কেন ? আরও সব চমৎকার চমৎকার কথা বল্লেন; সব শেষের কথা।

শ্রীরামক্রফ ( সহাস্যে )— কি কি কথা ?

মণি—সেই পম্পার কাকের কথা। রাম নাম অহনিশি জপ ক'রছে, ভাই জলের কাছে বাছে কিন্তু থেতে পারছে না। আর সেই সাধুর পুঁথির কথা;—ভাতে কেবল "ওঁরাম" এইটা লেখা। "আর হুমুমান রামকে যা বল্লেন—

🍎 औदामकृष्ण—िक बरसन ?

মণি—সীতাকে দেখে এলুম, গুধু দেহটা পড়ে ররেছে; মন প্রাণ তোমার পায়ে সব সমর্পণ করেছেন! "আর চাডকের কথা,—ফটিক জল বই আর কিছু থাবে না। "আর জ্ঞানবোগ আর ভক্তিবোগের কথা।"

গ্রীরামকৃষ্ণ-কি 🕈

মণি—বভক্ষণ "কুস্ত" জ্ঞান, ওভক্ষণ "আমি কুস্ত" থাকবেই থাকবে। বভক্ষণ "আমি" জ্ঞান, ওভক্ষণ "আমি ভক্ত, তুমি ভগবান।"

শ্রীরামক্রফ-না; "কুত্ব" জ্ঞান থাকুক আর নাথাকুক, "কুত্ব" বার না।
"আমি" বাবার নয়। হাজার বিচার করো, ও বাবে না।

मनि थानिकक्ष हुन कतिश बहिर्लम। व्यापात्र विराष्ट्रहन-

মণি—কালী ঘরে ঈশান মুখুষ্যের সঙ্গে কথা হয়েছিল—বড় ভাগ্য ভখন আমরা সেথানে ছিলাম আর শুন্তে পেয়েছিলাম।

শ্রীরামক্বঞ্চ ( সহাস্যে )—হাঁ, কি কি কথা বল দেখি।

মণি—সেই বলেছিলেন, কর্ম্মকাণ্ড আদিকাণ্ড। শস্তু মল্লিককে বলেছিলেন, বদি ঈশ্বর তোমার সামনে আদেন, তা হলে কি কতকণ্ডলো হাঁসপাতাল ডিস্পেন্সারী চাইবে ? "আর একটা কথা হয়েছিল;—যভক্ষণ কর্ম্মে আসন্তিশ্বকৈ ডতক্ষণ ঈশ্বর দেখা দেন না। কেশব সেনকে সেই কথা বলেছিলেন।"

बीदामक्क-कि?

মণি—যভক্ষণ ছেলে চুষি নিয়ে ভূলে থাকে ভভক্ষণ মা রায়াবায়া করেন। চুষি কেলে যখন ছেলে চীৎকার করে, তখন মা ভাভের হাঁড়ি নামিয়ে ছেলের কাছে যান।

"আর একটা কথা সে দিন হয়েছিল। লক্ষণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন—
ভগবানকে কোথা কোথা দর্শন হতে পারে। রাম অনেক কথা ব'লে ভারপর
বল্লেন—ভাই, বে মাসুবে উঝিতা ভক্তি দেখতে পাবে—'হাসে কাঁদে নাচে গার'
—প্রেমে মাভোয়ারা—দেইখানে জানবে বে আমি (ভগবান) আছি।"

শীরামকুজ্ঞ-আহা। আহা।

ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

ু মণি— ঈশানকে কেবল নিবৃত্তির কথা বল্লেন। সেই দিন থেকে জনেকের আকেল হয়েছে। কর্ত্তির কর্মা কমাবার দিকে ঝোঁক। বলেছিলেন,—'লঙ্কার রাবণ মোলো, বেত্লা কেঁদে জাকুল হোলো!'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথা শুনিয়া উচ্চহাস্ত করিলেন।

মণি (অতি বিনীভভাবে)—আছো, কর্ত্তব্য কর্ম—হাকাম—কমানো ভ ভাল ?

প্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ; ভবে সন্মুধে কেউ পড়লো, সে এক। সাধু কি গরীব লোক সন্মুধে পড়লে ভাদের সেবা করা উচিত;

मि चात ति विन जेगान मुश्राहर श्वामामुख्य कथा राज बाह्य ।

মড়ার উপর ষেমন শকুনি পড়ে। ও কথা আপনি পণ্ডিত পল্লোচনকে বলেছিলেন।

শীরামক্বঞ্চ – না ; উলোর বামনদাসকে।

কিয়ৎপরে মণি ছোট থাটের পার্ষে পাপোষের নিকট বসিলেন।

ঠাকুরের ভক্তা আসিভেছে; — তিনি মণিকে বলিভেছেন, তুমি শোওগে। গোপাল কোথায় গেল ? তুমি দোর ভেজিরে রাখ।

পরদিন সোমবার। শ্রীরামক্রফ বিছান। হইতে অভি প্রত্যুবে উঠিয়াছেন ও ঠাকুরদের নাম করিতেছেন; মাঝে মাঝে গঙ্গা দর্শন করিতেছেন। এদিকে মা কালীর ও শ্রীশ্রীরাধাকাস্তের মন্দিরে, মঙ্গলারতি হইতেছে। মণি ঠাকুরের মরের মেঝেতে শুইয়াছিলেন। তিনিও শ্রা। হইতে উঠিয়া সমস্ত দর্শন করিতেছেন ও শুনিতেছেন।

প্রাতঃক্ত্যের পর তিনি ঠাকুরের কাছে আদিয়া বদিনেন।

ঠাকুর আজ সান করিলেন। স্থানাস্তে ৺কালীখরে যাইতেছেন। মণি লঙ্গে আছেন। ঠাকুর তাঁছাকে খরে তালা লাগাইতে বলিলেন।

কালীখরে যাইয়া ঠাকুর আসনে উপবিষ্ট হইলেন ও ফুল লইয়া কথনও
নিজের মন্তকে কথনও মা কালীর পাদপল্মে দিতেছেন। একবার চামর
লইয়া ব্যজন করিলেন। আবার নিজের খরে ফিরিলেন। মণিকে আবার
চাবি খুলিতে বলিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া ছোট খাট্টিতে বসিলেন। এখন
ভাবে বিভোর—ঠাকুর নাম করিতেছেন। মণি মেঝেতে একাকী উপবিষ্ট।

এইবার ঠাকুর গান গাইতেছেন। ভাবে মাতোয়ারা হইয়া গানের ছলে মাণকে কি শিখাইতেছেন, যে কালাই ব্রহ্মা, কালা নিশুণা, আবার সন্তব্য, অরপ আবার অনস্তর্রপিণী।

গান-কে জানে কালী কেমন, ষড়দর্শনে। (৩য় ভাগ ১৬ পৃষ্ঠা।)

গান-এ সৰ খ্যাপা মেয়ের খেলা। ( ২য় ভাগ।)

গান-কাণী কে জানে ভোষার ম। (ভূমি অনস্তর্মণিণী!);

जूमि महाविष्ण, धनाषि धनाष्ठा, ध्यवस्त्रत यक्तनहाविषी छातिषी ! शितिका, शायका, शायिकस्माहिनी, भातरण यत्तरत नशिक्षनिकारी, स्नानरण स्माकरण, कामाध्या कामरण श्रीदाधा श्रीकृषक्षप्रविनानिनी । গাল—ভার ভারিণি ৷ একবার ছরিভ করিরে,

ভপন-তনম্বলাসে তাসিত প্রাণ যায়।

ভগত অংশ অনপালিনী-জগ-মোহিনী জগত জননী,

যশোদা জঠরে জনম লইরে, সহায় হরি লীলায়॥

বুন্দাবনে রাধাবিনোদিনী, ব্রজবল্পত বিহারকারিনী,

রাসরজিনী রসময়ী হয়ে, রাস করিলে লীলাপ্রকাশ॥

গিরিজা গোপজা গোবিন্দমোহিনী, তুমি মা গঙ্গে গভিদায়িনী,

গান্ধার্কিকে গৌরবরণী গাওয়ে গোলকে গুণ ভোমার॥

শিবে সনাতনী সর্কাণী ঈশানী, সদানন্দম্মী সর্ক্ষরপণী,

সগুণা নিগুণা সদাশিবপ্রিয়া, কে জানে মহিমা ভোমার॥

মণি মনে মনে করিভেছেম, ঠাকুর যদি এক বার এই গানটী গান—

"আর ভুলালে ভুলবে। না মা, দেখেছি ভোমার রাজা চরণ।"

কি আশ্চর্যা মনে করিতে না করিতে ঐ গানটী গাইতেছেন।

গান—আর ভুলালে ভুলবে। না মা. (দেখেছি ভোমার রাজা চরণ)।

ভরে হেল্বো হল্বো না ম:॥
বিষয়ে আসক্ত হ'য়ে বিষয়ে কুপে উল্বো না মা,
ক্থ হুংখ ভেবে সমান, মনের আগুন জাল্বো না মা॥
আশাবার্গ্রন্ত হ'য়ে মনের কথা খুলবো না মা,
মায়াপাশে বদ্ধ ব'য়ে প্রেমের গাছে ঝুল্বো না মা।
রামপ্রসাদ ব'লে হুঃখ পেয়েছি, বোলে মিশে ঘুল্বো না মা॥

কিয়ংক্ষণ পরে ঠাকুর জিজাদা করিতেছেন—আছো, আমার এখন কি-রক্ম অবস্থা ভোমার বোধ হয় ?

মণি ( সহাস্যে )—আপনার সহজাবন্ধ।

ঠাকুর আপন মনে গানের ধুয়া ধরিবেন,—"সহজ মাত্র না হ'লে সহজকে না বার চেনা।"

## একাদশ খণ্ড

# ठाकृत श्रीतामकृषः श्रास्कामहिता छिनग्रमर्गत

# প্রথম পরিচ্ছেদ

## শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিমন্দিরে

শীরামকৃষ্ণ আজ ষ্টার থিয়েটারে প্রহলাদচরিত্তের অভিনয় দেখিতে আদিয়াছেন। সঙ্গে মান্টার, বাবুরাম ও নারায়ণ প্রভৃতি। ষ্টার থিয়েটার তথন বিডন খ্রীটে; এই রঙ্গমঞ্চে পরে এমারন্ড-থিয়েটার ও ক্লানিক থিয়েটারের অভিনয় সম্পন্ন হইত।

আদ্ধ রবিবার। ৩০শে অগ্রহায়ণ, ক্ষণা খাদনী তিথি, ১৪ই ডিসেম্বর ১৮৮৪ খুষ্টাক। শ্রীরামকৃষ্ণ একটী বক্ষে উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। রঙ্গালয় আলোকাকীর্ণ। কাছে মাষ্টার, বাবুরাম ও নারাহণ বসিয়া আছেন। গিরীল আসিয়াছেন। অভিনয় এখনও আরম্ভ হয় নাই। ঠাকুর গিরীশের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

জীরামক্বঞ ( সহাস্যে )—বা, তুমি বেশ সব লিথছো ! গিরিশ—মহাশয়, ধারণা কই ? শুধু লিথে গেছি।

জীরামকৃষ্ণ — না, ভোমার ধারণা আছে। সেইদিন ভো ভোমার বলাম, ভিতরে ভক্তি না থাকলে চালচিত্র আঁকা যায় না—

শধারণা চাই। কেশবের বাড়ীতে নববুন্দাবন নাটক দেখতে গিয়েছিলাম।
দেখলাম, একজন ডেপুটা ৮০০১ টাকা মাহিনা পায়। সকলে বলে, খুব
পণ্ডিত। কিন্তু একটা ছেলে লয়ে ব্যক্তিবাস্তঃ ছেলেটা কিসে ভাল জারগায়
বস্বে, কিসে অভিনয় দেখতে পাবে, এই জন্ত ব্যাকুল! এদিকে ঈশ্বরীয়
কথা হচ্ছে তা শুন্বে না! ছেলে কেবল জিজ্ঞাসা কর্ছে, বাবা এটা কি!—
ভিনিও ছেলে লয়ে ব্যতিবাস্তঃ কেবল বই পড়েছে মাত্র কিন্তু ধারণা
ছয় নাই।

গিরীশ—মনে হয়, থিয়েটারগুলা আর করা কেন। এরামক্ষ্যু—না না, ও থাক্, ওতে লোক শিক্ষা হবে।

অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। প্রহলাদ পাঠশালে লেখা পড়া করিছে আসিয়াছেন। প্রহলাদকে দর্শন করিয়া ঠাকুর সম্প্রেছ 'প্রহলাদ' প্রহলাদ' এই কথা বলিতে বলিতে একেবারে সমাধিস্থ হইলেন।

প্রহ্লাদকে হন্তি পদতলে দেখিয়া ঠাকুর কাঁদিতেছেন। অগ্নিকুণ্ডে বধন কোলিয়া দিল তথনও ঠাকুর কাঁদিতেছেন।

গোলকে লক্ষীনারারণ বদিয়া আছেন। নারারণ প্রহলাদের জন্ত ভাবিতেছেন। সেই দৃশু দেখিয়া ঠাকুর আবার সমাধিত্ব ইলেন।

# দিতীয় পরিচ্ছেদ

### ভক্তসঙ্গে ঈশ্বর কথাপ্রসঙ্গে

[ ঈশ্বরদর্শনের লক্ষণ ও উপার—ভিনপ্রকার ভক্ত ]

রঙ্গালয়ে গিরীশ বে ঘরে বদেন সেইখানে অভিনয়ান্তে ঠাকুরকে লইয়া গোলন। গিরীশ বলিলেন, 'বিবাহ বিভাট' কি শুনবেন ? ঠাকুর বলিলেন, 'না প্রহলাদ চরিত্রের পর ও লব কি ? আমি ভাই গোপাল উড়ের দলকে 'বলেছিলাম, ভোমরা শেবে কিছু ঈশ্বরীয় কথা বোলো। বেশ ঈশ্বরের কথা ছচ্ছিল আবার বিবাহ বিভাট—সংসারের কথা। 'ব। ছিলুম ভাই হলুম'। আবার সেই আগেকার ভাব এসে পড়ে। ঠাকুর গিরীশাদির সহিত ঈশ্বরীয় কথা কছিভেছেন। গিরীশ বলিভেছেন, মহাশয়, কি রকম দেখলেন?

শীরামক্রক—দেখলাম লাকাৎ তিনিই সব হয়েছেন। বারা লেজেছে, তাদের দেখলাম, লাকাৎ আনন্দমরী মা। বারা গোলকে রাধাল লেজেছে তাদের দেখলাম লাকাৎ নারারণ। তিনিই সব হয়েছেন। তবে ঠিক ঈশর দর্শন হছে কি না তার লক্ষণ আছে। একটা লক্ষণ আনন্দ। লগেচ থাকে মা। বেমন সমুদ্ধ—উপরে ছিলোল, কলোল,—নীচে গভীর জল। বার ভগবান দর্শন হয়েছে, সে কখনও পাগলের স্থায়, কখনও পিশাচের স্থায়—গুচি অগুচি ভেদ জ্ঞান নাই। কখনও বা জড়ের স্থায়; কেননা অগুরে বাহিরে ঈশ্বকে দর্শন কোরে অবাক্ হয়ে থাকে। কখন বালকের স্থায়। আঁট নাই; বালক যেমন কাপড় বগলে করে বেড়ায়। এই অবস্থায় কখন বাল্ডাব; কখন-পৌগও ভাবে—ফট্টি-নাট্ট করে; কখন যুবার ভাব—যখন কর্ম্ম করে, লোক শিক্ষা দেয়, তখন সিংহ তুলা।

শীরামক্রঞ-জীবের অহস্কার আছে বলে ঈশ্বরকে দেখতে পায় না। মেছ উঠলে আর স্থ্য দেখা বায় না। কিন্তু দেখা বাচ্ছে না বলে কি স্থ্য নাই? স্থ্য ঠিক আছে।

"ভবে 'বালকের আমি' এতে দোষ নাই; বরং উপকার আছে। শাক খেলে অত্বৰ হয়, কিন্তু হিঞে শাক খেলে উপকার হয়। হিঞ্ শাক শাকের মধ্যে নয়। মিছরী মিটির মধ্যে নয়। অভ্য মিটিতে অত্বৰ্ধ করে কিন্তু মিছরিতে কঞ্চদোষ করে না।

"ভাই কেশব সেনকে বলেছিলাম, আর বেশী ভোমার বল্লে দল টল থাক্বে না!' কেশব ভয় পেয়ে গেল। আমি ভখন বল্লাম, 'বালকের আমি' 'দাস আমি' এতে দোষ নাই।

শ্রীরামক্কঞ-বিনি ঈশর দর্শন করেছেন তিনি দেখেন বে, ঈশরই জীব জগৎ হয়ে আছেন। সবই তিনি। এরই নাম উত্তম ভক্ত।

গিরীশ (সহাস্যে)—সবই ভিনি; তবে একটু আমি থাকে—কক্ষ-দোষ করে না।

শীরামক্রফ (সহাস্যে)—হাঁ, ওতে হানি নাই। ও 'আমি' টুকু সন্তোগের জ্বতা। 'আমি একটা, তুমি একটা' হলে আনুন্দভোগ করা যায়। সেব্য সেবকের ভাব।

"আবার মধ্যম থাকের ভক্ত আছে। সে দেখে যে ঈখর সর্বভৃতে অন্তর্ব্যামীরূপে আছেন। অধম থাকের ভক্ত বলে,—ঈখর আছেক, ঐ ঈখর—
অর্থাৎ আকাশের ও পারে। (সকলের হাস্য।)

"গোলকের রাথাল দেখে আমার কিন্তু বোধ হল, ( ঈশরই ) সব হয়েছে। খিনি ঈশর দর্শন করেছেন, তাঁর ঠিক বোধ হয় ঈশ্বরই কর্তা, তিনিই সব কচ্চেন!"

গিরীশ—মহাশয়, আমি কিন্তু ঠিক বুঝেছি, ভিনিই সব কচেন।

শ্রীরামক্ক — আমি বলি, মা, আমি ষদ্ধ তৃমি ষদ্ধী; আমি জড়, তৃমি চেভরিভা; বেমন করাও ভেমনি করি, বেমন বলাও ভেমনি বলি। বার। অজ্ঞান ভারা বলে, কতক আমি করছি, কতক ভিনি করছেন।

[ক্ৰমবোগে চিত্ত দ্ধ হয়—সৰ্বাদা পাপ পাপ কি—অহৈভুকী ভক্তি ]

গিরীশ—মহাশর আমি আর কি করছি, আর কর্মই বা কেন ?

জীরামকৃষ্ণ—না গো, কর্ম ভাল। জমি পাট্ করা হলে বা কুইবে, ভাই জ্বাবে। ভারে কর্ম নিছামভাবে কত্তে হয়।

"পরমহংস ছই প্রকার। জ্ঞানী পরমহংস আর প্রেমা পরমহংস। বিনি
জ্ঞানী, তিনি আপ্তদার—'আমার হলেই হলে।!' যিনি প্রেমী, যেমন শুকদেবাদি, স্বীখানে লাভ করে আবার লোক শিক্ষা দেন। কেউ আম থেয়ে
মুখটী পুঁছে কেলে, কেউ পাঁচ জনকে দের। কেউ পাভকুরা খুঁড়বার সম্য়—
বুড়ি কোদাল আনে, খোঁড়া হয়ে গেলে ঝুড়ি কোদাল ঐ পাতকোভেই ফেলে
দের। কেউ ঝুড়ি কোদাল রেখে দের, যদি পাড়ার লোকের কারুর দরকার
লাগে। শুকদেবাদি পরের জন্ম ঝুড়ি কোদাল ভূলে রেখেছিলেন। (গিরীশের
প্রেভি) ভূমি পরের জন্ম রাখবে।

গিরীশ-আপনি ভবে আশীর্কাদ করুন।

প্রীরামকৃষ্ণ — তুমি মার নামে বিশ্বাস কোরো, হয়ে যাবে।

गित्रीन-वामि (य भाभी।

শ্রীরামক্বফ-বে পাপ পাপ সর্বদা করে, সেই শালাই পাপী হয়ে বায় !

গিরীশ-মহাশয়, বামি বেখানে বসতাম সে মাটী অণ্ডদ্ধ।

শীরামকক-নে কি ! হাজার বছরের অন্ধকার ববে যদি আলো আসে,
কে কি একটু একটু করে আলো হয় ? না, একেবারে দপ করে আলো হয় ?

गितीन-बानि बानीर्वाप कदलन।

শ্রীরামক্রফ – ভোমার বলি আন্তরিক হয়,—আমি কি বল্ব! আমিই ধাই জাই তাঁর নাম করি।

গিরীশ—আন্তরিক নাই, ঐটুকু দিয়ে যাবেন।

শ্রীরামক্কণ্ণ — মামি কি ? নারদ শুকদেব এঁরা হতেন ভ—
গিরীশ—নারদাদি ভ দেখতে পাচ্চি ন। সাক্ষাং যা পাচ্চি ।

শ্রীরামক্কণ্ণ ( সহাস্যো )—আচ্ছা, বিখাস !
কিরৎক্ষণ সকলে চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা হইতেছে।
গিরীশ—একটি সাধ; অহৈতুকী ভক্তি।

শ্রীরামক্লফ্ষ — মহৈতৃকী ভক্তি ঈশ্ববেলাটির হয়। জীবকোটির হয় না। ব্লকলে চুপ করিয়াছেন, ঠাকুর আগমনে গান ধরিলেন দৃষ্টি উদ্ধিকে—

ভামাধন কি স্বাই পায় (কালীধন কি স্বাই পায়),
আবোধ মন বোঝে না একি দায়।
শিবেরি অসাধ্য সাধন মন মজানো রাক্ষা পায়॥
ইক্রাদি সম্পদন্ত্থ তৃচ্ছ হয় যে ভাবে মার।
সদানন্দ হথে ভাসে, ভামা যদি ফিরে চায়॥
যোগীক্র মুনীক্র ইক্র যে চরণ ধ্যানে না পায়।
নিশুণে কললাকান্ত ভবু সে চরণ চায়।

গিরীশ-নিগুণে কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায় !

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

# ঈশ্বর দর্শনের উপায়—ব্যাকুলতা

শ্রীরামকৃষ্ণ ( গিরীশের প্রতি )—তীত্র বৈরাগ্য হলে তাঁকে পাওরা যায়। প্রাণ ব্যাকুল হওয়া চাই। শিশ্য গুরুকে জিজাসা করেছিল, কেমন করে ভগবানকে পাবো। গুরু বল্লেন, আমার সঙ্গে এসো;—এই বলে একটা পুকুরে করে গিয়ে তাকে চুবিয়ে ধর্লেন। খানিক পরে জল থেকে উঠিয়ে আন্লেন ও বল্লেন, ভোমার জলের ভিতর কি রকম হয়েছিল ? শিশ্য বল্লে, প্রাণ আটু—বাটু ক'রছিল—যেন প্রাণ যায়। গুরু বল্লেন দেখ, এইরপ ভগবানের জন্ম মদি ভোমার প্রাণ আটুবাটু করে তবেই তাঁকে লাভ করবে।

"তাই বলি, তিন টান এক সঙ্গে হলে তবে তাঁকে লাভ করা যায়। বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি টান, সভীর পতিতে টান, আর মারের সম্ভানেতে টান, এই তিন ভালবাসা এক সঙ্গে করে কেউ যদি ভগবানকে দিতে পারে তা' হলে তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎকার হয়।

"ডাক দেখি মন ডাকার মত কেমন শ্রামা থাকতে পারে !' তেমন ব্যাকুল হয়ে ভাকতে পারলে তাঁর দেখা দিতেই হবে।"

[ क्षानरवार्ग ও ভক্তিবোগের সমবন্ধ-কলিকালে নারদীয় ভক্তি ]

শ্রীরামক্কক নেদিন ভোমায় যা বল্লুম ভক্তির মানে কি—না কায়মন-বাক্যে তাঁর ভজনা। কায়,—অর্থাৎ হাভের হারা তাঁর পূজা ও সেবা, পায়ে তাঁর স্থানে যাওয়া, কাণে তাঁর ভাগবত শোনা, নামগুণ কীর্ত্তন শোনা, চক্ষে তাঁর বিপ্রান্থ দর্শন। মন—অর্থাৎ সর্বাদা তাঁর ধ্যান চিস্তা করা, তাঁর লীলা শ্ররণ মনন করা। বাক্য—অর্থাৎ স্তব্য স্ততি, তাঁর গুণ-কীর্ত্তন, এই সব করা।

"কলিতে নারদীয় ভক্তি—সর্বাদা তাঁর নাম কীর্ত্তন করা। যাদের সময় মাই, ভারা যেন সন্ধ্যা সকালে হাভভালি দিয়ে একমনে হরিবোল হরিবোল ব'লে তাঁর ভন্না করে।

"ভক্তির আমিতে অহকার হয় না। অজ্ঞান করে না, বরং ঈশার লাভ করিয়ে দেয়। এ আমি আমির মধ্যে নয় । বেমন হিংচে শাক শাকের মধ্যে নয়; অন্ত শাকে অসুথ হয়; কিন্তু হিংচে শাক খোলে পিন্তনাশ হয়; উল্টে উপকার হয়, মিছরি মিষ্টের মধ্যে নয়; অন্ত মিষ্ট খেলে অপকার হয়, মিছরি খেলে অম্বল নাশ হয়।

"নিষ্ঠার পর ভক্তি। ভক্তি পাকলে ভাব হয়। ভবে খনীভূত হলে মহাভাব হয়। সর্ব প্রথমে প্রেম।

"প্রেম রজ্জ্ব সরপ। প্রেম হলে ভক্তের কাছে ঈশ্বর বাঁধা পড়েন আর পালাতে পারেন না। সামাপ্ত জীবের ভাব পর্যান্ত হয়। ঈশ্বরকোটী না হলে মহাভাব প্রেম হয় না। চৈতন্তদেবের হয়েছিল।

"জ্ঞান যোগ কি? যে পথ দিয়ে স্থ-স্থরপকে জ্ঞানা যায়। একই জ্ঞানার স্থরপ, এই বোধ।

"প্রহলাদ কথনও স্ব-স্থরণে থাকতেন। কখনও দেখতেন, আমি একটি তুমি একটী; তখন ভক্তি ভাবে থাকতেন।

"হত্মান বলেছিল, রাম! কখনও দেখি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; কখন দেখি তুমি প্রভু আমি দাদ; আর রাম, যখন তত্ত্তান—তথন দেখি তুমিই আমি, আমিই তুমি।"

গিয়ীশ—আহা!

### [ সংসারে কি ঈশ্বর লাভ হয় ? ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—সংসারে হবে না কেন ? তবে বিবেক বৈরাগ্য চাই। ঈশ্বর বস্তু আর সব অনিত্য, ছদিনের জন্ত,—এইটা পাকা বোধ চাই। উপর উপর ভাসলে হবে না, ডুব দিতে হবে।

এই বলিয়া ঠাকুর গাম গাহিভেছেন—

ড্ব ড্ব জ্ব রপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রছধন॥
বৌজ বৌজ বৌজ খুঁজলে পাবি হৃদয়মাঝে র্লাবন।
দীপ দীপ্ জীপ্ জানের বাতি হৃদে অলবে অফুক্ণ॥
ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ ড্যাজার ডিজে চালায় বল লে কোন জন।
ক্বীর বলে লোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুকর আচরব।

"আর একটা কথা। কামাদি কুমীরের ভর আছে।"

পিত্ৰীৰ-ৰমেৰ জ্বৰ কিছু আমাৰ নাই।

শ্রীরামক্ক না, কামাদিকুমীরের ভর আছে; ভাই হলুদ মেথে ড্ব দিতে হয়। বিবেক বৈরাগ্যরূপ হলুদ!

"সংসারে জ্ঞান কারু কারু হয়। তাই ছুই যোগীর কথা আছে; গুপ্ত-বোগী ও ব্যক্তবোগী। যারা সংসার ত্যাগ করেছে তারা ব্যক্তবোগী, তাদের সকলে চেনে। গুপ্তযোগীর প্রকাশ নাই। যেমন দাসী সব কর্ম করছে কিছ দেশের ছেলেপ্লেদের দিকে মন পড়ে আছে। আর যেমন ভোমার বলেছি, নষ্ট মেয়ে সংসারের সব কাজ উৎসাহের সহিত করে, কিছ সর্কাদাই উপপতির দিকে মন পড়ে থাকে। বিবেক বৈরাগ্য হওয়া বড় কঠিন। 'ঝামি-কর্ডা' আর এ সব জিনিব আমার'—এ বোধ সহজে বায় না। একজন ডেপ্টাকে দেখল্ম ৮০০১ টাকা মাইনে, ঈশ্বরীর কথা হছেে সে দিকে মন একটুও দিলে না। একটা ছেলে সঙ্গে করে এনেছে, তাকে একবার এথানে বসায় একবার সেথানে বসায়। আর একজনকে আমি জানি, নাম করবো না; জপ করতো পুব, কিন্তু দশ হাজার টাকার জন্ত মিধ্যা সাক্ষী দিছিলো। তাই বলছি,

### [ পাপীভাপী ও ঠাকুর শ্রীরামক্বফ ]

গিরীশ—এ পাপীর কি হবে ?
ঠাকুর উর্জনৃষ্টি করিয়া করুণস্বরে গান ধরিলেন—
ভাব শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে। নিভান্ত কুভান্ত ভয়ান্ত হবে ॥
ভাবিলে ভব ভাবনা যায়রে—ভরে ভরঙ্গে ভ্রভঙ্গে বেবা ভাবে ॥
একি কি ভন্তে, এ মর্ভ্যে কুচিন্ত কুবুত্ত করিলে কি হবে রে—
উচিত ভো নয়, দাশরধিরে ডুবাবি রে—
কর এ চিন্ত প্রাচিন্ত সে নিত্য পদ ভেবে ॥

( পিরীপের প্রতি)—"তরে তর্গে ভ্রভঙ্গে ত্রিভঙ্গে যেব। ভাবে।"

### [ व्याणानिक महामात्रात भूका ও व्याम्रामाकाती वा वक्त्या ]

"মহামায়া দার ছাড়লে তাঁর দর্শন হয়। মহামায়ার দরা চাই। তাই
শক্তির উপাসনা। দেখনা, কাছে ভগবান আছেন, তবু তাঁকে জানবার বো
নাই, মাঝে মহামায়। আছেন বলে। রাম, সীতা, লক্ষণ বাচ্ছেন; আগে রাম,
মাঝে সীতা—সকলের পিছনে লক্ষণ। রাম আড়াই হাত অস্তরে রয়েছেন
তবু লক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন না।

"তাঁকে উপাসনা করতে একটা ভাব আশ্রহ করতে হয়। আমার ভিন ভাব,—সম্বান ভাব, দাসী-ভাব আর সধিভাব! দাসী-ভাব, সধী ভাবে অনেক দিন ছিলাম। তথন মেয়েদের মত কাপড়, গয়না, ওড়না পরতুম। সম্বান-ভাব খুব ভাল।

"বারভাব ভাগ না। নেড়া—নেড়ীদের, ভৈরব-ভৈরবীদের বীরভাব। অর্থাৎ প্রকৃতিতে স্ত্রীরূপে দেখা আর রমণের হারা প্রসর করা, এভাবে প্রায়ই পতন আছে।

গিরীশ—আমার এক সময়ে ঐ ভাব এসেছিল। ঠাকুর প্রীরামকৃষ্ণ চিস্তিভ হইয়া গিরীশকে দেখিতে লাগিলেন। গিরীশ—এ আড়েটুকু আছে, এখন উপায় কি বলুন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (কিয়ৎকণ চিস্তার পর)—তাঁকে আমমোজারী দাও—ভিনি যা করবার করুন।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ সম্বন্ধণ এলে ঈশ্বর লাভ 'সচ্চিদানন্দ মা কারণামন্দ'

ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণ ছোকরা ভক্তদের কথা কহিতেছেন।

শীরামকৃষ্ণ ( গিরীশাদির প্রতি )—ধ্যান করতে করতে ওদের সব লক্ষণ দেখি। 'বাড়ী করবো' এ বৃদ্ধি ওদের নাই। মাগ-স্থের ইচ্ছা নাই। বাদের মাগ আছে, একদকে শোর না। কি জানো—রজোগুণ না গেলে, ভদ্ধ সন্থ না এলে, ভগবানেতে মন স্থির হয় না। তাঁর উপর ভালবাসা আসেনা, তাঁকে লাভ করা যার না।

গিরীশ-আপনি আমায় আশীর্কাদ করেছেন!

শ্রীরাম্কুঞ্চ—কই ! তবে বলেছি আন্তরিক হলে হয়ে যাবে। কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর 'আনক্ষময়ী'! 'আনক্ষময়ী'! এই কথা উচ্চারণ করিয়া সমাধিছ হইতেছেন। সমাধিছ হইয়া অনেকক্ষণ রহিলেন। একটু প্রক্রতিস্থ হইয়া বলিতেছেন। 'শালারা' সব কই ? বাবুরামকে মান্তার ডাকিয়া আনিলেন।

ঠাকুর বাব্রাম ও অন্তান্ত ভক্তদের দিকে চাহিয়া প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া বলিভেছেন, "সচ্চিদানন্দই ভাল! আর কারণানন্দ?" এই বলিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন—

এবার আমি ভাল ভেবেছি।

• ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিথেছি॥
বে দেশে রজনী নাই, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমি কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি॥
বুম ভেঙ্গেছে আর কি বুমাই বোগে যাগে জেগে আছি।
বোগনিতা ভোরে দিয়ে মা, বুমেরে বুম পাড়ায়েছি॥
সোহাগা গন্ধক দিয়ে খাসা রং চড়ায়েছি।
মনি মন্দির মেজে ল'ব অক তৃটি করে কুচি॥
প্রশাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়ে মাথায় রেখেচি।
(আমি) কালীবেক্স জেনে মর্ম্ম ধর্মাধর্ম দব ছেড়েছি॥

#### ঠাকুর আবার গান ধরিলেন-

গন্ধা গলা প্রভাসাদি কান্ট কাঞ্চী কেবা চায়। কালী কালী বলে আমার অলপা বদি ফুরার ॥ ব্রিসন্ধ্যা বে বলে কালী, পূলা সন্ধ্যা সে কি চানা। সন্ধ্যা তাঁর সন্ধ্যামে কেরে কভু সন্ধি নাহি পার॥ কালী নামে কভগুণ কেবা জান্তে পারে তান। দেবাদিদেব মহাদেব বার পঞ্চমুখে গুণ গার॥ দান বভ বক্ত আদি আর কিছু না মনে লয়। সদনের বাগ বক্ত ব্রহ্মমনীর রালা পার॥ "আমি মার কাছে প্রার্থন। করতে করতে বলেছিল্ম, মা আর কিছু চাই না আমার শুদ্ধা ভক্তি দাও।"

গিরীশের শাস্ত ভাব দেখিয়া ঠাকুর প্রশন্ন হইরাছেন। আর বলিভেছেন, ভোমার এই অবস্থাই ভাল, সহজ অবস্থাই উত্তম অবস্থা।

ঠাকুর নাট্যালয়ে ম্যানেজারের ঘরে বসে আছেন। একজন আসিয়া বলিলেন—'আপনি বিবাহ বিভ্রাট দেখবেন ? এখন অভিনয় হছে।"

ঠাকুর গিরীশকে বলিভেছেন, একি কল্লে ? প্রহলাদচরিত্রের পর বিবাহ বিভাট ? স্বাগে পারেদ মুণ্ডি, তারপর স্বক্তনি,"

### [ দ্য়াসিকু শ্রীরামক্লফ ও বারবণিতা ]

অভিনয়ান্তে গিরীশের উপদেশে নটীরা (actresses) ঠাকুরকে নমস্বার করিতে আদিয়াছে। ভাহারা সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া নমস্বার করিল। ভজেরা কেহ দাঁড়াইয়া কেহ বসিয়া দেখিতেছেন। তাঁহারা দেখিয়া অবাক বে, উহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঠাকুরের পায়ে হাভ দিয়া নমস্বার করিভেছে। পায়ে হাভ দিবার সময় ঠাকুর বলিভেছেন, শমা, ধাক্ ধাক্; মা, ধাক্ ধাক্।" কথাগুলি কক্সণামাথা।

ভাহারা নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলে ঠাকুর ভক্তদের বলিভেছেন,— "দবই ভিনি. এক এক রূপে।"

এইবার ঠাকুর গাড়ীতে উঠিলেন। গিরীশাদি ভক্তেরা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন।

গাড়ীতে উঠিতে উঠিতেই ঠাকুর গভীর সমাধি মধ্যে মগ্ন হইলেন ।

গাড়ীর ভিতরে নারাণাদি ভক্তেরা উঠিলেন। গাড়ী দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে যাইতেছে।

#### বাদশ খণ্ড

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### ঠাকুর এরামকুক দক্ষিণেখর কালীমন্দিরে ভক্তসঙ্গে

[ काशाम, खरनाथ, नरतक्त, वावूताम ]

শ্রীরার্থ ভন্তসংক আনন্দে বসিয়া আছেন। বাবুরাম, ছোট নরেন, শ্নিট্, ছরিপদ, মোহিনীমোহন ইন্যাদি ভন্তেরা মেজেতে বসিয়া আছেন। একটী ব্রাহ্মণ যুবক হই থিন দিন ঠাকুরের কাছে আছেন। ভিনিও বসিয়া আছেন। আজ শনিবার ২০শে ফাল্কন, ৭ই মার্চ ১৮৮৫, বেলা আন্দাক্ষ ভিন্টা। তৈত্ত ক্ষা-সপ্তমী।

মেয়েরা নহবতে গিয়া জ্লীনাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া সেইখানেই আছেন। ভত্তেরা একটু সরিয়া গোলে ঠাকুরকে আসিয়া প্রণাম করিবেন। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন। ছোকরা ভক্তদের দেখিতেছেন ও আনন্দে বিভোর হুইভেছেন।

র খাল এখন দক্ষিনেখরে থাকেন না। কয়মাস বলরামের সহিত বৃদ্ধাবনে ছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া এখন বাটিতে আচেন।

শ্রীরামর ফ ( সহাস্যে )—রাখাল এখন পেনসুন্ খাচেছ। বৃন্দাবন থেকে এসে এখন বাড়ীভে থাকে। বাড়ীভে পরিবার আছে। কিন্তু আবার বলৈছে, হান্ধার টাকা মাহিনা দিলেও চাকরী করিবে না।

"এখানে গুয়ে ক্তমে বলভো—ভোমাকেও ভাল লাগে না, এমনি ভার একটা অবস্থা হয়েছিল।

- "ভবনাথ বিয়ে করেছে, কিন্তু সমস্ত রাত্রি জীর সঙ্গে কেবল ধর্ম কথা -ক্ষঃ ঈশরের কথা নিয়ে ছজনে থাকে। আমি বলস্ম, পরিবারের সংক একটু আমোদ আহলাদ করবি, তথন রেগে রোক্ করে বল্পে, কি! আমরাও আমোদ আহলাদ নিয়ে থাকবো ?

ঠাকুর এইবার নরেক্রের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামক্লফ (ভক্তদের প্রতি)—কিন্ত নরেন্দ্রের উপর যত ব্যাক্লডা হয়েছিল এর উপর (ছোট নরেনের উপর) তত হয় মাই।

( হরিপদর প্রতি ) তুই গিরীশ ঘোষের বাড়ী যাস ?

रुतिशन-- आमारनत वाज़ीत कारह बाज़ी, श्राबरे बारे।

**बीदायक्रक-नदबक्त वाद १** 

हतिशम--- हां, कथन कथन (मथ् ए शहे।

জীরামক্লফ — গিরীশ ঘোষ ধা বলে ( অর্থাৎ 'অবভার' বলে ) ভাতে ও কি বলে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—না সে (নরেন্দ্র) বল্লে, গিরীশ ঘোষের এখন এত বিখাস— স্থামি কেন কোন কথা বল্বে।?

কল অমুকুল মুখোপাধ্যায়ের জামায়ের ভাই আসিয়াছেন।

**बीदामकृष्य—जूमि नदिस्तरक जान ?** 

कामास्त्रत खारे-चारळ, है।। नरतक वृक्तिमान हाकता।

শীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রছি)—ইনি ভাল লোক, যে কালে নরেন্দ্রের স্থ্যাতি করেছেন। সে দিন নরেন্দ্র এসেছিল। তৈলোকোর সঙ্গে সেদিন গাইলে। কিন্তু গানটা সে দিন স্থানুনী লাগ্লো।

[ বাবুরাম ও 'ছদিক রাখা'—জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও ]

ঠাকুর বাবুরামের দিকে চাহিয়া কথা কছিতেছেন। মাষ্টার যে কুলে জ্বাপনা করেন, বাবুরাম সে কুলে Entrance classএ পড়েন।

শীরামকৃষ্ণ (রাব্রামের প্রতি)—তোর বই কই ? পড়া গুনা করবি না ? (মাটারের প্রতি) ও ছুদ্দিক রাখতে চার।

"বড় কঠিন পথ, এফট তাঁকে জানলে কি হবে! বলিঠদেব, তারই পুত্র-শোক হ'ল! লক্ষণ দেখে অবাক হয়ে রামকে জিজ্ঞাসা করলেন। রাম বল্লেন, ভাই এ আর আশ্চর্য্য কি। যার জ্ঞান আছে ভার অজ্ঞানও আছে ? ভাই, তুমি জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও। পায়ে কাঁটা ফুটলে, আর একটা কাঁটা थूँ एक व्यान एक इय. त्मरे काँहा निषय व्यथम काँहा हि कुन एक इय, जाद शद इही कैंगिरे किल मिल रहा। जारे खडान काँगे जुनवात क्रम काँगे। यात्राष् করতে হয়। তার পর জ্ঞান অজ্ঞানের পারে ষেতে হয়।"

বাবুরাম ( সহাস্যে )—আমি ঐটী চাই।

শ্ৰীরামক্রফ ( সহাস্যে)—ওয়ে ছদিক রাখনে কি ভা হয়। ভা যদি চাস ত্তবে চলে আর।

বাবুরাম ( সহাস্যে )—আপনি নিয়ে আফুন !

এরামক্তফ ( মাষ্টারের প্রতি )—রাখাল ছিল সে এক; তার বাপের মত 'ছিল। এরা থাকলে হাঙ্গাম হবে।

(বাবুরামের প্রতি) তুই হর্কল ় ভোর সাহস কম ় দেখ দেখি ছোট -নরেন কেমন বলে, 'আমি একেবারে এদে থাকব।'

এতক্ষণে ঠাকুর ছোকরা ভক্তদের মধ্যে আদিয়া মেক্তে মাহরের উপর বসিয়াছেন। মাষ্টার তাঁহার কাছে বসিয়া আছেন।

প্রীরামক্বফ (মাষ্টারকে)—আমি কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী খুঁজছি। মনে 

"একটা ভুত সঙ্গী খুঁজছিল। শনি মঙ্গলবারে অপবাভ মৃত্যু হ'লে ভুত হয়; ভাই সে ভূতটা যাই দেখুভো কেউ ছাদ থেকে পড়ে গেছে, কি হোঁচট খেয়ে मुद्धिक हरत পড़েছে, अमनि मीए एक :-- এই मन करत रा विवेद अभवाक মৃত্যু হয়েছে, এবার ভূত হবে, আর আমার সঙ্গী হবে। কিন্তু ভার এমনি क्षान त्र (मृत्य नव मानावा (वैहि छेर्छ। ननी चात्र लाहि ना।

"एमथ मा, त्राथान 'পরিবার' 'পরিবার' করে। বলে, আমার জীর কি হবে। নরেক্ত বুকে হাভ দেওরাতে বেহঁস হয়ে গিছলো; তথন ব'লে, ওগো, তুমি সামার কি কলে গো! আমার বে বাপ মা আছে গো।

"আমায় তিনি এ অবস্থায় রেখেছেন কেন ? চৈড্সুদেব সন্ন্যাস করলেন—সকলে প্রণাম করবে বলে; যার। একবার নমস্কার করবে ভারা উদ্ধার হয়ে যাবে।"

ঠাকুরের জক্ত মোহিনীমোহন চাংড়া করিয়া সন্দেশ আনিয়াছেন। শ্রীবামকৃষ্ণ —এ সন্দেশ কার ? বাবুরাম মোহিনীকে দেখাইয়া দিলেন।

ঠাকুর প্রণব উচ্চারণ করিয়া সন্দেশ স্পর্শ করিলেন, ও কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া প্রসাদ করিয়া দিলেন। অভঃপর সেই সন্দেশ লইয়া ভক্তদের দিভেছেন! কি আশ্চর্যা চোট নরেনকে ও আরও ছই একটা ছোকরা ভক্তকে নিজে খাওয়াইয়া দিভেছেন।

শীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—এর একটা মানে আছে। নারারণ শুদ্ধাত্মাদের ভিতর বেশী প্রকাশ। ও দেশে যথন বৈত্ম ঐরপ ছেলেদের কারু কারু মুখে ধাবার দিভাম। চিনে শাঁধারী ব'লত, 'উনি আমাদের খাইয়ে দেন না কেন। কেমন করে দেব, কেউ ভাঙ্গ মেগো! কেউ অমুক মেগো; কে ধাইয়ে দেবে!

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### [ नमाधिमिन्दर्र'—छङ्गापत्र मद्याका महावाका ]

ঠাকুর খ্রীরামকৃষ্ণ শুদ্ধাস্থা ভক্তদিগকে পাইয়া আনন্দে ভাসিতেছেন। ও ছোট খাট্টীতে বসিয়া বসিয়া ভাহাদিগকে কীর্ত্তনীর চং দেখাইয়া হাসিতেছেন। কীর্ত্তনী দেকে গুজে সম্প্রদায় সঙ্গে গান গাইতেছে। কীর্ত্তনী দাঁড়াইয়া; হাতে রঙ্গীন রুমান; মাঝে মাঝে চং করিয়া কাসিতেছে ও নথ তুলিয়া থু থু ফেলিতেছে। আবার যদি কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি আসিয়া পড়ে, গান গাইতে গাইতেই ভাহাকে অভ্যর্থনা ক্রিভেছে ও বলিভেছে 'আস্থন'। আবার মাঝে মাঝে হাতের কাপড় সরাইয়া ভাবিক, অনন্ত ও বাউটা ইভ্যাদি অলকার দেখাইতেছেন। অভিনয় দৃষ্টে ভক্তরা সকলেই হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। পল্টু হাসিয়া গড়াগড়ি দিভেছেন। ঠাকুর পল্টুর দিকে ডাকাইয়া মাষ্টারকে বলিভে-ছেন,—"ছেলে মানুষ কি না, ভাই হেসে গড়াগড়ি দিছেে!"

শীরামকৃষ্ণ (পল্টুর প্রন্থি, সহাস্থে)—ভোর বাবাকে এ সৰ কথা বলিস্নি।

যা ও একটু (স্থামার প্রন্থি) টান ছিল ভাও যাবে। ওরা একে ইংলিশ্যান
লোক।

#### [ আহ্নিক ভপ ও গঙ্গাস্বানের সময় কথা ]

শ্রীরামক্তক (ভক্তদের প্রতি)—অনেকে আছিক করবার সমন্ন যত রাজ্যের কথা কয়; কিন্ত কথা কইতে নাই,—তাই ঠোঁঠ বুজে যত প্রকার ইসারা করতে থাকে। এটা নিয়ে এস, ওটা নিয়ে এস, তুঁ উঁতুঁ—এই সব করে। (হাস্ত)

"আবার কেউ মালা জপ করছে; তার ভিতর থেকেই মাছ দর করে। জপ করতে করতে হয় ত আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, 'ঐ মাছটা!' যত হিসাব সেই সময়ে। (সকলের হাস্ত)।

"কেউ হয়ত গলামান করতে এসেছে। সে সময় কোথা ভগবান চিস্তাকরিবে, গল করতে বসে গোল! যত রাজ্যের গল! 'ভোর ছেলের বিয়েহ'ল, কি গলনা দিলে?' 'অমুথের বড় ব্যামো'; 'অমুক খণ্ডর বাড়ী থেকে এসেছে কিনা' 'অমুক কনে দেখতে গিছলো; তা দেওয়া গোওয়া সাধ আহলাদ খুব করবে'; হরিশ আমার বড় ভাওটে', আমার ছেড়ে একদণ্ড থাক্তে পারেনা' 'এতো দিন আস্তে পারিনি মা—অমুকের মেরের পাকা দেখা, বড় ব্যক্ত ছিলাম!'

"रमथ प्रिथ कार्याव शकावात्व अराहः । ये नः नार्यव कथा !"

ঠাকুর ছোট নরেনকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে সমাধিত হ হইলেন। গুদ্ধাত্মা ভক্তের ভিতর ঠাকুর কি নারায়ণ দর্শন করিতেছেন।

ভক্তেরা একদৃষ্টে সেই সমাধি চিত্র দেখিভেছেন। এভ হাসি ধুসি ইইভে-

ছিল, এইবার সকলেই নিঃশব্ধ, ঘরে যেন কোন লোক নাই। ঠাকুরের শরীর নিঃম্পন্দ, চকু স্থির! হাত জোড় করিয়া চিত্রাপিতের স্থায় বদিয়া আছেন!

কিয়ৎপরে সমাধি ভক্ত হইল। ঠাকুরের বায়ু স্থির ছইয়া গিয়াছিল, এইবার দীর্ঘনিঃখাস ভ্যাগ করিলেন। ক্রমে বহির্জগতে মন আসিভেছে। ভক্তদের দিকে দৃষ্টিপাভ করিভেছেন।

এখনও ভাবস্থ হইয়া রহিয়াছেন। এইবার প্রত্যেক ভক্তকে সম্বোধন করিয়া কাহার কি হইবে, ও কাহার কিরপে অবস্থা কিছু কিছু ভিনতেছেন! (ছোট নরেনের প্রতি) ভোকে দেখবার জন্ম ব্যাকুল হচ্ছিলাম।— ভোর হবে। আসিস এক একবার।—আছে।, তুই কি ভালবাসিস ?—জ্ঞান না ভক্তি ?

ছোট নরেন-- 📆 পু ভক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না জানলে ভক্তি কাকে করবি ? (মাষ্টারকে দেখাইয়া, সহাস্যে) একৈ যদি না জানিস, কেমন করে একৈ ভক্তি করবি ? (মাষ্টারের প্রতি) তবে শুদ্ধায়া যে কালে বলেছে—'শুধু ভক্তি চাই'—এর অবশ্র মানে আছে। "আপনা আপনি ভক্তি আসা, সংস্কার না থাকলে হয় না। এইটি প্রেমাভক্তির লক্ষণ। জ্ঞানভক্তি-বিচার করা ভক্তি।

(ছোট নরেনের প্রতি) "দেখি তোর শরীর দেখি, জামা থোল দেখি। বেশ ব্কের আয়তন;—তবে হবে। মাঝে মাঝে আসিস্। ঠাকুর এখনও ভাবস্থ। অন্ত অক্ত ভক্তদের সম্বেহে এক এক জনকে সম্বোধন করিয়া আবার বলিভেচেন।

(পণ্ট্র প্রতি) "তোর ও হবে। তবে একটু দেরিতে হবে। বোর্রামের প্রতি) "তোকে টানছি না কেন ? শেষে কি একটা হাঙ্গামা হবে! (মোহিনীমোহনের প্রতি) তুমি তো আছই!—একটু বাকি আছে; সেটুকু গেলে কাজকর্ম সংসার কিছু থাকে না।—সব যাওয়া কি ভাল।"

এই বলিয়া তাঁহার দিকে একদৃষ্টে সম্নেহে তাকাইয়া রহিলেন, যেন তাঁহার হৃদয়ের অন্তর্গুম প্রদেশের সমস্ত ভাব দেখিভেছেন। মোহিনীমোহন কি ভাবিতেছিলেন, ঈশ্বরের জন্ত সব যাওয়াই ভাল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর আবার বলিভেছেন—"ভাগবত পণ্ডিভকে একটি পাশ দিয়ে ঈশ্বর রেখে দেন ;—ভা না ছলে ভাগবত কে শুনাবে।—রেখে দেন লোক শিক্ষার জন্ত। মা সেই জন্ত সংসারে রেখেছেন।"

এইবার ব্রাহ্মণ যুবক্টিকে সম্বোধন করিয়া বলিভেছেন।

[ জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ—ব্ৰশ্বজ্ঞানীর অবস্থা ও জীবন মুক্ত' ]

শ্রীরামক্রফ (যুবকের প্রতি )—তুমি জ্ঞান চর্চ্চা ছাড়—ভজি নাও—ভজিতই সার।—আজ ভোমার কি ভিন দিন হ'ল ?

ব্ৰাহ্মণ যুবক ( হাত জোড় করিয়া )—আজা হাঁ।

গ্রীরামরুঞ্-বিশ্বাস করো-নির্ভর কর-ভা হ'লে নিজের কিছু করতে হবে না! মা কালী সব করবেন।

শ্বজান সদর মহল পর্যান্ত বেতে পারে। ভক্তি অন্দর মহলে যার। ভদ্ধাত্মা নির্লিপ্ত, বিহ্না, অবিহ্না তাঁর ভিতর হুইই আছে, তিনি নির্লিপ্ত। বাষুতে কথনও স্থান্ধ কথনও হুর্গন্ধ পাওয়া বায় কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত। ব্যাসদেব বমুনা পার হচ্ছিলেন; গোপীরাও সেখানে উপস্থিত। তারাও পারে যাবে,—দধি, হুধ, ননী বিক্রি করতে যাচ্ছে কিন্তু নৌকা ছিল্মা, কেমন করে পারে বাবেন—সকলে ভাবছেন।

এমন সময়ে ব্যাসদেব বল্লেন, আমার বড় কুধা পেয়েছে। তথন গোপীরা তাঁকে কীর, সর, ননী সমস্ত থাওয়াতে লাগিলেম। ব্যাসদেব প্রায় সমস্ত থেয়ে ফেল্লেন!

"তথন ব্যাসদেব ষমুনাকে সংখাধন করে বলছেন—যমুনে! আমি বলি কিছুনা থেয়ে থাকি, তা'হলে তোমার জল হই ভাগ হ'বে আর মাথের রাস্তা দিয়ে আমরা চলে যা'ব। ঠিক তাই হ'ল! যমুনা তইভাগ হয়ে গেলেন, মাথে ওপারে যাবার পথ। সেই পথ দিয়ে ব্যাসদেব ও গোপীরা সকলে পার ক্র'য়ে গেলেন!

"আমি 'থাই নাই' ভার মানে এই যে আমি সেই ওদায়া; ওদায়া

নির্দিপ্ত ;-- প্রকৃতির পার। তাঁর কুধা তৃষ্ণা নাই! জন্ম মৃত্যু নাই ;--অজর অমর পুমেরুবৎ

শ্যার এই ব্রক্ষজান হয়েছে, দে জীবন্মুক্ত ! সে ঠিক ব্যতে পারে যে আত্মা আলাদা আর দেহ আলদা। ভগবানকে দর্শন কর্লে দেহায়বুদ্দি আর থাকে না! ছটি আলাদা। যেমন নারিকেলের জল শুকিয়ে গেলে শাস আলাদ। আর খোল আলাদ। হয়ে যায়। আত্মাটী যেন দেহের ভিতর নড় নড় করে। তেমনি বিষয়বৃদ্ধির পজল শুকিয়ে গেলে আয়ুজ্ঞান হয়। আত্মাদা আর দেহ আলাদ। বোধ হয়। কাঁচা স্থপারি বা কাঁচা বাদামের ভিতরের স্থপারী বা বাদাম ছাল থেকে ভফাৎ করা যায় না।

"কিন্তু পাকা অবস্থায় স্থপারি বা বাদাম আলাদ।—ও ছাল আলাদ। হয়ে বায়। পাকা অবস্থায় রদ ওকিয়ে বায়। ত্রহ্মজ্ঞান হ'লে বিষয় রদ ওকিয়ে বায়।

"কিন্ত সে জ্ঞান বড় কঠিন। বল্লেই ব্রশ্বজ্ঞান হয় না! কেউ জ্ঞানের ভাণ করে। (সহাস্যে) একজন বড় মিধ্যা কথা কইভ, জাবার এদিকে ব'লভ—আমার ব্রশ্বজ্ঞান হয়েছে। কোন লোক ভাকে ভিরন্থার করাতে সে বল্লে, 'কেন জ্বগৎ ভো স্থাবং; স্বাই যদি মিধ্যা হ'ল স্ভ্যু ক্থাটাই কি ঠিক! মিধ্যাটাও মিধ্যা, সভ্যুটাও মিধ্যা!" (সকলের হাস্যা।)

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## [ 'ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'—গুরুকথা ]

শীরামক্ষণ—ভক্তদকে মেজেতে মাত্রের উপর বদিয়। আছেন। সহাস্যবদন ! ভক্তদের বলিতেছেন, আমার পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দেতো। ভক্তের পদদেবা করিতেছেন। (মাষ্টারের প্রতি, সহাস্যে) "এর (পদ দেবার) অনেক মানে আছে।"

আবার নিজের হাদরে হাত রাখিয়। বলিতেছেন, এর ভিতর বদি কিছু থাকে (পদ দেবা করিলে) অজ্ঞান অবিছা একেবারে চলে যায়।

हर्राए खीदामकुक श्रुवीत हरेलन, त्यन कि खब् कथा विलियन।

শ্রীরামক্বঞ্চ ( মাষ্টারের প্রতি )—এখানে অপর লোক কেউ নাই। मिन—इति काहि हिन—स्थिनाम—थान्। (त्रहाँ) हिए **मिक्नामन्स** বাহিরে এল; এতে বল্লে, আমি যুগে যুগে অবভার! তথন ভাবলাম, বুঝি মনের খেগালে ঐ সব কথা বলছি। তারপর চুপ করে থেকে দেখলাম— ভখন দেখি আপনি বলছে; শক্তির আরাধনা চৈতগ্যও করেছিল।

ভক্তেরা স্কলে অবাক হইয়া গুনিতেছেন। কেহ কেহ ভাবিতেছেন,— স্চিচ্ছানন্দ ভগবান কি শ্রীরামক্রফে রূপ ধারণ করিয়া আমাদের কাছে বসিয়া আছেন ? ভগৰান কি আবার অবতীর্ণ হইয়াছেন ?

প্রীরামকুষ্ণ কথা কহিতেছেন। মাষ্টারকে সম্বোধন করিয়া আবার বলিভেছেন—"দেখলাম পূর্ণ আবিষ্ঠাব। ভবে সত্বগুণের ঐশব্য।"

ভক্তের। সকলে অবাক্ হইয়া এই সকল কথা গুনিতেছেন।

[বোগমায়া আতাশক্তি ও অবভার নীলা]

শীরামক্বফ (মাষ্টারের প্রতি)—এখন মাকে বলছিলাম, আর বক্তে পারি না। আর বলছিলাম, মা যেন একবার ছুঁয়ে দিলে লোকের চৈততা হয়! বোগ মায়ার এমনি মহিমা—তিনি ভেল্কী লাগিয়ে দিতে পারেন। বুন্দাবন নীলায় যোগমায়। ভেল্কী লাগিয়ে দিলেন। তাঁরই বলে হবোল ক্লফের সঙ্গে শ্রীমতীর মিলন করে দিছলেন। যোগমায়া—যিনি **আত্যালন্তি**—তাঁর একটি আকর্ষণী শক্তি আছে। আমি ঐ শক্তির আরোপ করেছিলাম।

"আচ্ছা, যারা আসে তাদের কিছু কিছু হচ্ছে ?"

माष्ट्रात-प्याख्या हैं। इस्ट देव कि।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেমন করে জানলে ?

মাষ্টার ( সহাদ্যে )--সবাই বলে, তাঁর কাছে যারা যায় তারা কেরে না !

এীরামকৃষ্ণ ( সহাস্যে )—একটা কোলাব্যাঙ্ হেলে সাপের পালার পড়েছিল। সে ওটাকে গিল্ভেও পারছে না, ছাড়ভেও পাচ্ছে না! আর কোলা ব্যাঙ্টার যন্ত্রণা—দেটা ক্রমাগত ডাক্ছে। ঢৌড়া সাপটারও যন্ত্রণা। কিন্ধ গোধ্রে। নাপের পালায় বদি পড়্ভো ভা হলে ছ এক ডাকেই শান্তি হয়ে যেও ! (সকলের হাস্য)।

(ছেকরা ভক্তদের প্রতি)—"ভোর। ত্রৈলোক্যের সেই বইথানা পড়িস—ভক্তি-হৈতক্সচন্দ্রিকা। ভার কাছে একথানা চেয়ে নিস্না! বেশ চৈতক্ত-দেবের কথা আছে।

একজন ভক্ত-ভিনি দেবেন কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্যে )—কেন কাঁকুড়ক্ষেতে যদি আনেক কাঁকুড় হয়ে থাকে তা হ'লে মালিক ২।৩টা বিলিয়ে দিতে পারে । (সকলের হাস্য )। অমনি কি দেবে না—কি বলিস্ ?

শ্ৰীরামক্তঞ্চ ( পণ্ট্র প্রতি )—আসিদ্ এখানে এক এক বার।

পণ্ট -- সুবিধা হ'লে আস্ব।

শ্ৰীরামক্রঞ-কলিকাভায় যেখানে যাব, দেখানে যাবি ?

भन्ते -- वाव ; त्रष्टी कत्र्व ।

ত্রীরামক্বফ-এ পাটোয়ারী !

भन्छे\_—'(**टिष्टे। क'त्र्व' ना वर**स्न य मिष्ट कथा इरव ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি )—ওদের মিছে কথা ধরি না, ওরা স্বাধীন নয় 🛊 ঠাকুর হরিপদর সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

প্রীরামকৃষ্ণ ( হরিপদর প্রতি )—মহেন্দ্র মুধুব্যে কেন আসে না ?

হরিপদ-ঠিক বলতে পারি মা।

মাষ্টার ( সহাস্যে )—ভিনি জ্ঞানবাগ কছেন।

শ্রীরামক্ক — না; সে দিন প্রহ্লাদচরিত্র দেখাতে গাড়ী পাঠিরে দেবে বলেছিল। কিন্তু দের নাই, বোধ হয় এই জন্তে আসে নাই

মান্তার-- একদিন মহিম চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা ও আলাপ হয়েছিল। সেইখানে যাওয়া আসা করেন বলে বোধ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন মহিমাত ভক্তির কথাও ক্র । সেত ঐটে খ্ব বলে, 'স্বারাধিতো যদি হরিত্তপদা ততঃ কিম্।'

মাষ্টার ( সহাস্যে )—দে আপনি বলান ভাই বলে।

শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষ ঠাকুরের কাছে নৃতন যাভায়াত করিতেছেন। আজ কাল তিনি সর্বাদা ঠাকুরের কথা লইয়া থাকেন।

ছরি— গিরীশ খোষ আজকাল অনেক রকম দেখেন। এথান থেকে গিয়ে অবধি সর্বাদ। ঈশরের ভাবে থাকেন—কত কি দেখেন!

শ্রীরামরুঞ্—তা হ'তে পারে গঙ্গার কাছে গেলে অনেক জিনিষ দেখা যায়, নৌকা, জাহাজ—কড কি।

হরি—গিরীশ খোষ বলেন, 'এবার কেবল কর্ম নিয়ে থাক্ব, সকালে ঘড়ি দেখে দোয়াত কলম নিয়ে বস্ব ও সমস্ত দিন ঐ (বই লেখা) ক'র্ব'। এই রক্ম বলেন কিন্তু পারেন না। আমরা গেলেই কেবল এখানকার কথা। আপনি নরেন্দ্রকে পাঠাতে বলেছিলেন। গিরীশবাবু বল্লেন, 'নরেন্দ্রকে গাড়ী করে দিব'।

ধটা বাজিয়াছে। ছোট নবেন বাড়ী বাইতেছেন। ঠাকুর উত্তর পূর্ব লম্বা বারাগুায় দাঁড়াইয়া একান্তে তাঁহাকে নানাবিধ উপদেশ দিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভিনি প্রণাম করিয়া বিদার গ্রহণ করিলেন। অক্সান্ত ভক্তেরা ও অনেকে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরামক্ক ছোট খাট্টীতে বসিয়া মোহিনীর সঙ্গে কথা কহিতেছেন।
পরিবারটী পুত্রশোকের পর পাগলের মত। কথনও হাসেন, কখন কাঁদেন,
দক্ষিণেখরে ঠাকুরের কাছে এলে কিন্তু শাস্তভাব হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভোমার পরিবার এখন কি রকম?

মোহিনী—এখানে এলেই শান্ত হন, সেথানে মাথে মাথে বড় হালাম করেন। সে দিন মর্ভে সিছ্লেন।

ঠাকুর শুনিরা কিরৎকাল চিন্তিত হইরা রহিলেন। মোহিনী বিনীওভাবে বলিতেছেন, আপনার হ একটা কথা বলে দিতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — রাখতে দিও না। ওতে মাথা আরও গরম হয়। আর লোক অন সঙ্গে রাখবে।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## শ্রীরামকুক্ষের অস্তুত সম্যাসের অবস্থা তারকসংবাদ

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুরবাড়ীতে আরতির উছোগ হইতেছে। শ্রীরামক্ষের ঘরে আলো জালা ও ধুনা দেওয়া হইল। ঠাকুর ছোট খাট্টিজে বদিয়া জগন্মাভাকে প্রণাম করিয়া স্থবে নাম করিতেছেন। ঘরে আর কেহ নাই। মাষ্টার বদিয়া আছেন।

ঠাকুর গাত্রোখান করিলেন। মাষ্টারও দীড়াইলেন। ঠাকুর ঘরের পশ্চিমের ও উত্তরের দরজা দেখাইয়া মাষ্টারকে বলিভেছেন, 'ওদিকগুলো (দরজাগুলি) বন্ধ কর। কেবল মাষ্টার দরজাগুলি বন্ধ করিয়া বারাগুায় ঠাকুরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ঠাকুর বলিভেছেন, 'একবার কালী-ঘরে বাব।' এই বলিয়া মাটারের হাত ধরিয়া ও তাঁহর উপর ভর দিয়া কালীবরের সমুখের চাভালে গিয়া উপস্থিত হইলেন আর সেই স্থানে বসিলেন। বসিবার পূর্বেব বলিভেছেন— 'তুমি বরং ওকে ডেকে দাও'। মাটার বাবুরামকে ডাকিয়া দিলেন।

ঠাকুর মা কালী দর্শন করিয়া বৃহৎ উঠানের মধ্য দিয়া নিজের ঘরে ফিরিভেছেন। মুথে 'মা, মা, রাজরাজেশ্রী।'

ঘরে আসিয়া ছোট খাটটিভে বসিলেন।

ঠাকুরের একটা অন্তুদ অবস্থা হইরাছে। কোন ধাতু দ্রব্যে হাত দিতে পারিতেছেন না। বলিয়াছিলেন, 'মা, বৃঝি ঐখব্যের ব্যাপারটা মন থেকে একেবারে তুলে দিছেন।' এখন কলাপাভায় আহার করেন। মাটির ভাঁড়ে জল খান। গাড়ু ছুইভে পারেন না; তাই ভক্তদের মাটির ভাঁড় আনিতে বলিয়াছিলেন। গাড়ুতে বা থালার হাত দিলে ঝন্ঝন্ কন্কন্ করে; যেন সিঙ্গী মাছের কাঁটা বিশ্চে।

প্ৰদর কর্টী ভাঁড় আনিরাছিলেন, কিছ বড় ছোট। ঠাকুর হাসিয়া

ৰলিভেছেন, ভাঁড়গুলি বড় ছোট। কিন্ত ছেলেটা বেশ। আমি বলাভে আমার সামনে ভাংটো হরে দাঁড়ালো। কি ছেলেমামুব!

[ 'ভক্ত ও কামিনী'—'গাধু সাবধান' ]

বেলম্বরের তারক একজন বন্ধু সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ঠাকুর ছোট খাট্টীভে বসিয়া আছেন। বরে প্রদীপ জ্বলিভেছে। মাষ্টার ও চুই একটা ভক্তও বসিয়া আছেন।

ভারক বিবাহ করিয়াছেন বাপ মা ঠাকুরের কাছে আসিতে দেন না। কলিকাভায় বৌবাজারের কাছে বাসা আছে, সেইখানেই আজ কাল ভারক প্রায় থাকেন। ভারককে ঠাকুর বড় ভালবাসেন। সঙ্গী ছোকরাটী একটু ভমোগুণী। ধর্ম বিষয় ও ঠাকুরের সম্বন্ধে একটু ব্যঙ্গভাব। ভারকের বয়স আন্দাজ বিংশভি বৎসর। ভারক আসিয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( তারকের বন্ধুর প্রতি )—একবার দেবালয় সব দেখে এস না। বন্ধু—ও সব দেখা আছে।

শ্রীরামক্কঞ্চ আছো, ভারক যে এথানে আদে, এটা কি খারাপ ? বর্—ভা আপনি জানেন।

ক্রিংমকুঞ্ —ইনি'(মাটার) হেড মাটার। বন্ধ-ও:।

'ঠাকুর ভারককে কুশল প্রশ্ন করিছেছেন। আর তাঁছকে সংখাধন করিয়া, আনেক কথা কহিভেছেন। তারক আনেক কথাবার্ত্তার পর বিদায় গ্রহণ করিভে উপ্তত হইলেন। ঠাকুর ভাছাকে নানা বিষয়ে সাবধান করিয়া দিভেছেন।

শীরামকৃষ্ণ (তারকের প্রতি)—সাধু সাবধান! কামিনী কাঞ্চন থেকে সাবধান! মেয়ে মায়াছে একরার ডুবলে আর উঠবোর জো নাই। বিশাসক্ষীর দ; যে একবার পড়েছে সে আর উঠতে পারে না! আর এধানে এক একবার আস্বি।

ভারক—বাড়ীতে আসতে দেয় না।

একজন ভক্ত-বদি কারু মা বলেন ভূই দক্ষিণেখরে যাস্ নাই। যদি দিব্য দেন আর বলেন, যদি যাস্ভো আমার রক্ত থাবি!—

#### [ अधु जेश्राद्रद क्या छक्रवाका नज्यन ]

শ্রীরামক্ষ্ণ—যে মা ও কথা ব'লে সে মানয়;—সে অবিজ্ঞাক্ষপিনী। সে মার কথা না ভনলে কোন দোষ নাই। সে মা ঈশ্বর লাভের পথে বিদ্ন দেয়। ঈশ্বের জন্ত গুরুজনের বাক্য লজ্বনে দোষ নাই। ভরত রামের জন্ত কৈকেয়ীর কথা ভনে নাই। গোপীরা কৃষ্ণদর্শনের জন্ত পভিদের মানা ভনে নাই। প্রহলাদ ঈশ্বের জন্ত বাপের কথা ভনে নাই। বলি ভূগবানের প্রীতির জন্ত গুরুজনির্ঘার কথা ভনে নাই। বিভীষণ রামকে পাবার জন্ত জ্যেষ্ঠ ভাই রাবণের কথা ভনে নাই।

"তবে 'ঈশ্বরের পথে যেও না' একথা ছাড়া আহার সব কথা গুনবি। দেখি তোর হাত দেখি।"

এই বলিয়া ঠাকুর ভারকের হাত কত ভারি যেন দেখিতেছেন। একটু পরে বলিতেছেন, একটু ( আড় ) আছে ;—কিন্তু ওটুকু যাবে। তাঁকে এক প্রার্থনা করিস্, আর এখানে এক একবার আসিস্—ওটুকু যাবে! কল্কাভার বউবাজারে বাস। তুই করেছিস্?

ভারক—ছাক্তা নঃ; ভারা করেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাজে )—তারা করেছে না তুই করেছিদ্ ? বাত্মের ভায়ে ?

[ ঠাকুর কামিনীকে কি বাঘ বলিভেছেন ? ]

ভারক প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ঠাকুর ছোট খাট্টীতে গুইয়৷ আছেন, - যেন ভারকের জন্ম ভাবছেন ! হঠাৎ মাষ্টারকে বলিভেছেন,—এদের জন্ম আমি এত ব্যাকুল কেন ?

মাষ্টার চূপ করিয়া আছেন—বেন কি উত্তর দিবেন ভাবিতেছেন। ঠাকুর আবার জিজ্ঞানা করিতেছেন, আর বলিতেছেন, 'বল না।' এদিকে মোহিনীমোহনের পরিবার ঠাকুরের ঘরে আসিয়া প্রণাম করিয়া একপাশে বসিয়া আছেন। ঠাকুর ভারকের সঙ্গীর কথা মাটারকে বলিভেছেন।

শ্রীবামকৃষ্ণ—ভারক কেন ওটাকে সঙ্গে করে আনলে ?

ম'স্তার—বোধ হয় রান্তার সঙ্গী। অনেকটা পথ; তাই একজনকৈ সঙ্গে করে এনেছে।

এই কথার মধ্যে ঠাকুর হঠাৎ মোহিনীর পরিবারকে সংখাধন করে বলছেন,—"অপঘাত মৃত্যু হলে প্রেতিনী হয়। সাবধান! মনকে ব্ঝাবে! এতো শুনে দেখে শেষ কালে কি এই হোলো ?"

মোহিনী এইবার বিদায় গ্রহণ করিভেছেন। ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিভেছেন। পরিবারও ঠাকুরকে প্রণাম করিভেছেন। ঠাকুর তাঁহার ছবের মধ্যে উত্তর দিকের দরোজার কাছে দাঁড়াইয়াছেন। পরিবার মাধায় কাপড দিয়া ঠাকুরকে আত্তে আত্তে কি বলিভেছেন।

গ্রীরামকুঞ্জ-এথানে থাকবে ?

পরিবার-এদে কিছুদিন থাকবো। নবতে মা আছেন তাঁর কাছে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ —ভাবেশ। ভাত্মি যে বলো—মরবার কথা—ভাই ভয় হয়। আবার পাশে গঙ্গা!

## ভ্রোদশ গণ্ড

# প্রথম পরিচ্ছেদ

#### অন্তরঙ্গসজে বস্থু বলরাম মন্দিরে

বেলা ভিনটা অনেকক্ষণ বাজিয়াছে। তৈত্র মাস, প্রচণ্ড রৌদ্র ৬ই এপ্রেল, সোমবার ১৮৮৫; ২৫ শে তৈত্র; কৃষ্ণা সপ্তমী। ঠাকুর কলিকাভায় ভক্তমন্দিরে আসিয়াছেন। সাজোপাঙ্গদিগকে দেখিবেন ও নিমু গোস্বামীর গলিভে দেবেক্রের বাড়ীতে যাইবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছই একটি ভক্তসঙ্গে বলরামের বৈঠকথানার বসিরা আছেন।
 মান্তারের সভিত কথা কহিতেভেন।

### [ সভ্যকথা ও এরামকৃষ্ণ —ছোট নরেন, বাবুরাম, পূর্ণ ]

ঠাকুর ঈশ্বরপ্রেমে দিবানিশি মাতোয়ারা হইয়া আছেন। অফুকণ ভাবাবিষ্ট বা সমাধিস্থ। বহির্জগতে মন আদৌ নাই। কেবল অস্তরঙ্গেরা যত দিন না আপনাদের জানিতে পারেন, ততদিন ভাহাদের জন্ম ব্যাকুল,—বাপ মা বেমন অক্ষম ছেলেদের জন্ম ব্যাকুল, আর ভাবেন কেমন ক'রে এরা মানুষ হবে। অথবা পৌখী যেমন শাবকদের লালন পালন করিবার জন্ম ব্যাকুল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) —বলে ফেলেছি, তিনটের সময় যাব, তাই আস্ছি। কিন্তু ভারি ধুণ।

মাষ্টার—আজে হাঁ, আপনার বড় কষ্ট হয়েছে। ভক্তেরা ঠাকুরকে হাওয়া করিতেছেন।

শ্রীরামক্ত — ছোট নরেনের জন্ত আর বাব্রামের জন্ত এলাম। পূর্ণকে কেন আন্লে না?

মাষ্টার—সভায় আস্তে চায় না; তার ভর হয়, আপনি পাঁচ জনের সাক্ষাতে স্থ্যাতি করেন, পাছে বাড়ীতে জানতে পারে।

### [ পণ্ডিভদের ও সাধুদের শিক্ষা ভিন্ন—সাধুসঙ্গ ]

শ্ৰীরামরুঞ্—ইা, ভাবটে; যদি বলে ফেলিত আর ব'লবোনা। আছো, পূর্ণকে তুমি ধর্মশিকা দিচচ, এ ভোবেশ।

মাষ্টার—তা ছাড়া বিদ্যাদাগর মহাশরের বইএতে (Selectionএ) ঐ কথাই + আছে' ঈশরকে দেহ মন প্রাণ দিরে ভালবাদবে। এ কথা শেখালে কর্তারা যদি রাগ করেন ত কি করা যার ?

শীরামকৃষ্ণ—ওদের বইএতে অনেক কথা আছে বটে, কিন্তু যারা বই লিখেছে, তারা ধারণা কর্ত্তে পারে না। সাধুদক্ষ হলে তবে ধারণা হয়। ঠিক্ ঠিক্ ত্যাগী সাধু যদি উপদেশ দের, তবেই লোকে দে কথা গুনে। গুণু

 <sup>&</sup>quot;With all thy Soul love God above, And as thyself thy neighbour love."

পশুত বদি বই লিখে বা সুখে উপদেশ দেয়, সে কথা ভত ধারণা হয় না। বার কাছে শুড়ের নাগরী আছে, সে বদি রোগীকে বলে, শুড় থেয়ো না, রোগী ভার কথা ভত শুনে না। আছো, পূর্ণর অবস্থা কি রকম দেখছো? ভাষ টাব কি হয়?

মাষ্টার—কই ভাবের অবস্থা বাহিরে সে রকম দেখতে পাই না। একদিন আপনার সেই কথাটি ভাকে বলেছিলাম।

্ শ্রীরামক্রম্ব-কি কথাটী গ

মাষ্টার—সেই যে আপনি বলেছিলেন !—সামান্ত আধার হ'লে ভাব সম্বরণ কত্তে পারে না; বড় আধার হলে ভিতরে খুব ভাব হম কিন্তু বাহিরে প্রকাশ থাকে না। বেমন বলেছিলেন, সায়ের দীঘিতে হাতী নাম্লে টের পাওয়া যায় না; কিন্তু ডোবাতে নাম্লে ভোলপাড় হয়ে যায়, আর পাড়ের উপর জল উপ ছে পড়ে।

ু শীরামক্তঞ-বাহিরে ভাব তার ত হবে না। তার আকর আলাদা। আবার ঝার সব শক্ষণ ভাল। কি বল ?

माहात-एहाक कृति (वन जेक्कन-एवन र्छाल व्यक्तित वामाह ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—চোক ছটো শুধু উজ্জ্বল হলে হয় না। ভবে ঈশ্রীয় চোক আলাদা। আছে। ভাকে জিজ্ঞানা করেছিলে, ভারপর (ঠাকুরের সহিত দেখার পর ) কি রকম হয়েছে ?

• মাষ্টার—আজ্ঞা হাঁ, কথা হরেছিল। সে চার পাঁচ দিন ধরে বলছে, ঈশরা চিন্তা করতে গেলে, আর তাঁর নাম কতে গেলে, চোক দিয়ে জল, রোমাঞ্চ এই সব চয়।

শ্রীরামক্রফ-ভবে আর কি।

ঠাকুর ও মাষ্টার চুপ করিয়া আছেন কিয়ৎক্ষণ পরে মাষ্টার কথ কহিতেছেন। বলিতেছেন, দে দাঁড়িয়ে আছে—

শ্রীরামক্লফ-কে ?

মাষ্টার-পূর্ণ ;-ভার বাড়ীর দরজার কাছে বোধ হয় দাঁড়িরে আছে b
আমরা কেউ গেলে দৌড়ে আনবে, এনে আমাদের নমন্ধার ক'রে বাবে।

**बी बामकृष्ण—षाहा ! षाहा !** 

ঠাকুর তাকিয়ায় হেলান দিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। মাষ্টারের সঙ্গে একটি ভাদশবর্ষীর বালক আসিয়াছে, মাষ্টারের স্থলে পড়ে, নাম ক্ষীরোদ।

মাষ্ট্রার বলিভেছেন. এই ছেলেটা বেশ! ঈশ্বরের কথায় খুব আনন্দ। শ্রীরামক্কম্ব ( সহাস্যে)—চোক হুটা যেন হরিণের মন্ত।

ছেলেট ঠাকুরের পায়ে হাত দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল ও অতি ভক্তিভাবে ঠাকুরের পদ দেবা করিতে লাগিল। ঠাকুর ভক্তদের কথা কহিতেছেন।

শীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারকে)—রাখাল বাড়ীতে আছে। তারও শরীর ভাল নয়, ফোড়া হয়েছে। একটা ছেলে বৃথি তার হ'বে গুনলাম।

পণ্টু ও বিৰোদ সন্মুখে বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (পণ্ট্র প্রতি, সহাসো)—তুই ভোর বাবাকে কি বলি। (মাষ্টারের প্রতি) ওর বাবাকে ও নাকি জবাব করেছে, এখানে আসবার কথার। (পণ্ট্র প্রতি)—তুই কি বল্লি?

পণ্ট,—বলুম, হাঁ আমি তাঁর কাছে যাই, এ কি অভায় ? (ঠাকুর ও মাষ্টারের হাস্য)। যদি দরকার হয় আরো বেশী বল্ব।

শীরামক্ক ( সহাস্যে, মাষ্টারের প্রতি )—না ; কিগো অত দ্র।

মাষ্টার—আজ্ঞানা, অভ দূর ভাল নয়। (ঠাকুরের হাস্য)।

শ্রীরামক্ষ (বিনোদের প্রতি)—তুই কেমন আছিদ্? দেখানে গেলি নাঁ? বিনোদ—আজ্ঞা, যাচ্ছিলাম—আবার ভয়ে গেলাম না! একটু অস্থ করেছে; শরীর ভাল নয়।

প্রীরামকৃষ্ণ - চ না সেইখানে; বেশ ছাওয়া, সেরে যাবি।

ছোট মরেন আসিয়াছেন। ঠাকুর মুখ ধুইতে যাইতেছেন। ছোট নরেন গামছা লইয়া ঠাকুরকে জল দিতে গেলেন। মান্তারও সলে সঙ্গে আছেন।

ছোট নরেন পশ্চিমের বারাপ্তার উদ্ভর কোণে ঠাকুরের পা ধুইয়া দিতেছেন, কাছে মাষ্টার দীড়াইয়া আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভারি ধুপ !

মাপ্তার- আজা হা।

এীরামক্ষ্ণ-তুমি কেমন করে ঐ টুকুর ভিতর থাকো ? উপরের ঘরে গ্ৰম হয় না ?

মাষ্টার--- আভা, হা। খুব গরম হয়।

শ্রীরামক্রফ-ভাতে পরিবারের মাথার অহুথ, ঠাণ্ডায় রাথবে।

माष्ट्रीत-व्याब्हा है। वतन मिराहि, नीत्वत चरत छाउ ।

ঠাকুর বৈঠকখানা ঘরে আবার আসিয়া বসিয়াছেন ও মাষ্টারকে বলিভেছেন, তুমি এ রবিবারে যাও নাই কেন ?

মাষ্টার—আজ্ঞা, বাড়ীতেও আর কেউ নাই। তাতে আবার (পরিবারের মাথার ) ব্যারাম। কেউ দেখবার নাই।

ঠাকুর গাড়ী করিয়া নিমু গোশ্বামীর গলিতে দেবেন্দ্রের বাড়ীতে যাইভেছেন। সঙ্গে ছোট নরেন. মাষ্টার, আরও ছুই একটা ভক্ত। পূর্ণর কথা কহিভেছেন। পূর্ণর জন্ম ব্যাকুল হইয়া আছেন।

শ্রীরামক্রফ (মাষ্টারের প্রতি)—খুব আধার ় তা না হলে ওর জন্ম জপ করিয়া নিলে! ও ভো এ সব কথা জানে না।

মাষ্টারু ও ভক্তেরা অবাক হইয়া শুনিভেছেন যে, ঠাকুর পূর্ণর অভ বীজ মন্ত্র ৰূপ করিরাছেন।

শীরামক্বঞ্চ — আজ তাকে আনলেই হ'ত। আনলে না কেন ?

ছোট নরেনের হাসি দেখিয়া ঠাকুর ও ভক্তেরা সকলে হাসিতেছেন। ঠাকুর আনন্দে তাঁহাকে দেখাইয়া মাষ্টারকে বলিভেছেন,—আখো আখো, ক্রাকা ক্রাকা হাসে। যেন কিছু জানে না! কিন্তু মনের ভিতর কিছুই নাই:- জিনটেই मत्न नारे-क्योन, कक, क्रांत्रा। काामिनीकाक्षन मन त्थरक धारकतात ना গেলে ভগবান লাভ হয় না।

ঠাকুর দেবেক্রের বাড়ীতে যাইতেছেন। দক্ষিণেগরে দেবেক্সকে একদিন বলিভেছিলেন, একদিন মনে করেছি, ভোমার বাড়ীতে যাব। দেবেক্স বলিয়া-

ছিলেন, আমিও ভাই বল্বার জন্ত আজ এসেছি; এই রবিবারে যেতে হবে। ঠাকুর বলিলেন, কিন্তু ভোমার আয় কম; বেশী লোক বোলোনা। আর গাড়ী ভাড়া বড় বেশী! দেবেন্দ্র হাসিয়া বলিয়াছিলেন, তা আয় কম হ'লেই বা; ঋণং কৃত্বা ঘুতং পিবেৎ' (ধার করে ঘুত খাবে, ঘা খাওয়া চাই!)। ঠাকুর এই কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন; হাসি আর থামে না।

কিয়ংক্ষণ পরে বাডীতে পর্লুছিয়া বলিতেছেন, দেবেক্ত আমার জগু থাবার কিছু কোরো না; অম্নি সামান্ত,—শরীর তত ভাল নয়।

# দিতীয় পরিচ্ছেদ

#### [ দেবেন্দ্রের বাড়ীতে ভক্তসঙ্গে ]

শ্রীরামক্বফ দেবেন্দ্রের বাড়ীর বৈঠকখানায় ভক্তের মঙ্গলিস করিয়া বসিয়া আছেন। বৈঠকখানার ঘরটি এক তলায়। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ঘরে আলো জ্বলিতেছে। ছোট নরেন, রাম, মাষ্টার গিরীল, দেবেন্দ্র, অক্ষয়, উপেন্দ্র ইভ্যাদি অনেক ভক্তেরা কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুর একটা ছোকরা ভক্তকে দেখিতেছেন ও আনন্দে ভাসিতেছেন। তাহাকে উ:দ্দেশ করিয়া ভক্ত:দর বলিতেছেন। "ভিনটে এর একবারেই নাই! যাতে সংসারে বন্ধ করে। জমি, টাকা আর স্ত্রী। ঐ ভিনটা জিনিষের উপর মন রাখতে গেলে ভগবানের উপর মনের যোগ হয় না। এ কি আবার দেখেছিল।" (ভক্তাটর প্রতি) বল্ত রে. কি দেখেছিল।

#### [ কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ ও ব্ৰহ্মানন্দ ]

ভক্ত ( সহাস্যে )—দেখলাম. কডকগুলো গুরের ভার,—কেউ ভারের উপর বদে আছে ; কেউ কিছু তফাতে বদে আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দংসারী লোক যারা ঈশরকে ভূলে আছে, তাদের ঐ দশা এ দেখেছে; ভাই মন থেকে এর সব ত্যাগ হরে যাচেচ। কামিনী-কাঞ্চনের উপর থেকে যদি মন চলে যায়, আর ভাবনা কি।

"উঃ! কি আশুৰ্য্য! আমার ভ কত জপ ধ্যান ক'রে তবে গিয়েছিল! এর একেবারে এত শীঘ্র কেমন করে মন থেকে ভাগে হ'লো ৷ কাম চলে ষাওয়াকি সহজ ব্যাপার! আমারই ছয় মাস পরে বুক কি করে এসেছিল। তথন গাছ তলায় পড়ে কাঁদ্তে লাগলাম ! বলাম, মা ! ষদি তা হয়, তা হ'লে গলায় ছুরি দিব। (ভক্তদের প্রতি) কামিনী-কাঞ্চন যদি মন থেকে গেল, ভবে আর বাকী কি বহিল। তথন কেবল ব্রহ্মানন্দ।"

শুলী তথ্ন সবে ঠাকুরের কাছে যাওয়া আসা করিতেছেন। তিনি তথন বিভাসাপরের কলেজে বি, এ, প্রথম বৎসর পড়েন। ঠাকুর এইবার জাঁহার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি )—সেই যে ছেলেটি যায়, কিছু দিন ভার টাকায় মন এক একবার উঠবে দেখেছি। কিন্তু কয়েকটির দেখেছি আদৌ উঠবে না! करत्रकृष्टि (हाक्या विदय क'यर ना।

ভক্তেরা নি:শব্দে গুনিতেছেন।

#### [ অবভারকে কে চিনিতে পারে ? ]

প্রীরামক্রম্ভ (ভক্তদের প্রতি)—মন থেকে কামিনীকাঞ্চন সব ন গেলে অবভারকে চিত্তে পারা কঠিন। বেগুনওয়ালাকে হীরার দাম জিজ্ঞাসা করেছিল. দে বললে আমি এর বদলে নয় সের বেগুন দিতে পারি, এর একটাও বেশী षिक्ष भारि ना। ( मकल्बत शमा ७ ছোট नरत्रानत **छेक शमा**।)

ঠাকুর দেখিলেন, ছোট নরেন কথার মর্ম্ম ফদ্ করিয়। বুঝিয়াছেন।

শ্ৰীরামক্ষ--এর কি স্ক্র বৃদ্ধি! স্তাংটা এই রকম কদ্ ক'রে বুঝে নিডে। —-গাভা, ভাগবভ, বেখানে যা, সে বুঝে নিভো।

### িকৌমার বৈরাগী আশ্চর্য্য—বেখার উদ্ধার কিরূপে হয় ]

শ্ৰীরামক্ষ-ছেলে বেলা থেকে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ, এটা খুব আশ্চর্যা! थ्र कम लाकित इत्र! छ। ना इ'ला समन निन (थरका चाम-ठीकुरतत সেবায় লাগে না---নিজে খেতে ভর ভর।

"আগে অনেক পাপ ক'রেছো, ভারপর বুড়ো বয়সে ছরিনাম কচেচ ; এ মন্দের ভাল।

"অমুক মল্লিকের মা, ধুব বড় মাসুষের ঘরের মেয়ে! বেখাদের কথার জিজ্ঞানা কলে, ওদের কি কোন মতে উদ্ধার হবে না? নিজে আগে আগে আনক রকম ক'রেছে কিনা! ভাই জিজ্ঞানা ক'লে। আমি বল্লুম,—ইা, হবে — যদি আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে কাঁদে, আর বলে আর ক'রবো না। শুধু হরিনাম ক'লে কি হবে, আন্তরিক কাঁদতে হবে!"

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## দেবেক্সভবনে ঠাকুর কীর্ত্তনামন্দেও সমাধিমন্দিরে

এইবার খোল করতালি লইয়া সংকীর্ত্তন হইতেছে। কীর্ত্তনীয়া গাছিতে-ছেন—

কি দেখিলাম রে. কেশ্ব ভারতীর কূটীরে,
অপরপ জ্যোতি, প্রীগোরাঙ্গ মূরতি,
ছনয়নে প্রেম বহে শতধারে ॥
গৌং, মত্ত মাতকের প্রায়, প্রেমাবেশে নাচে গায়,
কভু ধূলাতে লুগায় নয়ন জলে ভালে রে ।
কাঁদে আর বলেহরি, অর্গ মর্ত্ত ভেদ করি, লিংহ রবে রে;
আবার দত্তে তুন লয়ে, রুভাঞ্জলি হয়ে. দাল্য মুক্তি হাচেন ছারে ছারে ॥
কিবা মুড়ায়ে চাঁচর কেশা, ধরেছেন যোগীর বেশা,
দেখে ভক্তি প্রেমাবেশা, প্রাণ কেঁদে উঠেরে ।
জীবের ছঃথে কাতর হয়ে, এলেন সর্কান্থ ভালিয়ে, প্রেম বিলাতে রে;
প্রেমদাসের বাঞ্চা মনে. প্রীটিভত্তর চরণে, দাল হয়ে বেড়াই ছারে ছারে ॥

ঠাকুর গানে শুনিভে শুনিভে ভাবাবিষ্ট হইখাছেন ; কীৰ্ত্তনীয়া প্ৰীক্লফ-বিরহ্-

ê

বিধুরা ব্রজগোপীর অবস্থা বর্ণনা করিভেছেন। ব্রজগোপী মাধবীকুঞ্জে মাধবের আবেষণ করিভেছেন—

রে মাধবী ! আমার মাধব দে !

(দে দে দে, মাধব দে । )

আমার মাধব আমার দে, দিবে বিনা মূলে কিনে নে ॥

মীনের জীবন, জীবন বেমন আমার জীবন মাধব তেমন ।

(তুই লুকাইরে রেখেছিস, ও মাধবী !)

(আবলা সরলা পেয়ে ! ) (আমি বাঁচি না, বাঁচি না)

(মাধবী ও মাধবী মাধব বিনে ) (মাধম আদর্শনে )

. ঠাকুর শ্রীরামক্রফ মাঝে **অ**শিথর দিভেছেন,—( সে মথ্রা কভদ্র !) (বেখানে আমার প্রাণবলভ!)

ঠাকুর সমাধিস্থ। স্পানহীন দেহ। অনেককণ দ্বির রহিয়াছেন। ঠাকুর কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ; কিন্তু এখনও ভাবাবিষ্ট। এই অবস্থায় ভক্তদের কথা বলিতেছেন। মাঝে মাঝে মার সঙ্গে কথা কচেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ )—মা! তাকে টেনে নিও; আমি আর ভাবতে পারি না! (মাষ্টারের প্রতি) তোমার সম্বন্ধী—তার দিকে একটু মন আছে।

- (গিরীশের প্রতি)— তুমি গালাগাল, খারাপ কথ', আনেক বল; তা হউক ও সব বেরিয়ে যাওয়াই ভাল। বদরক্ত রোগ কারু কারুর আছে। যভ বেরিয়ে যায় তত্তই ভাল।
- · "উপাধি নাশের সময়ই শব্দ হয়। কাঠ পোড়বার সময় চড়্চড়্শক করে। স্ব পড়ে গেলে আরি শব্দ থাকে না।

"তুমি দিন দিন শুদ্ধ হবে। ভোমার দিন দিন উন্নতি হবে। লোকে দেখে অবাক হবে। আমি বেশী আসতে পারবে। না;—ভা হউক, ভোমার এমিই হবে।"

ठाकूत खीतामकृत्कत जार चारात पनीज्ञ शहेराज्य । चार्गत मात मात

কথা কহিতেছেন। "মা! যে ভাল আছে তাকে ভাল কতে যাওয়া কি বাহাছরি? মা! মরাকে মেরে কি হবে? যে থাড়া হয়ে রয়েছে তাকে-মারলে তবে ত তোমার মহিমা!"

ঠাকুর কিঞ্চিং স্থির হইয় হঠাৎ একটু উচ্চিঃস্বরে বলিভেছেন—"আমি দক্ষিণেশ্ব থেকে এসেছি! যাচিছ গোমা!"

যেন একটি ছোট ছেলে দূর হইতে মার ডাক গুনিয়া উত্তর দিভেছে! ঠাকুর আবার নিম্পান্দ দেহ, সমাধিস্থ বসিয়া আছেন! ভক্তেরা অনিমেষলোচনে নিঃশব্দে দেখিভেছেন।

ঠাক্র ভাবে আবার বলছেন, 'আমি লুচি আর থাব নাই।' পাড়া হইতে। তুই একটি গোস্বামী আদিয়াছিলেন—তাঁহারা উঠিয়া গেলেন।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবেন্দ্রের বাড়ীতে ভক্তসঙ্গে

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে আনন্দে কথাবার্তা কহিতেছেন। চৈত্র মাস বড় গ্রম।
দেবেন্দ্র ক্রি বরফ ভৈয়ার করিয়াছেন। ঠাকুরকে ও ভক্তদের খাওয়াইতেছেন।
ভক্তরাও ক্রি খাইয়া আনন্দ করিতেছেন। মণি আন্তে আন্তে বল্ছেন
'Encore! (অর্থাৎ আরও ক্রি দাও ), ও সকলে হাসিতেছেন
ক্রি দেখিয়া ঠাকুরের ঠিক্ বালকের ন্যায় আনন্দ হইয়াছে।

শীরামক্রফ — বেশ কীর্ত্তন হ'লো। গোপীদের অবস্থা বেশ বলে;—"রে মাধবী আমার মাধব দে"। গোপীদের প্রেমোন্মাদের অবস্থা। কি আশ্চর্যা। ক্রফের জন্য পাগল।"

একজন ভক্ত আর একজনকে দেখাইয়া বলিভেছেন,—এুর স্থি ভাব —গোপীভাব।

রাম বলিভেছেন এঁর ভিতর হুইই আছে মধুরভাব আবার জ্ঞানের কঠোর ভাবও আছে।

শ্ৰীরামকৃষ্ণ-কি গা ?

ঠাকুর এইবার স্থরেন্দ্রের কথা ক্ছিভেছেন।
রাম—আমি্থবর দিছলাম, কই এলো না।
শ্রীরামকৃষ্ণ —কর্ম থেকে এদে আর পারে না।
একজন ভক্ত—রামবাব আপনার কথা দিখেছেন।
শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্যে ) — কি লিখেছে ?
ভক্ত —পরমহংসের ভক্তি—এই বলে একটি বিষয় দিখছেন।
শ্রীরামকৃষ্ণ — ভবে আর কি, রামের খ্ব নাম হবে।
গিরীশ ( সহাস্যে ) —সে আপনার চেলা বলে।
শ্রীবামকৃষ্ণ — আমার চেলা টেলা নাই। আমি রামের দাসামুদাস।

পাড়ার লোকেরা কেহ কেহ আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের দেখিয়া ঠাকুরের আনন্দ হয় নাই। ঠাকুর একবার বলিলেন এ কি পাড়া! এখানে দেখছি কেউ নাই!

দেবেক্ত এইবারে ঠাকুরকে বাড়ীর ভিতর লইয়া যাইভেছেন। দেখানে ঠাকুরক জল খাওয়াইবার আ্মোজন হইয়াছে। ঠাকুর ভিতরে গেলেন। ঠাকুর সহাস্যবদনে বাড়ীর ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিলেন ও আবার বৈঠকখানার উপবিষ্ট হইলেন। ভক্তেরা কাছে বসিয়া আছেন। উপেক্ত \* ও অক্ষর † ঠাকুরের ছই পাবে বসিয়া পদ সেবা করিভেছেন। ঠাকুর দেবেক্তের বাড়ীর মেরেদের কথা বলিভেছেন,—"বেশ মেরেরা। পাড়াগেঁরে মেরে কিনা। খুব ভক্তি!"

ঠাকুর আত্মারাম ? নিজের আনন্দে গান গাইভেছেন ! কি ভাবে গান গাইভেছেন ? নিজের অবস্থা স্বরণ করিয়া তাঁহার কি ভাবোলাস হইল ? ভাই কি গান কয়টী গাইভেছেন ?

উপেন্দ্রনাথ মুগোপাধাার, ঠাকুরের ভক্ত ও "বস্তুমতী"র স্বাধিকারী।

<sup>া</sup> এ অক্ষার সেন; ঠাকুরের ভক্ত ও কবি। ইনিই "এরামকৃক পুঁথি" লিথিয়া চিরম্মরণীর হইয়াছেন। বাক্ড়া জেলার অকঃশাতী ময়নাপুর প্রাম ইহার জ্যুভূমি।



শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিত্যাসাগর



শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন।



ত্রীযুক্ত বিজয়ক্বফ গোসামী।



ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার।

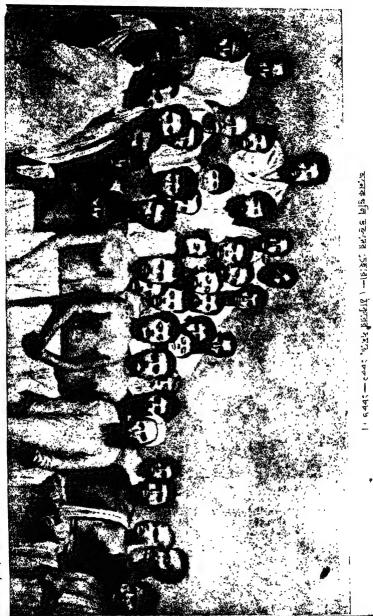

নিরীন্ত্র, মহিৰাচরণ, গলাধর, চরিশ, বুড়েপোণাল, শশী। বিনোধ, মাষ্টার, কালী, নবগোণাল, তুপতি। মনিমল্লিক, ফকির, স্থারতা। অভুল, ভারক, হোটগোণাল, বৈকৃঠ, বার্বাম, নির্জন, শরং। অবসূত, পতু, ভবনাথ, নরেকা, রাম, বলরাম, রাখাল, নৃত্যপোপাল, কোমীন কেবেকা প্রভক্তি।

গাল-সহজ মাতুষ বা হলে, সহজকে বা যায় চেনা। গান-দরবেশ দাঁডারে, সাধের করওয়া কিন্তীধারী। দাঁড়ারে ও ভোর ভাব ( রূপ ) নেহারি! গাল-এদেছেন এক ভাবের ফকির। (ও সে) হিন্দুর ঠাকুর, মুসলমানের পীর॥

গিরীশ ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। ঠাকুরও গিরীশকে नमकात कतित्वम ।

দেবেক্রাদি ভক্তেরা ঠাকুরকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন।

দেবেল বৈঠকখানার দক্ষিণ উঠানে আসিয়া দেখেন যে ভক্ত:পাষের উপর তাঁহার পাড়ার একটি লোক এখনও নিজিত রহিয়াছেন। তিনি বলিলেন 'উঠ, উঠ'। লোকটি চকু মুছতে মুছতে উঠে বলছেন, 'পরমহংদদেব কি এদেছেন' ? সকলে হো হো করিয়া হানিতে লাগিলেন। লোকটি ঠাকুরের আসিবার আগে এদেছিলেন, ঠাকুরকে দেখিবার জন্ত। গ্রমবোধ হওয়াতে উঠানের ভক্তপোষে মাত্র পাতিয়া নিদ্রাভিত্ত হইয়াছিলেন। ঠাকুর দক্ষিণেখরে যাইতেছেন। গাড়ীতে মাষ্টারকে আনন্দে বলিতেছেন,—খুব কুল্লি খেয়েছি ! তুমি ( আমার জন্ম ) নিয়ে যেও গোটা চার পাঁচ। ঠাকুর আবার বলছেন,— এখন এই ক'টা ছোক্রার উপর মন টানছে ;—:ছাট নরেন, পূর্ণ। আর তোমার সম্বন্ধী।

মাষ্টার--- বিজ १ শ্রীরামক্রফ-না; দ্বিজ ভো আছে। ভার বড়টার উপর মন যাচেছ। মাষ্টার—e: ! ঠাকুর আনন্দে গাড়ীতে যাইতেছেন।

# ভতুর্দ্ধশ খণ্ড . প্রথম পরিচ্ছেদ

## ঠাকুর এরামকৃষ্ণ বলরাম-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে

[ ঠাকুরের নিজমুখে কথিত সাধনা বিবরণ ]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাভার শ্রীযুক্ত বলরামের বৈঠকথানার ভক্তনঙ্গে বিসিয়া আছেন। গিরীশ, মাষ্টার, বলরাম;—ক্রমে ছোঠ নরেন, পণ্ট ছিন্ধ, পূর্ণ, মহেন্দ্র মুখুর্য্যে, ইভ্যাদি;—অনেক ভক্ত উপস্থিত আছেন। ক্রমে ব্রাহ্মনমান্তের শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য সাঞ্চাল, জয়গোপাল সেন প্রভৃতি অনেক ভক্ত আসিলেন। মেয়ে ভক্তেরা অনেকেই আসিয়াছেন। তাঁহারা চিকের আড়ালে বসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতেছেন। মোহিনীর পরিবারও আসিয়াছেন,—পুত্রশোকে উন্মাদের হায়। তিনি ও তাঁহার ন্তায় সম্বপ্ত অনেকেই আসিয়াছেন, এই বিশ্বাস যে ঠকুরের কাছে নিশ্বয়ই শান্তিলাভ হইবে।

আজ ১লা বৈশাখ, তৈত্র কৃষ্ণা ত্রয়োদশী; ১২ই এপ্রেল, রবিবার ১৮৮৫ খুষ্টান্দ, বেলা ৩টা হইবে।

মান্তার আসিয়া দেখিলেন, ঠাকুর ভক্তের মজনিস্ করিয়া বসিয়া আছেন ও নিজের সাধনা বিবরণ ও নানাবিধ আধ্যাত্মিক অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। মান্তার আদিয়া ঠাকুরকে ভূমিন্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন ও তাহার আদেশে তাঁহার কাছে আদিয়া বসিলেন।

শ্রীরামর্ক্ষ (ভক্তদের প্রতি)—দে সময়ে (সাধনার সময়ে) ধ্যানে দেখতে পেতাম সত্য সত্য একজন কাছে শূল হাতে করে বসে আছে। ভর দেখাছে,—মদি ঈশ্বরের পাদপার মন নারাখি শ্লের বাড়ী আমায় মার্বে! ঠিক মন নাহলে বুক যাবে!

### [ निडा-नीमा (याश- १ क्य- अकृष्ड- वित्वक (यांश ]

"কথনও মা এমন অবস্থা করে দিতেন যে নিভা থেকে মন ্লীলায় নেমে আস্তো। আবার কথন লীলা থেকে নিভো মন উঠে বেভো!

"যথন নীলায় মন নেমে আসভ কখনও সীতারামকে রাভ:দিন চিন্তা করভাম। আর সীভারামের রূপ সর্বাদ। দর্শন হভো:—রামলালকে (রামের অষ্টগাতু নির্মিত ছোট গোপাল বিগ্রহ) নিয়ে সর্বাদা বেড়াভাম; কথনও নাওয়াতাম,—কথনও থাওয়াতাম। আবার কথনও রাধাক্ষের ভাবে থাকতাম, ष्ट्रे ভाবের মিলন←পুরুষ ও প্রাকৃতি ভাবের মিলন। এ অবস্থায় সর্ব্বদাই গৌরাঙ্গের রূপ দর্শন হতো। আবার অবস্থা বদলে গেল!—তথন লীলা ত্যাগ করে নিত্যতে মন উঠে গেল! অজ্নে তুলদী সব এক বোধ হতে লাগল। ঈশরীয় রূপ আর ভাল লাগলনা। বললাম, "কিন্তু তোমাদের বিচ্ছেদ আছে।" তথন ভাদের তলায় রাখনাম। ঘরে যত ঈশ্বরীয় পট বা ছবি ছিল मर थूरन रक्तनाम। रक्रन रमहे व्यथं अफ्रिकानक रमहे व्यक्ति शुक्रवरक िछ। कद्राख नामनाम । नित्म नामी ভाবে दहेनूम ;—शूक्राखद्र माजी।

"আমি সব রকম সাধন ক'রেছি। সাধনা ভিন প্রকার; সাত্ত্বিক. রাজিণিক, তামণিক। সান্ধিক সাধনায় তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ভাকে বা তাঁর নামটী শুদ্ধ নিয়ে থাকে। আর কোন ফলাকাজ্ঞানাই। রাজসিক সাধনে নানা রকম প্রক্রিয়া,—এতবার পুরশ্চারণ ক'রতে ২বে, এত ভীর্থ ক'রতে হবে, পঞ্চতপা ক'রতে হবে, যোড়শোপচারে পূজ। ক'রতে হবে ইত্যাদি। ভামসিক সাধন তমোগুণ আশ্রয় ক'রে সাধন। জার কালী। কি তুই দেখা দিবিনি !--এই গলায় ছুরি দেব যদি দেখা না দিস্। এ সাধনায় শুদ্ধাচার নাই :-- যেমন ভল্লের সাধন।

"দে অবস্থায় (সাধনার অবস্থায়) অন্তভ সব দর্শন হতো, আত্মার রমণ প্রত্যক্ষ দেখুলাম। আমার মত রূপ একজন আমার শরীরের ভিতর প্রবেশ কল্লে! স্বার ষ্টপারের প্রভ্যেক পারের সঙ্গে রমণ করভে লাগুল। ষ্ট্ পদা মন্ত্রিত হ'য়েছিল,—টক্ টক্ করে—রমণ করে আর একটি পদা প্রস্ফুটিত इम्,-- आत्र छिक्तमूथ इत्य याय! এইक्रण मृनाशातः, माशिकान, बनारण, विजक्त, আজ্ঞাপন্ন, সহস্রার, সকল পদ্মগুলি ফুটে উঠল। আর নীচে মুখ ছিল উর্দ্ধ হলো প্রভাক দেখলাম।

[ शानत्यात्र माधना 'निवाज निकम्लिमव अमीलम्' ]

"সাধনার সময় আমি ধ্যান করতে করতে আরোপ কর্ত্তাম প্রেদীপের শিথা—যথন হাওয়া নাই, একটও নড়ে মা, —ভার আরোপ কর্ত্তাম।

শপভীর ধ্যানে বাহাজ্ঞানশৃত হয়। একজন ব্যাধ পাখী মারবার জন্ত তাগ্ক'ৰ্ছে। কাছ দিয়ে বর চলে যাচছে, সঙ্গে বর্ষাতীরা, কভ রসনাই বাজনা গাড়ী ঘোড়া —কভক্ষণ ধরে কাছ দিয়ে চ'লে গেল। ব্যাধের কিন্তু হুঁস নাই, সে জান্তে পার্লে না যে কাছ দিয়ে বর চলে গেল।

"একজন একলা একটা পুকুরের ধারে মাছ ধ'রছে। অনেকক্ষণ পরে ফাতনাট। নাড়তে লাগল, মাঝে মাঝে কাত হ'তে লাগল; সে তথন ছিপ হাতে ক'বে টান মার্বার উন্থোগ ক'বছে। এমন সময় একজন পথিক কাছে এনে জিজ্ঞাসা ক'বছে, মহাশয়, অমুক বাড়ুয্যেদের বাড়ী কোণায় বল্তে পারেন ? কোন উত্তর নাই। এ ব্যক্তি তথ্ন ছিপ্ হাতে ক'রে টান মারবার উন্থোগ করছে। পথিক বার বার উচ্চৈ:স্বরে বল্তে লাগ্ল, মহাশয়, অমুক বাড়ুযোদের বাড়ী কোণায় বল্তে পারেন ? সে ব্যক্তির লুঁস নাই; তাঁর হাত কাঁপছে; কেবল ফতনার দিকে দৃষ্টি। তথন পথিক বিরক্ত হ'য়ে চলে গেল। সে অনেক দ্রে চলে গেছে এমন সময় ফাতনাটা ডুবে গেল, আর ও ব্যক্তিটান মেরে মাছটাকে আড়ায় তুল্লে। তথন গামছা দিয়ে মুখ পুছে, চীৎকার করে, পথিককে ডাক্ছে,—ওহে—শোন—শোনো। পথিক ফির্তে চায় না, অনেক ডাকাডাকির পর ফিরল। এসে বল্ছে, কেন মহাশয় আবার ডাক্ছ কেন ? তথন সে বল্লে, তুমি আমায় কি বল্ছিলে? পথিক বল্লে, তথন অতবার ক'রে জিজ্ঞাসা কল্লম,—আর এখন বলছো কি বল্লে! সে বল্লে তথন যে ফাতনা ডুবছিল, তাই আমি কিছুই শুন্তে পাই নাই।"

· 'ধ্যানে এইরপ একাগ্রতা হয়, অন্ত কিছু দেখা যায় না,—শোনাধ যায় না।
স্পর্শ বোধ পর্যান্ত হয় না। সাপ গায়ের উপর দিয়ে চলে যায়, জান্তে পারে
না। যে ধ্যান করে সেও বুঝতে পারে না,—সাপটাও জান্তে পারে না।

## শ্রীরামকৃষ্ণ-বলরাম-মন্দিরে গিরীশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ১৬৫

"গভীর ধ্যাবে ইক্রিয়ের সব কাজ বন্ধ হয়ে বায়। মন বৃহিমু্থ থাকে ন:—বেন বা'র বাড়ীতে কপাট পড়্লো। ইক্রিয়ের পাঁচটী বিষয়। রূপ, রুস, গন্ধ, স্পর্শ. শক্ত-বাহিরে পড়ে থাক্বে।

"ধ্যানের সময় প্রথম প্রথম ইক্রিয়ের বিষয় সকল সাম্নে আসে—গভীর ধ্যানে সে সকল আর আসে না;—বাহিরে প'ড়ে থাকে। ধ্যান করতে করতে আমার কত কি দর্শন হতো। প্রত্যক্ষ দেখলাম,—সাম্নে টাকার কাঁড়ি, শাল, একথালা সন্দেশ, হটে। মেয়ে ভাদের ফাঁদী নথ। মনকে জিজ্ঞাসা কর্লাম্ আবার,—মন ভূই কি চাস ? কিছু ভোগ কর্তে কি চাস ? মন বল্লে 'না, কিছুই চাই না। ঈর্বরের পাদপল্ল ছাড়া আর কিছুই চাই না।' মেয়েদের ভিভর-বার সমস্ত দেখতে পেলাম,—যেমন কাঁচের ঘরে সমস্ত জিনিষ বা'র থেকে দেখা যায় ! ভাদের ভিতরে দেখলাম—নাড়া, ভূঁড়ি, রক্তা, বিষ্ঠা, কৃমি, কৃষ্, নাল, প্রস্রাব এই সব।

### [ অষ্টদিদ্ধি ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ — গুরুগিরি ও বেখাবৃত্তি ]

শ্রীযুক্ত গিরীশ ঠাকুরের নাম করিয়া ব্যারাম ভাল করিব, এই কথা মাঝে মাঝে বলিতেন।

শীরামকৃষ্ণ ( গিরীশ প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি )—যারা হীনবুদ্ধি সিদ্ধতি চারা। ব্যারাম ভাল করা, মোকদ্দমা জিতানো, জলে হেটে চলে যাওয়া, এই সব! যারা শুদ্ধ ভক্ত তারা ঈশ্বের পাদপদ্ম ছাড়া আর কিছুই চায় না! ছদে একদিন বলে, 'মামা! মার কাছে কিছু শক্তি চাও, কিছু সিদ্ধাই চাও'। আমার বালকের স্বভাব,—কালীবরে জপ কর্বার সময় মাকে বল্লাম, মা হাদে বল্ছে কিছু শক্তি চাইতে, কিছু সিদ্ধাই চাইতে। অম্নি দেখিয়ে দিলে লাম্নে এসে পেছুন ফিরে উরু হ'য়ে বসলো—একজন বুড়ো বেশ্রা, চল্লিশ বছর বয়স—ধামা পোদ—কালাপেড়ে কাপড় পরা—পড় পড় করে হাগ্ছে! মা দেখিয়ে দিলেন যে সিদ্ধাই এই বুড়ো বেশ্রার বিষ্ঠা! তথন

ছদেকে গিয়ে বক্লাম আর বল্লাম, তুই কেন আমায় এরপ কথা শিথিয়ে দিলি। তোর জন্তই ত আমার এরপ হলো!

"যাদের একটু সিদ্ধাই থাকে তাদের প্রতিষ্ঠা, লোকমান্ত. এই সব হয়। আনেকের ইচ্ছা হয় শুক্রগিরি করি,—পাঁচ জনে গণে মানে,—শিশ্য সেবক হয়; লোকে বল্বে, গুক্রচরণের ভাইয়ের আজ কাল বেশ সময়,—কত লোক আস্ছে যাচ্ছে,—শিশ্যি সেবক আনেক হয়েছে,—ঘরে জিনিষপত্র থৈ থৈ কচ্ছে!—কত জিনিষ কত লোক এনে দিচ্ছে,—দে যদি মনে করে—তার এমন শক্তি হয়েছে বে, কত লোককে থাওয়াতে পারে।

"শুরু গিরি বেখাগিরির মত।—ছার টাকা কড়ি, লোক মান্ত হওরা, শরীরের সেবা,—এই সবের জন্ত আপনাকে বিক্রি করা! যে শরীর মন আত্মার ছারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায় সেই শরীর মন আত্মাকে সামান্ত জিনিষের জন্য এরপ করে রাখা ভাল নয় \*। একজন বলেছিল, সাবির এখন থুব সময়— এখন ভার বেশ হয়েছে;—একখানা হর ভাড়া নিয়েছে,—ঘুটে রে, গোবর রে, ভক্তপোষ, তথানা বাসন হয়েছে, বিছানা, মাত্রর, তাকিয়',—কভলোক শনীভূত, যাচেত আস্ছে! অর্থাৎ সাবি এখন বেখা হয়েছে তাই স্থুথ ধরে না! আগে সে ভদ্রলাকের বাড়ীর দাসী ছিল, এখন বেখা হয়েছে ! সামান্য জিনিষের জন্য নিজের সর্বনাশ।

[ শ্রীরামক্রফের সাধনায় প্রলোভন (Temptation) ব্রক্ষজান ও অভেদ বৃদ্ধি ] শ্রীক্রামক্রফ ও মুসলমান ধর্ম

শগধনার সময় ধ্যান কত্তে কতে আমি আরও কত কি দেখ্ভাম। বেল-ভলায় ধ্যান করছি পাপ পুরুষ এসে কত রকম লোভ দেখাতে লাগল। লড়ায়ে গোরার রূপ ধরে এসেছিল। টাকা, মান, রুমণ হুখ, নানা রকম শক্তি, এই সব দিতে চাইলে। আমি মাকে ডাক্তে লাগলাম। বড় গুহুকথা মা দেখা দিলেন ভথক আমি বল্লাম, মা ওকে কেটে কেলো। মার সেই রূপ—

আত্মানন্ নাৰসাদরেৎ—গীতা।

109

সেই ভ্বনমোহনরপ—মনে পড়্ছে! রুফ্তমগ্রীর \* রূপ!—কিন্তু চাউনীতে বেন্
জগংটা নড়ছে!"

ঠাকুর চুপ করিলেন; ঠাকুর আবার বলিভেছেন,—আরও কভ কি বলতে বিদয় না !—মুধ বেন কে আটুকে দেয় !

"সজ্বে তুলগী এক বোধ হতো! ভেদবৃদ্ধি দূর করে দিলেন! বটতলার ধ্যান করছি, দেখালে একজন দেড়ে মুসলমান (বেশহম্মদ) সান্কি করে ভাত নিয়ে সাম্নে এলো। সান্কি থেকে মেচ্ছদের খাইয়ে আমাকে ছটি দিয়ে গেল। মা দেখালেন এক বই তুই নাই।—সচ্চিদানদই নানা রূপ ধরে বায়েছেন। তিনিই জাব জাবং সমস্তই হয়েছেন। তিনিই জাব হয়েছেন।

### [ঠাকুর শ্রীরামক্কফের বালক-ভাব ও ভাবাবেশ]

শীরামকৃষ্ণ ( গিরীশ, মাষ্টার প্রভৃতির প্রতি )— আমার বালক স্বভাব। হাদে বলে, মামা, মাকে কিছু শক্তির কথা বলো; — অমনি মাকে বল্তে চল্লাম! এমনি অবস্থায় রেখেছে বে, যে ব্যক্তি কাছে থাক্বে তাক্ত কথা শুন্তে হয়। ছোট ছেলের যেমন কাছে লোক না থাক্লে অন্ধকার দেখে, — আমারও সেই-রূপ হ'তে! ঐ দেখো ঐ ভাবটা আসছে! — কথা কইতে কইতে উদ্দীপন হয়।

এই কথা বলিভে বলিভে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইভেছেন। দেশ কাল বোধ চলিয়া যাইভেছে। অতি কষ্টে ভাব সম্বাধ করিভে চেষ্টা করিভেছেন। ভাবে বলিভেছেন, "এখনও ভোমাদের দেখ্ছি;—কিন্ত বোধ হচ্ছে যেন চিরকাল ভোমরা বলে আছ;—কথন এসেছ, কোধায় এলেছ এ দৰ কিছু মনে নাই!"

ठीकूद किय९काल श्वित श्रेमा दिश्यन ।

কিঞিং প্রকৃতিস্থ ইইয়া বলিতেছেন, জল থাব। সমাধিতক্ষের পর মন
নামাইবার জন্য ঠাকুর এই প্রায় বলিয়া থাকেন। গিরিপ নৃত্ন আসিতেছেন,
জানেন না তাই জল আনিতে উন্নত হইলেন। ঠাকুর বারণ করিতেছেন আর
বলিতেছেন, 'না বাপু, এখন থেতে পারব না।" ঠাকুর ও ভক্তরণ কণকাল
দুপ করিয়া আছেন। এইবার ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

#### कुक्त्रती-वनद्रास्त्र वानिका कन्ना।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—ই্যাগা, আমার কি অপরাধ হলো? এ স্ব (শুহ্য) কথা বলা?

মাষ্টার কি বলিবেন চুপ করিয়া আছেন। তথন ঠাকুর আবার বলিতেছেন; "না অপরাধ কেন হবে, আমি লোকের বিখাদের জন্য বলেছি।" কিয়ৎপরে বেন কভ অনুনয় করিয়া বলিতেছেন, "ওদের সঙ্গে দেখা করিয়া দেবে?" (অর্থাৎ পূর্ণের সঙ্গে)

মাষ্টার ( দঙ্কুচিত ভাবে )—আজে, এক্ষণই খবর পাঠাব।

শ্ৰীরামকৃষ্ণ ( সাগ্রহে )—ঐথানে খুঁটে মিল্ছে।

ঠাকুর কি বলিভেছিনেন বে অন্তরক ভক্তদের ভিতর পূর্ণ শেষ ভক্ত, তাঁহার পর প্রায় কেহ নাই ?

# দিতীয় পরিচ্ছেদ

## পূর্ব্বকথ্পা এরামক্তকের মহাভাব—ব্রাহ্মণীর সেবা

গিরীশ, মাষ্টার প্রভৃতিকে সংখাধন করিয়া ঠাকুর নিজের **মছাভাবের** ভাবভাবিনা করিতেছেন।

শ্রীরামক্ষ (ভজ্জদের প্রতি)—দে অবস্থার পরেও আনন্দও বেমন, আগে বন্ধাও তেম্নি। মহাভাব ঈশবের ভাব;—এই দেহ মনকে তোলপাড় করে দেয়। যেন একটা বড় হাতী কুঁড়ে বরে চুকেছে। ঘর তোলপাড়। হয়ভো ভেন্ধে চুরে যায়।

শক্তেন থ অবস্থা হলে এই রকম আছে যে, গাছের পাভা ঝল্সা পোড়া হ'লে থেক্তেন ঐ অবস্থা হলে এই রকম আছে যে, গাছের পাভা ঝল্সা পোড়া হ'লে যেও! আমি এই অবস্থায় তিন দিন অজ্ঞান হ'য়ে ছিলাম। নড়তে চড়তে পারভাম না, এক জায়গায় পড়েছিলাম। হ'স হ'লে বাম্নী আমায় ধ'রে সানকরাতে নিয়ে গেল। কিন্তু হাত দিয়ে গা ছোঁবার যো ছিল না। গা মোটা চাদর দিয়ে ঢাকা। বামনী সেই চাদরের উপর হাত দিয়ে আমায় ধ'রে নিয়ে গিছল। গায়ে যে সব মাটা লেগেছিল, পুড়ে গিছল।

"যথন সেই অবস্থা আসতো শির ডাঁড়ার ভিতর দিয়ে যেন ফাল্ চালিয়ে বেত। 'প্রাণ যায়, প্রাণ যায়' এই করতাম। কিন্তু ভার পরে খুব আননদ। ভক্তেরা এই মহাভাবের অবস্থা বর্ণনা, অবাক্ হইয়া শুনিভেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি)—এছদূর ভোমাদের দরকার নাই। আমার ভাব কেবল নজিরের জন্য। ভোমরা পাঁচটা নিয়ে আছ, আমি একটা নিয়ে আছি। **আমার ঈশার বই কিছু ভাল লাগে না**। তাঁর ইচ্ছে। (সহাস্যে) একডেলে গাছও আছে আবার পাঁচডেলে গাছও আছে। (সকলের হাস্য)

"আমার অবস্থা নজিরের জন্য। ভোমরা সংসার করো, অনাসক্ত হ'য়ে। গায়ে কাদা লাগবে কিন্তু ঝেড়ে ফেলবে, পাঁকাল মাছের মত। কল্ক সাগরে সাঁতার দেবে,—ভবু গায়ে কলক লাগবে না।'

গিরীশ ( সহাত্তে )— আপনারও ভো বিয়ে আছে। ( হাস্য )

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্যে )—সংস্কারের জন্য বিয়ে করতে হয়. কিন্তু সংসার আরু কেমন কোরে হবে। গলায় পইতে পরিয়ে দেয় আবার খুলে খুলে পড়ে যায়।
---সাম্লাতে পারি নাই। এক মতে আছে শুকদেবের বিয়ে হয়েছিল—সংস্কারের জন্য। একটা কন্যাও নাকি হয়েছিল। ( সকলের হাস্য )।

কামিনী কাঞ্চনই সংসার— ঈশবকে ভূলিয়ে দেয়।

গিরীশ-কামিনী কাঞ্চন ছাড়ে কই গ

শীরামক্ষ — তাকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর; বিবেকের জন্য প্রার্থনা কর। ক্রমার সভ্য আর সব অনিভা; — এরই নাম বিবেক। জল-ছাকা দিয়ে ছেঁকে নিভে হয়। ময়লাটা এক দিকে পড়ে,—ভাল জল এক দিকে পড়ে; বিবেক রূপ জলছাক। আরোপ কর। ভোমরা তাঁকে জেনে সংসার করো। এরই নাম বিভার সংসার।

"দেখ না, মেরে মানুষের কি মোহিনী শক্তি, অবিভারণিণী মেরেদের। পুরুষগুলাকে যেন বোকা, অপদার্থ করে রেখে দেয়। যথনি দেখি স্ত্রী-পুরুষ এক সঙ্গে ব'দে আছে, তখন বলি, আহা। এরা গেছে। (মাষ্টারের দিকে ভাকাইরা) হারু এমন স্থলর ছেলে তাকে পেভ্নীতে পেরেছে।—'ওরে হারু

কোথা গেল, ওরে হারু কোথা গেল'।—আর হারু কোথা গেল। সকাই গিয়ে দেখে হারু বটতলায় চূপ করে বসে আছে। সে রূপ নাই, সে ভেজ নাই, সে আনন্দ নাই। বটগাছের পেত্নীতে হারুকে পেয়েছে।

"স্ত্রী যদি বলে 'যাও তো একবার,'— অমনি উঠে দাঁড়ায়; 'ব'দো জো'— অমনি ব'দে পডে।

"এক জন উমেদার বড় বাবুর কাছে আনাগোনা করে হায়রান হয়েছে। কর্ম আর হয় না। অফিদের বড়বাবু। তিনি বলেন, এখন খালি নাই মাঝে মাঝে এনে দেখা কোরো। এইরপে কতকাল কেটে গেল;—উমেদার হতাল হ'রে গেল। সে একজন বন্ধুর কাছে গ্রুপ ক'রছে। বন্ধু বল্লে, ভোর বেমন বৃদ্ধি।—ওটার কাছে আনাগোনা ক'রে পায়ের বাঁধন ছেড়া কেন? ভুই ে গোলাপকে ধর, কালই ভোর কর্ম হবে। উমেদার বনলে, বটে।—আমি এক্ষণি চললুম। গোলাপ বড়বাবুর রাঁড়। উমেদার দেখা ক'রে বল্লে, মা, ভূমি এটি না করলে হবে না-আমি মহা বিপদে পড়েছি। ব্রাহ্মণের ছেলে আর কোথায় যाই। -- मा, अपनक मिन कांक कर्या नांहे, ह्हाल भूल ना स्था (भारत মারা ষায়। তুমি একটি কথা বলে দিলেই আমার একটি কাজ হয়। গোলাপ ব্রাহ্মণের ছেলেকে বললে বাছা কাকে বললে হয় ? আর ভাবতে লাগলো, আগা ব্রাহ্মণের ছেলে বড় কন্ত পাছে। উমেদার বললে, বড়বাবুকে এক্টি কথা বকলে আমার নিশ্চয় একটি কর্ম হয়। গোলাপ বললে আমি আজই বড বাৰকে বলে ঠিক ক'রে দ্বাথব। ভার পরদিন সকালে উমেদারের কাছে একটি লোক গিয়ে উপস্থিত; সে বললে, তুমি আৰু থেকেই বড়বাবুর অঞ্চলে বেৰুৰে। বড়বাবু সাহেবকে বললে, 'এ ব্যক্তি বড় উপযুক্ত লোক। একে नियुक्त कता हरस्रह्, এत बाता चिकामत विरमय उपकात हरत।

"এই কামিনীকাঞ্চন নিয়ে সকলে ভূলে আছে। আমার কিন্তু ও সব ভাল লাগে না—মাইরি বলছি, **ঈশার বই আর কিছই জানি না।**"

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### সভ্য কথা কলির তপস্যা—ঈশ্বরকোটী ও জীবকোটী

একজন ভক্ত—মহাশর, নব-হল্লোল ব'লে এক মত বেরিয়েছে। শ্রীযুক্ত লালিড চাটুর্য্যে তার ভিতর আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — নানা মত আছে। মত পথ। কিন্তু সকাই মনে করে আমার মতই ঠিক,—আমার হড়ি ঠিক চল্ছে।

গিরীশ (মাষ্টারের প্রভি)—Pope কি বলেন? It is with our judgements ইত্যাদি।\*

শ্রীরামক্বফ ( মাষ্টারের প্রভি )—এর মানে কি গা ?

মাষ্টার—সব্বাই মনে করে আমার ঘড়ি ঠিক যাছে, কিন্তু বড়ি গুলো পরস্পর মেলে না।

শ্ৰীরামক্বঞ-ভবে অন্ত ঘড়ি যভ ভূল হউক না, সূর্য্য কিন্তু ঠিক যাচেচ। সেই সূর্য্যের সঙ্গে মিলিয়ে নিভে হয়।

একজন ভক্ত- অমুক বাবু বড় মিথ্যা কথা কয়।

শীরামকৃষ্ণ সভ্যকথা কলির ভপস্যা। কলিতে অন্ত ভণস্যা কঠিন। সভ্যে থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায়। তুলসীদাস বলছে, 'সভ্যকথা, অধীনতা, পরস্ত্রী মাতৃদ্যান, এইদে হরি না মিলে তুলদী ঝুট্ জবান।'

"কেশব সেন বাপের ধার মেনেছিল, অন্যলোক হলে কথনই মানতো না; একে লেখা পড়া নাই। জোড়াসাকোর দেবেদ্রের সমাজে গিয়ে দেখলাম কেশব সেন বেদীতে বসে, ধান কর্ছে। তথন ছোকরা বয়স। আমি সেজো বাবুকে বললাম, যতগুলি ধ্যান করছে এই ছোকরার ফভা (ফাত্না) ভূবেছে,— বড়শীর কাছে মাছ এসে ঘুরছে।

"একজন—ভার নাম করবো না—দে দশ হাজার টাকার জন্য আদালভে

\* It is with our judments as with our watches, None goes just alike, yet each believes his own. মিধ্যা কথা কয়েছিল। জিভবে বলে আমাকে দিয়ে মা কাণীকে অর্থ দেওয়ালে। আমি বালক বুদ্ধিতে অর্থ দিলুম। বলে, বাবা, এই অর্থটী মাকে দাও তো।

ভক্ত--আচ্ছা লোক।

শ্ৰীরামক্রফ-কিন্তু এমনি বিশ্বাস আমি দিলেই মা ওনবেন।

ললিভ বাবুর কথায় ঠাকুর বলিভেছেন,—

"অংস্কার কি যায় গা। ছই এক জনের দেখতে পাওয়া যায় না। বলরামের অংকার নাই। আর এঁর নাই।— অন্য লোক হ'লে কত টেরী, তমো হতো,— বিদ্বার অংকার হতো। মোটা বামুনের এখনও একটু একটু আছে। (মাটারের প্রতি) মহিম চক্রবর্তী অনেক পড়েছে;—না ?

माष्ट्रीत-चारक हैं।, चातक वहे পড़েছেन।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ভার সঙ্গে গিরীশ ঘোষের একবার আলাপ হয়। ভা হ'লে একটু বিচার হয়।

গিরীশ ( সহাস্যে )—ভিনি বৃথি বংশন সাধনা করলে শ্রীক্লঞ্চের মত সকাই হতে পারে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঠিক তা নয় ;—তবে আভাদটা ঐ রকম। ভক্ত—আজ্ঞা, শ্রীকৃষ্ণের মত সব্বাই কি হতে পারে ?

শ্রীরামক্তঞ্চ— অবভারে বা অবভারের অংশ, এদের বলে ঈশ্বরকোটী; আর সাধারণ লোকদের বলে জীব বা জীবকোটী। যারা জীবকোটী ভারা সাধনা কোরে ঈশ্বর লাভ করতে পারে; ভারা সমাধিস্থ হ'য়ে আর ফেরে না।

শ্বারা ঈশ্বকোটী—ভারা যেন রাজার বেটা; সাভ ভলার চাবি ভোদের হাঙে। ভারা সাভ ভলার উঠে যার, আবার ইচ্ছামত নেমে আসতে পারে। জীবকোটী যেমন ছোট কর্ম্মচারী, সাভভলা বাড়ীর থানিকটা যেতে পারে; ঐ পর্যান্ত।

#### জান ও ভক্তির সমন্বয় ]

জনক জানী, সাধন ক'রে জান শাভ করেছিল; শুকদেব জ্ঞানের মূর্ত্তি ৷ গিরীশ—আহা !

## শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম-মন্দিরে গিরীশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ১৭৩

শীরামকৃষ্ণ—সাধন ক'রে শুকদেবের জ্ঞানলাভ করতে হয় নাই। নারদেরও শুকদেবের মন্ড ব্রহ্মজ্ঞান ছিল, কিন্তু ভক্তি নিয়ে ছিলেন—লোক শিক্ষার জ্ঞান । প্রহুলাদ কথন ৭ সোহহং ভাবি থাক্তেন কথনও দাস ভাবে—সন্তান ভাবে। হসুমানেরও ঐ আবস্তা।

শমনে কবলে সকলেবট এই অবস্থা হয় না। কোন বাঁশের বেশী খোল; কোন বাঁশের ফটো ছোট "

# চতুর্থ পরিচেছদ কামিনীকাঞ্চন ও ভীরবৈরাগ্য

একজন ভক্ত — আপনার এ সব ভাব নাজিরের জন্ম, তা হ'লে আমাদের কি কর্তে হবে ?

শীরামক্ষ — ভগবান্ লাভ করতে হলে তীব্র বৈরাগ্য দরকার। যা স্থারের পথে বিরদ্ধ বলে বোধ হবে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করতে হয়! পরে হবে ব'লে ফেলে রাখা উচিত্ত নয়; কামিনীকাঞ্চন স্থারের পথে বিরোধী; ও পেকে মন স্বিয়ে নিতে হবে।

"টিমে ভেডালা হ'লে হবে না। একজন গামছা কাঁধে স্নান করতে যাছে। পরিবার বল্লে, তৃমি কোন কাজের নও; বয়স বাডছে এখন এসব আগ কর্তে পারলে না। আমাকে ছেড়ে তৃমি এক দিনও থাকতে পাব না। কিন্তু অমুক কেমন ভ্যাগী।

স্বামী - সে কি করেছে ?

পরিবার—ভার ষোলজন মাগ, সে এক এক জন ক'রে ভাদের ভ্যাগ ক'রছে। তুমি কখনও ভ্যাগ করভে পারবে না।

স্বামী—এক এক জন ক'রে ভ্যাগ! ওরে খেপী, সে ভ্যাগ করভে পারবে না। যে ভ্যাগ করে দে কি একটু একটু ক'রে ভ্যাগ করে!

পরিবার ( সহাস্যে )—ভূবু ভোমার চেয়ে ভাল।

সামী—ধেপী তুই বৃঝিস্ না। তার কর্ম নয়, মামিই ত্যাগ কর্ভে পারব, এই ভাগ আমি চল্লুম।

"এর নাম তীত্র বৈরাগ্য। যাই বিবেক এলে। তৎক্ষণাৎ ভ্যাগ করলে। গামছা কাঁথেই চলে গেল। সংসার গোছ গাছ করতে এল না। বাড়ীর দিকে একবার পেছন ফিরে চাইলেও না।

থে ভাগে কর্বে ভার খ্ব মনের বল চাই। ভাকাভ পড়ার ভাব।
আার!!!—ভাকাভি করবার আগে যেমন ডাকাভেরা বলে, মারো!
লোটো! কাটো।

"কি আর ভোমরা কর্বে? তাঁতে ভক্তি প্রেম লাভ করে দিন কাটানো। ক্ষেত্রর অদর্শনে বশোদা পাগলের স্থায় শ্রীমতীর কাছে গেলেন। শ্রীমতী তাঁর শোক দেখে আত্মাশক্তি রূপে দেখা দিলেন। বলেন, মা আমার কাছে বর নাও। যশোদা বলেন মা আরু কি ল'ব। তবে এই বল যেন কায়মনোবাকেয় ক্ষেত্রই দেবা করতে পারি। এই চক্ষে তার ভক্ত দর্শন;—যেখানে যেখানে তার লীলা, এই পা দিয়ে বেন দেখানে যেতে পারি;—এই হাতে তার সেবা আর তার ভক্ত দেবা ,—সব ইক্রিয়, বেন তারই কাজ করে।"

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর শ্রীরামক্ষের আবার ভাবাবেশের উপক্রম হইতেছে। হঠাৎ অপান। আপনি বলিতেছেন, 'সংহারমুর্ভি কালী—না নিভ্যকালী!'

ঠাকুর অতি কটে ভাব সম্বল করিলেন। এইবার একটু জল পান করিলেন। যশোদার কথা আবার বলিতেছেন, শ্রীষুক্ত মহেল্র মুখ্যো আসিয়া উপস্থিত। ইনি ও ইহার কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত প্রিয় মুখুজ্যে ঠাকুরের কাছে নৃতন যাওয়া আসা করিতেছেন। মহেলুর ময়দার কল ও অহান্ত ব্যবদা আছে। তাঁহার লাভা ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করিভেন। ইহাদের কাজকর্ম লোকজনে দেখে; নিজেদের খুব অবসর আছে! মহেল্রের ব্রস ৩৬।৩৭ হইবে, লাভার বয়স আন্দাল ৩৪।৩৫। ইহাদের বাটী কেদেটী গ্রামে। কলিকাভা বাগবালারেও একটা

বসত বাটী আছে। তাঁহাদের সঙ্গে একটা ছোকরা ভক্ত আসা যাওয়া করেন; ভাহার নাম হরি। ভাহার বিবাহ হইয়াছে; কিন্তু ঠাকুরের উপর বড ভिक्ति। মहिल व्यानक निन मिक्स्तियात यान नाहै। हित्रि यान नाहे,-আজ আসিয়াছেন। মহেক্র গৌরবর্ণ ও সদা হাসামুথ; শরীর দোহারা। মহেল্র ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। হরিও প্রণাম করিলেন।

শ্ৰীরামকৃষ্ণ—কেন এডদিন দক্ষিণেশরে যাওনি গো? মহেন্দ্ৰ—আজে, কেদেটাতে ছিলাম; কলকাভায় ছিলাম না। শ্রীরামক্লঞ-কিগো ছেলেপুলে নাই, - কারু চাকরি করতে হয় না, - তবুও

ভক্তের। সকলে চুপ করিয়া আছেন। মহেল্রে একটু অপ্রস্তত। শ্রীরামকৃষ্ণ ( মহেন্দ্রের প্রতি )—তোমায় বলি কেন,—তুমি সরল উদার: —ভোমার ঈশবে ভক্তি আছে।

भरहत्त-चारळ, चार्थान चामात जालात क्रम्हें रालहिन।

অবসর নাই! ভাল জালা!

### [বিষয়ী ও টাকাওয়ালা সাধু—সন্তানের মায়া]

জীরামকৃষ্ণ ( সহাস্যে )—আর এখানকার যাত্রায় প্যালা দিতে হয় ন।। যত্র মা ভাই বলে, 'অভা সাধু কেবল দাও দাও করে: বাবা ভোমার উটি नाहै। विषयी लाक्त्र होका थत्रह इल वित्रक इय ।

'এক জামগায় যাতা হ'চ্ছিল। এক জন লোকের ব'দে শোনবার ভারি° हैका। किन्न दम छैकि स्पर्त प्रथान स्य जामरत भागा भर्फ्राह, उथन मिथान থেকে আতে আতে পালিয়ে গেল। এক জায়গায় যাত্র। হচ্ছিল, সেই জায়গায় গেল। সঞ্জান করে জানতে পারলে ধে এথানে কেউ প্যালা দেবে না। ভারি ভিড় হয়েছে। দে হই হাতে করুই দিয়ে ভিড় ঠেলে ঠেলে আসরে গিয়ে উপস্থিত। আদরে ভাল ক'রে বদে গোঁপে চাড়া দিয়ে গুন্তে লাগল। (হাস্য)

শ্বার ভোমার ভো ছেলে পুলে নাই যে মন অভ্যমনক হবে। এক জন

ডেপ্টা, আটশো টাকা মাইনে, কেশব সেনের বাড়ীতে (নবর্কাবন) নাটক দেখতে গিছলো। আমিও গিছলাম, আমার সঙ্গে রাখাল আরও কেউ কেউ গিছলো। নাটক শুনবার জন্ম আমি—বেখানে বসিছি ভারা আমার পাশে বসেছে। রাখাল ভখন একটু উঠে গিছলো। ডেপ্টা এসে ঐখানে বসলো। আর ভার ছোট ছেলেটাকে রাখালের জারগায় বসালে। আমি বল্ল্ম, এখানে বলা ছবে না;—আমার এমনি অবস্থা যে, কাছে যে বসবে সে যা বলবে ভাই কর্তে হ'বে, ভাই রাখালকে বসিয়েছিলাম। যতক্ষণ নাটক হলো ডেপ্টার কেবল ছেলের সঙ্গে কথা। শালা একবারও কি থিয়েটার দেখলে না। আনার শুনেছি নাকি মাগের দাস.—ওঠ্ বল্লে উঠে, বোস বললে বসে,—আবার একটা খাঁদা বামুরে ছেলের জন্ম এই \* \* \* তুমি ধ্যান ট্যান ভ কর ?

মহেন্দ্র—আজে, একটু একটু হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শাবে এক এক বার।

মহেন্দ্ৰ (সহাস্তে)—আজে, কোথায় গাঁট টাট আছে আপনি জানেন, —আপনি দেখবেন।

শ্ৰীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আগে ষেও।—তবে ভে টিপে টুপে দেখবো, কোথায় কি গাঁট আছে ! যাও না কেন ?

মহেন্দ্র—কাজ কর্ম্মের ভিড়ে আস্তে পারি না,—আবার কেদেটির বাড়ী মাঝে মাঝে দেখতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া, মহেল্রের প্রতি)— এদের কি বাড়ী ঘর দোর নাই—আর কাজ কর্ম নাই ? এরা আসে কেমন করে?

### [ পরিবারের বন্ধন ]

শ্রীরামক্রফ ( হরির প্রতি )—তুই কেন আসিদ্ নাই ? ভোর পরিবার এসেছে বৃঝি ?

### ভর ভাগ | শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম-মন্দিরে গিরীশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ১৭৭

इति-चाळ<sub>'</sub>, ना।

শ্ৰীরামকৃষ্ণ—ভবে কেন ভুলে গেলি ?

হরি—আজ্ঞা, অস্তথ করেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের )—কাহিল হ'রে'গেছে ;—৪র ভক্তি ত কম নয়; ভক্তির চোট ছাখে কে। উৎপেতে ভক্তি। (হাস্য);

ঠাকুর একটি ভজের পরিবারকে-'হাবীর মা' বন্তেন। হাবীর মার ভাই আসিয়াছে, কলেজে পড়ে, বয়স আনলাজ কুড়ি। তিনি ব্যাট খেলিভে বাইবেন,—গাত্রোখান করিলেন। ছোট ভাইও ঠাকুরের ভক্ত, সেই সঙ্গে গমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দ্বিজ ফিরিয়া আদিলে ঠাকুর বলিলেন, 'তুই গেলিনি।'

একজন ভক্ত বলিলেন, 'উনি গান গুনিবেন ভাই বুঝি ফিরে এলেন।'

আজ ব্রান্ধন্টক শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যের গান হইবে। পণ্টু আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর বলিভেছেন, কে রে,—পণ্টু যে রে!

আর একটি হোকর। ভক্ত (পূর্ণ) আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর উাহাকে অনেক কটে ডাকাইয়া আনিয়াছেন, বাড়ার লোকেরা কোনমতে আসিতে দিবেন না। মাটার যে বিক্যালয়ে পড়ান সেই বিভালয়ে পঞ্চন শ্রেণীতে এই ছেলেটা পড়েন। ছেলেটা আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর নিজের কাছে ভাহাকে বসাইয়া আন্তে আন্তেক্তর কথা কহিতেছেন;— মাগ্রার শুরু কাছে বসিয়া, আছেন, অক্সান্ত ভক্তেরা অক্সমনস্ক হইয়া আছেন। গিরাল এক পালে বসিয়া কেশবচ্বিত পড়িতেছেন।

শ্রীরামক্লফ ( ছোকরা ভক্তটীর প্রতি )—এখানে এস।

গিরাশ (মাষ্টারের প্রতি)—কে এ ছেলেটা ?

মাষ্টার (বিরক্ত হইয়া)—ছেলে আর কে ?

গিরাশ ( সহাস্যে)—It needs no ghost to tell me that.

মাষ্টারের ভয় হইয়াছে পাছে পাঁচ জনে জানিতে পারিলে ছেলের বাড়ীতে গোলবোগ হয় আর তাঁহার নামে দোষ হয়। ছেলেটীর সঙ্গে ঠাকুরও সেহ জন্ত আন্তে আত্তে কথা কহিতেছেন।

শ্ৰীরামকৃষ্ণ-সে সব করো ?—যা বলে দিছিলাম ? ছেলেটী — খাজ্ঞা, হাঁ। শীরামকৃষ্ণ—স্বপনে কিছু দেখো?—স্বাপ্তণ শিথা, মশালের আলো? সধ্বা মেয়ে ?—স্বান মশান ? এ সব দেখা বড় ভাল।

ছেলেট—আপনাকে।দেখেছি—ব'সে আছেম—কি বল্ছেন।

ত্রীরামক্ক কি—উপদেশ • কই, একটা বল দেখি।
চেলেটী—মনে নাই।

শ্রীরামক্লঞ্জ—তা হোক;—ও থুব ভাল !—ভোমার উরভি হবে—আমার উপর ত টান আছে ?

ক্রিয়ংক্ষণ পরে ঠাকুর বলিভেছেন—'কট দেখানে যাবে না'?—অর্থাৎ দক্ষিণেখরে। ছেলেটা বলিভেছে, তা বলভে পারি না।

শীরামকৃষ্ণ—কেন,—দেখানে ভোমার স্বান্থীর কে স্বাছে না? ছেলেটি—স্বাস্তে হাঁ; কিন্তু দেখানে বাবার স্থবিধা হবে না।

গিরীশ কেশবচরিত পড়িভেছেন। ব্রাক্ষসমাজের প্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য প্রীযুক্ত কেশবসেনের ঐ জীবনচরিত লিখিয়াছেন। ঐ পুশুকে লেখা আছে যে পরমহংসদেব আগে সংসারের উপর বড় বিরক্ত ছিলেন; কিন্তু কেশবের সহিত দেখা শুনা হবার পরে ভিনি মত বদলাইয়াছেন;—এখন পরমহংসদেব বলেন যে সংসারেও ধর্ম হয়! এই কথা পড়িয়া কোন কোন ভক্তের। ঠাকুরকে বলিয়াছেন। ভক্তদের ইচ্ছা যে ত্রৈলোক্যের সঙ্গে আজ এই বিষয় লইয়া কথা হয়। ঠাকুরকে বই পড়িয়া ঐ সকল কথা শোনান হইয়াছিল।

### [ঠাকুরের অবস্থা—ভক্তসঙ্গ ভ্যাগ ]

গিরীশের হাতে বই দেখিয়া ঠাকুর গিরীশ, মাষ্টার, রাম ও অক্সান্ত ভক্তদের বলিতেছেন,—"ওরা ঐ নিয়ে আছে, তাই 'সংসার সংসার' কর্ছে!—কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর রয়েছে। তাঁকে লাভ কর্লে ও কথা বলে না। ঈশরের আনন্দ পোলে সংসার কাকবিষ্ঠা হয়ে যায়!—আমি আগে সব ছি ক'রে বিছলাম। বিষয়ীসল তো ভ্যাগ কর্লাম,—আবার মাঝে ভক্তসল ফলও ভ্যাগ করেছিলাম! দেখলুম পট্ পট্ মরে যায়, আর ভনে ছট্ ফট্ করি! এখন ভবু একটু লোক নিয়ে থাকি।"

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ সম্ভার্ত্তনানন্দে ভক্তসঙ্গে

গিরীশ বাড়ী চলিয়া গেলেন। আবার আদিবেন।

শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেনের সহিত ত্রৈলোক্য আসিয়া উপস্থিত। তাঁহারা ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন ও আসন গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর তাঁহাদের কুশল প্রশ্ন করিতেছেন। ছোট নরেন আসিয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর বলিলেন,—কই ভূই শনিবারে এলিনি ? এইবার ত্রৈলোক্য গান গাইবেন।

শ্রীরামক্ক — আহ', তুমি আনন্দময়ীর গান সে দিন করলে; — কি গান! আর সব লোকের গান আলুনি লাগে! সে দিন নরেক্রের গানও ভাল লাগলো না। সেইটে অমনি অমনি হোক না।

दिवाना गाहेरण्डिन.- 'ज्य महीनमान'।

ঠাকুর মুখ ধুইতে যাইতেছেন। মেয়ে ভজেরা চিকের পার্শে ব্যাকুল হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাদের কাছে গিয়া একবার দর্শন দিবেন। তৈলোক্যের গান চলিভেছে।

ঠাকুর খরের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া তৈলোক্যকে বলিভেছেন,—একটু আনন্দময়ীর গান,—তৈলোক্য গাহিভেছেন,—

কত ভালবাসা গো মা মানব সস্তানে,
মনে হলে প্রেমধারা বহে ছনমনে (গো মা)।
তব পদে অপরাধী, আছি আমি জন্মাবধি,
তবু চেয়ে মুথ পা'নে প্রেমনমনে, ডাকিছ মধুর বচনে;
মনে হলে প্রেমধারা বহে ছনমনে।
ভোমার প্রেমের ভার, বহিতে পারি না গো আর;
প্রাণ উঠিছে কাঁদিয়া, ছদম ভেদিয়া, তব সেহ দরশনে,
কইমু শরণ মা গো তব ক্রীচরণে (গো মা)॥

গান গুনিতে গুনিতে ছোট নরেন গভীর ধ্যানে নিমগ্র হইয়াছেন বেন কাঠবং! ঠাকুর মাষ্টারকে বলিভেছেন, দেখ, দেখ, কি গভীর ধ্যান। একেবারে বাহুশৃষ্ঠ।

গান সমাপ্ত হইল। ঠাকুর ত্রৈলোক্যকে এই গানটী গাইতে বলিলেন। 'দে মা পাগল করে, আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে।'

রাম বলিতেছেন, কিছু হরিনাম হোক ! ত্রৈলোক্য গাহিতেছেন,—

মন একবার হরি বল হরি বল হরি বল। হরি হরি হরি বলে, ভব দিকু পারে চল।

মাষ্টার আন্তে আন্তে বলিভেছেন, 'গৌর নিভাই ভোমরা ছভাই।' ঠাকুরও ঐ গানটা গাইতে বলিভেছেন। ত্রৈলোক্য ও ভক্তেরা সকলে মিলিয়া গাইভেছেন,—

গৌর নিভাই ভোমরা ছভাই পরম দয়াল হে প্রভু।
ঠাকুরও যোগদান করিলেন। সমাপ্ত হইলে আর একটা ধরিলেন—
যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে ভারা ভারা ছভাই এসেছে রে।
যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে ভারা ভারা ছভাই এসেছে রে।
যারা ব্রজের কানাই বলাই ভারা ভারা ছভাই এসেছে রে।
যারা আচপ্তালে কোল দেয় ভারা ভারা ছভাই এসেছে রে।
বারা আচপ্তালে কোল দেয় ভারা ভারা ছভাই এসেছে রে।
বি গানের সঙ্গে ঠাকুর আর একটা গান গাইভেছেন,—
নদে টলমল করে গৌরপ্রেমের হিল্লোলে রে।

ঠাকুর আবার ধরিলেন,-

\* কৈ হরি বোল হরি বোল বলিয়ে যায়।

যা রে মাধাই জেনে আয়॥

বুঝি গৌর যায় আর নিতাই যায় রে।

যাদের সোণার হপ্র রাজা পায়।

যাদের ভাড়া মাধা ছেড়া কাঁধা রে।

যেম দেখি পাগলেরই প্রায়।

ছোট নরেন বিদায় লইতেছেন-

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভূই বাপ মাকে খুব ভক্তি ক'রবি।—কিন্ত ঈশ্বরের পথে বাধা দিলে মানবিনি। খুব রোক আনবি—শালার বাপ।

ছোট নরেন-কে জানে আমার কিছু ভয় হয় না।

গিরীশ বাড়ী হইতে আবার আদিয়া উপস্থিত। ঠাকুর তৈলোক্যের সহিত আলাপ করিয়া দিতেছেন। আর বলিতেছেন, একটু আলাপ ভোমরা কর। একটু আলাপের পর তৈলোক্যকে বলিতেছেন, সেই গানটী আর একবার,—তৈলোক্য গাইতেছেন,—

### वि विषे थायाय-र्रुः ही

জয় শচীনন্দন, গৌর গুণাকর, প্রেম পরশমণি, ভাব রস সাগর।
কিবা স্থলর মূরতিমোহন আঁথিরঞ্জন কনকবরণ;
কিবা মূণাল নিন্দিত, আজাহলম্বিত, প্রেম প্রসারিত, কোমল যুগল কর।
কিবা ক্ষচির বদন কমল, প্রেমরসে চল চল,
চিকুর কুন্তল চারু গগুন্থল, হরিপ্রেমে বিহবল, অপরপ মনোহর।
মহাভাবে মণ্ডিত, হরি রসে রঞ্জিত, আনন্দে পুলকিত অক;
প্রমন্ত মাতঙ্গ, সোণার গৌরাক্ষ, আবেশে বিভোর অক, অমুরাগে গর গর।
হরিগুণগায়ক, প্রেমরস নায়ক, সাধু হৃদি রঞ্জক,
অলোকসামাল, ভক্তিসিল্লু প্রীচৈত্তল; আহা ভাই বলি চণ্ডালে,
প্রেমন্ডরে লন কোলে, নাচেন ছ বাছ ছুলে, হরি বোল হরি বলে;
অবিরল ঝরে জল নয়নে নিরস্তর!
কোণা হরি প্রাণধন ব'লে করে রোদন, মহান্দেদ কম্পন, হুকার গঞ্জন;

কাথ। হার প্রাণধন ব'লে করে রোদন, মহাস্থেদ কম্পন, হস্কার গর্জন;
পূলকে রোমাঞ্চিত, শরীর কদ্বিত, খুনার বিশুষ্ঠিত স্থানর কলেবর।
হরি লীলা রস-নিকেতন, ভক্তিরস প্রস্রুবণ, দীনজনবান্ধর,
বঙ্গের গৌরব, ধক্ক ধক্ক প্রীচৈতক্ত প্রেম শশধর।

'গৌর হাসে কাঁদে নাচে গায়'— এই কথা গুনিয়া ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন, —একেবারে বাহ্যশৃত।

কিঞ্চিত প্রকৃতিস্থ হইয়— তৈলোক্যকে অনুনয় বিনয় করিয়া বলিতেছেন, একবার সেই গানটী!--কি দেখিলাম রে। তৈলোক্য গাহিতেছেন,—

> কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটারে; অপরূপ জ্যোতি, গৌরাঙ্গ মূর্ডি, তুনয়নে প্রেম বহে শভ ধারে।

গান সমাপ্ত হইল। সন্ধ্যা হয়। ঠাকুর এখনও ভক্তসঙ্গে বসিয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রতি)—বাজনা নাই! ভাল বাজনা থাক্লে গান থ্ব জমে। (সহাস্যে) বলরামের আয়োজন কি জান,—বামুনের গোডিড (গঙ্গুটী) থাবে কম,—ছধ দৈবে হুড় হুড় ক'রে! (সকলের হাস্ত)। বলরামের ভাব,—আপনারা গাও আপনারা বাজাও! (সকলের হাস্য)।

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

### শ্রীরামরুষ্ণ ও বিদ্যার সংসার—ঈশ্বরলাভের পর সংসার

সন্ধ্যা ইইল। বলরামের বৈঠকখানায় ও বারান্দায় আলো আলা ইইল।
ঠার্ক্র শ্রীরামক্রক্ষ জগতের মাতাকে প্রশাম করিয়া করে মূলমন্ত্র জপ করিয়া,
মধুর নাম করিভেছেন। ভজেরা চারিপার্শে বিদয়া অগ্রছন ও সেই মধুর নাম
তানিভেছেন। গিরীশ, মাষ্টার, বলরাম ত্রৈলোক্য ও অক্যান্ত ভজেরা এখনও
আছেন। কেশবচরিত গ্রন্থে ঠাকুরের সংলার সম্বন্ধে মত পরিবর্ত্তনের কথা
যাহা লেখা আছে, ত্রৈলোক্যের সামনে সেই কথা উথাপন করিবেন, ভজেরা
ঠিক করিয়াছেন। গিরীশ কথা আরম্ভ করিলেন।

ভিনি তৈলোক্যকে বলিভেছেন, "আপনি বা লিখেছেন—বে সংসার সম্বন্ধে এঁর মন্ত পরিবর্ত্তন হয়েছে, ভা বস্তুতঃ হল্প নাই।"

• শ্রীরামকৃষ্ণ (তৈলোক্য ও অস্তাস্ত ভক্তদের প্রতি)—এ দিকের আনন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম-মন্দিরে গিরীশ প্রস্তৃতি ভক্তসঙ্গে ১৮৩ পেলে ওটা ভাল লাগে না, ভগবানের আনন্দ লাভ কর্লে সংসার আলুনি বোধ হয়। শাল পেলে আর বনাত ভাল লাগে না।

ত্রৈলোক্য—সংসার যারা করবে ভাদের কথা আমি বল্ছি;—যারা ভ্যাগী ভাদের কথা বল্ছি না।

শ্রীরামক্ক — ও সব ভোমাদের কি কথা !— যারা 'সংসারে ধর্ম' 'সংসারে ধর্ম' করছে, তারা একবার যদি ভগবানের আনন্দ পার তাদের আর কিছু ভাল লাগে না, কাজের সব আঁটি কমে যার ক্রমে যত আনন্দ বাড়ে কাজ আর করতে পারে না,—কেবল সেই আনন্দ খুঁজে খুঁজে বেড়ায় ! ভগবানের আনন্দের কাছে বিষয়ানন্দ আর রমণানন্দ ! একবার ভগবানের আনন্দের আমাদ পেলে সেই আনন্দের জন্ম ছুটোছুটী করে বেড়ায়, তথন সংসার থাকে আর যায়।

"চাতক তৃষ্ণার ছাতি ফেটে যাছে,— নাত সমুদ্র যত নদী পু্ছ নিণী সব ভরপুর! তবু সে জল খাবে না। ছাতি ফেটে যাছে তবু খাবে না! স্বাতী নক্ষত্রের বৃষ্টির জলের জাতু হাঁকরে আছে! 'বিনা স্বাতীকি জল সব ধুর।'

#### [হু' আনা মদ ও হুদিক রাখা]

"বলে ছদিক রাথ্বো! ছ'আনা মদ থেলে মাত্র ছদিক রাথতে চায়; আমার খুব মদ থেলে কি আমার ছদিক রাখা যায়!

"ঈশবের আনন্দ পেলে আর কিছু ভাল লাগে না। তখন কামিনী-কাঞ্চনের কথা যেন বুকে বাজে। (ঠাকুর কীর্ত্তনের স্থরে বলিভেছেন) 'আন্ লোকের আন্ কথা, কিছু ভাল ত লাগে না।' তখন ঈশবের জন্ত পাগল হয়, টাকা ফাকা কিছুই ভাল লাগে না।

ত্রৈলোক্য-সংসারে থাক্তে গেলে টাকাও ত্রত চাই, সঞ্চয়ও চাই ! পাঁচটা দান ধ্যান-

শ্রীরামরুঞ্ — কি । আবেগ টাকা সঞ্চয় করে ভবে ঈশর। আর দান ধ্যান দরা কড! নিজের যেয়ের বিয়েতে হাজার হাজার টাকা গ্রচ— আর পালের বাড়ীতে থেতে পাছে না। ভাদের ছটী চাল দিতে কট ছয়— আনেক হিসেব ক'রে দিতে কর! থেতে পাছে নালোকে;—ভা আর কি হবে, ও শালারা মরুক আর বাঁচুক,—আমি আর আমার বাড়ীর সকলে ভাল থাকলেই হলো। মুথে বলে সর্বজীবে দয়া।

ত্রৈলোক্য—সংসারে ত ভাল লোক আছে ;—পুগুরীক বিদ্যানিধি, চৈতক্ত দেবের ভক্ত, তিনি ত সংসারে ছিলেন।

শ্রীরামক্তঞ্জ-ভার গল। পর্যান্ত মদ খাওয়া ছিল; যদি আর একটু খেত ভা হলে আর সংসার কর্তে পার্ত না।

ত্রৈলোক্য চুপ করিয়া রইলেন। মাষ্টার গিরীশকে জানান্তিকে বলিভেছেন, ভা ছলে উনি যা লিখেছেন ঠিক নয়।

গিরীশ—ভা হলে আপনি যা লিখেছেন ও কথা ঠিক না ? বৈলোক্য—কেন, সংসারে ধর্ম ছয় উনি কি মানেন না ?

শীরামকৃষ্ণ—হয়; — কিন্তু জ্ঞান লাভ ক'রে থাকতে হয়, — ভগবানকে লাভ করে থাকতে হয়। তথন কলঙ্ক লাগরে ভালে, তবু কলঙ্ক না লাগে গায়।' তখন পাঁকাল মাছের মত থাকতে পারে। ঈশর লাভের পর যে সংসার সে বিদ্যার সংসার। কামিনীকাঞ্চন তাতে নাই, কেবল ভক্তি ভক্ত আর ভগবান। আমারও মাগ আছে; — বরে ঘটা বাটাও আছে; — হরে প্যালাদের থাইয়ে দিই, আবার যখন হাবীর মা এরা আদে এদের জন্তও ভাবি।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

### ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও অবভারভত্ব

একজন ভক্ত ( হৈলোক্যের প্রতি )—আপনার বইয়েতে দেখ্লাম আপনি অবতার মানেন না। চৈছন্তদেবের কথায় দেখলাম।

ত্রৈলোক্য—তিনি নিজেই প্রতিবাদ ক'রেছেন—পুরীতে যথন অবৈত ও অক্সান্ত ভক্তেরা 'তিনিই ভগবাম' এই বলে গান ক'রেছিলেন, গান ভনে চৈতন্তদেব ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। ঈশ্বরের অনস্ত ঐশ্বর্য। ইনি যেমন বলেন, ভক্ত ঈশ্বরের বৈঠকখানা। তা বৈঠকখানা খুব সাজান বলে কি আর কিছু ঐশ্ব্য নাই ?

গিরীশ—ইনি বলেন প্রেমই ইশারের সারাংশ— যে মাত্র দিয়ে কারের প্রেম আসে তাকেই আমাদের দরকার। ইনি বলেন গরুর তুধ বাঁট দিয়ে আসে, আমাদের বাঁটের দরকার। গরুর শরীরের অন্ত কিছু দরকার নাই; হাত, পা কি সিং।

হৈলোক্য—তাঁর প্রেমছগ্ধ অনস্ত প্রণালী দিয়ে পড়্ছে!—তিনি যে অনস্তশক্তি।

গিরীশ—ঐ প্রেমের কাছে আর কোন শব্জি দাঁড়ায় ? তৈলোক্য—যার শব্জি তিনি মনে কর্লে হয় !—সবই ঈশ্বরের শব্জি। গিরীশ—আর সব তাঁর শব্জি বটে :—কিন্তু অবিছা শব্জি ?

তৈলোক্য— অবিভা কি জিনিষ ! অবিভা বোলে একটা জিনিষ আছে না কি ? অবিভা একটা অভাব। যেমন অন্ধকার আলোর অভাব। তাঁর প্রেম আমাদের থুব বটে। তাঁর বিদ্ভে আমাদের সিন্ধ। কিন্ত ঐটা ষে শেষ, এ কথা বলে তাঁর সীমা করা হ'ল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (তৈলোক্য ও অক্সান্ত ভক্তদের প্রভি)—হাঁ হাঁ, ভা বটে। কিন্তু একটু মদ থেলেই আমাদের নেশা হয়। শুঁড়ির দোকানে কভ মদ আছে সে হিসাবে আমাদের কাজ কি ৷ অনস্ত শক্তির খণর আমাদের কাজ কি ?

গিরীশ ( তৈলোক্যের প্রতি )—আপনি অবতার মানেন ?

ব্ৰৈলোক্য—ভক্ততেই ভগবান অবতীৰ্ণ। অনস্ত শক্তির Manifestation হয় না,—হ'তে পারে না।—কোন মামুষেই হ'তে পারে না।

গিরীশ—ছেলেদের 'ব্রহ্মগোপাল' বলে সেং৷ ক'র্ভে পারেন, মহাপুরুষকে。 ঈশ্বর বলে কি পুজা করতে পার৷ যায় না ?

শ্রীরামক্তম্ব ( বৈলোক্যের প্রতি )—অনস্ত চুকুতে চাও কেন ? ভোমাকে ছুঁলে কি ভোমার দব শরীরটা ছুঁতে হবে ? যদি গঙ্গান্ধান করি ভা হলে হরিদ্বার থেকে গঙ্গাদাগর পর্যন্ত কি ছুঁয়ে যেতে হবে ? আমি গেলে যুচিবে জঞ্চালা যভক্ষণ 'আমি' টুকু থাকে ভঙ্ক্ষণ ভেদবৃদ্ধি। 'আমি গেলে কি রইল ভা কেউ জান্ভে পারে না,—মুখে বল্ভে পারে না। যা আছে ভাই আছে। তখন খানিকটা এঁতে প্রকাশ হয়েছে আর বাদ বাকিটা ওথানে প্রকাশ হয়েছে,—এ দব মুখে বলা যার না। সচিদ্যানক্ষ সাগার!—ভার ভিতর 'আমি' ঘট। যভক্ষণ ঘট ভভক্ষণ যেন ছভাগ জল;—ঘটের ভিতরে এক ভাগ, বাহিরে একভাগ। ঘট ভেঙ্কে গেলে—এক জল—ভাও বলবার যো নাই!—কে বলবে ?

বিচারান্তে ঠাকুর ত্রৈলোক্যের সঙ্গে মিষ্টালাপ করিভেছেন।

শ্ৰীরামকৃষ্ণ – তুমি ত আনন্দে আছ 📍

ত্রৈলোক্য— কৈ এখান থেকে উঠ্লেই আবার বেমন ভেমনি হ'রে বাব। এখন বেশ ঈশ্বরের উদ্দীপনা হচ্ছে।

শ্রীরামক্লফ- জুতো পরা থাকলে কাঁটা বনে ভার ভয় নাই। 'ঈশর সভ্য আর সব অনিভা' এই বোধ থাকলে কামিনীকাঞ্চনে আর ভয় নাই।

ত্রৈলোক্যকে মিষ্টমুখ করাইতে বলরাম কক্ষাস্তরে লইয়া গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ত্রৈলোক্যের ও তাঁহার মভাবলম্বী লোকদিগের অবস্থা ভক্তদের নিকট বর্ণনা করিতেছেন। রাত নয়টা হইল।

### [ অবভারকে কি সকলে চিনিতে পারে ? ]

শীরামন্ত্রফ ( গিরীণ, 'মণি ও অক্তান্ত ভক্তদের প্রতি ;-- এরা কি স্থানো। একটা পাতকুয়ার ব্যাঙ্ কখনও পৃথিবী দেখে নাই। পাতকুয়াটী জানে; তাই বিশ্বাস করবে না যে একটা পৃথিবী আছে। ভগৰানের আনন্দের সন্ধান পায় নাই, ভাই 'সংসার, সংসার' করছে।

( গিরীশের প্রভি ) "ওদের সঙ্গে ব'কচো কেন? হুইই নিয়ে আছে । ভগবানের আনন্দের আম্বাদ না পেলে, সে আনন্দের কথা বুঝতে পারে না। পাঁচ বছরের বালককে কি রমণ স্থুখ বোঝান যায় ? বিষ্ণীরা ষে ঈশ্বর ঈশ্বর করে দে শোনা কথা। যেমন খুড়ী জ্বোচীরা কোঁদল করে, ভাদের কাছ থেকে বালকেরা শুনে শেখে, আর বলে 'আমার ঈশ্বর আছেন,' 'ভোর ঈশ্বরের দিব্য।'

"ভা হোক। ওদের দোষ নাই। সকলে কি সেই অখণ্ড সচিচদানন্দকে ধরতে পারে ? রামচক্রকে বার জন ঋষি কেবল জানতে পেরেছিল। সকলে ধর্তে পারে না। কেউ দাধারণ মাতুষ ভাবে ;—কেউ দাধু ভাবে ;—হচার জন অবভার বলে ধরতে পারে 1

"যার যেমন পুঁজি-জিনিষের দেই রকম দর দের। এক জন বাবু তার চাকরকে বল্লে, তুই এই হীরেটী বাজারে নিয়ে যা; আমায় বলবি কে কি রকম দর দেয়। আগে বেগুনওয়ালার কাছে নিয়ে যা। চাকরটি প্রথমে বেগুনওয়ালার কাছে গেল। সে নেড়ে চেড়ে দেখে বল্লে—ভাই, নর সের বেগুন আমি দিতে পারি। চাকরটি বল্পে, ভাই আর একটু ওঠ, না হয় দণ সের দাও। সে বল্লে, আমি বাজার দরের চেয়ে বেশী বলে ফেলেছি; এতে ভোমার পোষায় ভ দিয়ে যাও। চাকর তথন হাস্তে হাস্তে হীরেটা ফিরিয়ে নিয়ে বাবর কাছে বল্লে. মহাশয় বেগুনওয়ালা নয় সের বেগুনের বেশী একটিও एत्व ना । तम बाह्म, व्यामि बाङ्मात मरत्रत्र हारत्र (वनी बाल कालाहि !

"বাবু হেদে বল্লে, আচ্ছা এরার কাপড়ওয়ালার কাছে নিয়ে যা। ও বেশুন নিয়ে থাকে ও আর কতদ্র বুঝবে! কাপড়ওয়ালার পুঁজি একটু বেশী,— দেখি ও কি বলে। চাকরটা কাপড ওয়ালার কাছে বল্লে, ওছে এট নেবে ?

কত দর দিতে পার ? কাপড়প্রালা বলে, হাঁ জিনিষটা ভাল, এতে বেশ গয়না হতে পারে;—তা ভাই আমি নয়শো টাকা দিতে পারি। চাকরটী বলে, ভাই একটু ওঠ, তা হলে ছেড়ে দিয়ে বাই; মা হয় হাজার টাকাই দাও। কাপড়-প্রয়ালা বলে, ভাই আর কিছু বোলো না; আমি বাজার দরের চেয়ে বেশী বলে ফেলেছি; নয়শো টাকার বেশী একটী টাকাপ্ত আমি দিতে পারব না। চাকর ফিরিয়ে মিয়ে মনিরের কাছে হাসতে হাসতে ফিরে গেল। আর বলে, যে কাপড়প্তয়ালা বলেছে যে ন'শো টাকার বেশী একটী টাকাপ্ত সে দিতে পারবে না! আরপ্ত সে বলেছে, আমি বাজার দরের চেয়ে বেশী বলে ফেলেছি। তথন ভার মনিব হাসতে হাসতে বলে, এইবার জহুরীর কাছে যাও,—সে কি বলে দেখা যাক্। চাকরটী জহুরীর কাছে এল। জহুরী একটু দেখেই একবারে বলে, একলাখ টাকা দেবো।

### [ ইশ্বরকোটী ও জীবকোটী ]

"সংসারে ধর্ম ধর্ম এরা কর্ছে। যেমন একজন ঘরে আছে,—সব বন্ধ,—
ছাদের ফুটো দিয়ে একটু আলো আসে। মাধার উপর ছাদ থাক্লে কি স্থ্যকে
দেখা যায় ? একটু আলো এলে কি হবে ? কামিনীকাঞ্চন ছাদ! ছাদ তুলে
না কেল্লে কি স্থ্যকে দেখা যায়! সংসারী লোক যেন ঘরের ভিতর বন্দী
হয়ে আছেছে!

"অবতারাদি ঈশ্বকোটি। তারা ফাঁকা বায়গায় বেড়াচে। তারা কথনও সংসারে বন্ধ হয় না,—বন্দী হয় না। তাদের 'আমি' মোই 'আমি নয়—সংসারী লোকদের মত। সংসারী লোকদের অহস্কার, সংসারী লোকদের 'আমি'— বেন চতুর্দ্দিকে পাঁচীল, মাথার উপর ছাদ ;—বাহিরে কোন জিনিষ দেখা যায় না। অবতারাদির 'আমি' পাতলা 'আমি'। এ 'আমি'র ভিতর দিরে ঈশ্বরকে সর্বাদা দেখা যায়। যেমন একজন লোক পাঁচীলের এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে,—পাঁচীলের ছদিকেই অনস্ক মাঠ। সেই পাঁচীলের গায়ে যদি ফোকর থাকে পাঁচীলের ওধারে সব দেখা বায়। বড় ফোকর হলে আনা গোনাও হয়।

অবভারাদির 'আমি' ঐ ফোকরৎয়ালা পাঁচীল। পাঁচীলের এধারে থাকলেও অনস্ত মাঠ দেখা বায়;—এর মানে, দেহ ধারণ কর্লেও ভারা সর্বাদা, বোগেভেই থাকে! আবার ইচ্ছে হ'লে বড় ফোকরের ওধারে গিয়ে সমাধিস্থ হয়। আবার বড় ফোকর হলে আনাগোনা কর্তে পারে; সমাধিস্থ হলেও আবার নেমে আস্তে পারে।

ভক্তেরা অবাক্ হইয়া অবভারতত্ত্ব ভনিতে লাগিলেন।

# পঞ্চদেশ খণ্ড শ্রীরামক্বন্ধ কলিকাতার বসু বলরাম মন্দিরে প্রথম পরিচেছদ নরেজ ও হাজরা মহাশয়

ঠাকুব প্রীরামক্ষণ বলরামের দিওলার বৈঠকথানায় ভক্তসঙ্গে বদিয়া আছেন। সহাস্থ বদন। ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। নরেন্দ্র, মাষ্টার ভবনাথ, পূর্ণ, পল্ট্, ছোট নবেন, গিরীশ, রামবাবু, দ্বিঙ্গ, বিনোদ ইত্যাদি অনেক ভক্ত চুদ্দিকে বদিয়া আছেন।

আজ শনিবার—বেলা ৩টা—বৈশাধ কুফাদশমা ১ই মে, ১৮৮৫।

বলরাম বাড়ীতে নাই, শরীর অন্থত্থাকাতে, মুঙ্গেরে জল বায়্পরিবর্তন করিতে গিয়াছেন। জ্যেষ্ঠা কন্তা (এখন স্বর্গাতা) ঠাকুর ও ভক্তদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া মহোৎসব করিয়াছেন। ঠাকুর খাওয়া দাওয়ার পর একটুবিশ্রাম করিভেছেন।

ঠাকুর মাষ্টারকে বার বার জিজ্ঞাস। করিতেন, 'তুমি বল, আমি কি উদার ? ভবনাথ সহাত্যে বলিভেছেন, উনি আর কি বলবেন, চুপ ক'রে থাকবেন!

• একজন হিন্দুস্থানী ভিখারী গান গাইতে আসিয়াছেন। ভক্তেরা হই এ চট

গান গুনিলেন। গান নরেক্রের ভাল লাগিয়াছে। তিনি গায়ককে বলিলেন, 'আবার গাও'।

শীরামক্বফ-পাক্ পাক্ আর কাজ নাই! পমদা কোথায় ? ( নরেক্রের প্ৰতি ) তুই ভ বল্লি !

ভক্ত ( সহাস্যে ) – মহাশয়, আপনাকে আমীর ঠাওরেছে; আপনি তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া আসেন—( সকলের হাস্য )।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( হাসিয়া )—ব্যারাম হয়েছে, ভাবতে পারে।

হাজরার অহস্কারের কথা পড়িল। কোনও কারণে দক্ষিণেখরের কালীবাটী ভ্যাগ করিয়া হাজরার চলিয়া আসিতে হইয়াছিল।

নরেক্র—হাজরা এখন মান্ছে, তার অহঙ্কার হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও কথা বিশ্বাস কোরোনা। দক্ষিণেশ্বরে আবার আসবার জন্ম ওরূপ কথা ব'ল্ছে ! (ভক্তদিগকে ) নরেন্দ্র কেবল বলে, 'হাজরা খুব ভাল লোক'।

নরেক্র-এখনও বলি!

শ্ৰীরামকৃষ্ণ — কেন? এত সব গুন্লি।

নরেক্র—দোষ একটু;—কিন্তু গুণ অনেকটা।

**এরামক্বফ**:-নিষ্ঠা আছে বটে।

"দে আমায় বলে, এখন ভোমার আমাকে ভাল লাগছে না,—কিন্তু পরে व्यामात्क राजात श्रुंकाल हरत । श्रीतामश्रद थ्याक वक्षी श्रीमाहे वामहिन, অহৈত বংশ। ইচ্ছা ওথানে এক রাত্রি হু রাত্তি থাকে। আমি যত্ন করে তাকে থাকতে বল্লুল। হাজরা বলে কি 'থাজাঞ্চির কাছে ওকে পাঠাও'। এ কথার मान এই यে इथ हेथ शाह्र हात्र, छ। इटन हाक्षतात्र छांश थ्यक किছ निष्ठ हत्र। व्यामि वन्नूम,—ज्दर दा नाना! त्रीनाहे त्वात्न व्यामि अत काह् नाहे। क हरे ; আর তুই সংগারে থেকে কামিনীকাঞ্চন লয়ে নানা কাণ্ড ক'রে—এখন একটু ख्न करत এए अश्काद श्याह ! क्ष्म करत ना।

"मचक्राण जेवत्र भावता यात्र, इक्ट एर्गाक्राण जेवत्र (भरक एकार करत्।

সম্বশুণকৈ সাদা রংএর সঙ্গে উপমা দিয়েছে,; রজোগুণকে লাল রংএর দক্ষে, আর ভমোগুণকৈ কাল রংএর সঙ্গে। আমি একদিন হাজরাকে জিজ্ঞাসা কর্লাম, ভূমি বল কার কন্ত সন্ধ্রণ হয়েছে। সে বল্লে, 'নরেক্রের যোল আনা। আর আমার একটাকা ছই আনা।' জিজ্ঞাসা কর্লাম, আমার কন্ত হয়েছে? ভা বল্লে, ভোমার এখনও লাল্চে মার্ছে,—ভোমার বার আনা (সকলের হাস্য)।

"দক্ষিণেশবে বসে হাজরা জপ করতো। আবার ওরই ভিতর থেকে দালালীর চেষ্টা করতো! বাড়ীতে কয় হাজার টাকা দেনা আছে—সেই দেনা ভাষতে হবে। রাঁধুনী বামুনদের কথায় বলেছিল, ও সব লোকের সঙ্গে আমরা কি কথা কই।

### [ কামনা ঈশ্বর লাভের বিম্ন - ঈশ্বর বালকস্বান্তব ]

ঁকি জান, একটি কামনা থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ধর্ম্বের স্ক্র গতি। ছুঁচে স্তা পরাচ্ছ—কিন্ত স্তার ভিতর একটু আঁ্স থাক্লে ছুঁচের ভিতর প্রবেশ করবে না।

"ত্রিশ বছর মালা জাপে, তবু কেন কিছু হয় না? ডাকুর দা হ'লে ঘুটের ভাবরা দিতে হয়। না হলে শুধু ঔষধে আরাম হয় না।

"কামনা থাকতে, যত সাধনা কর না কেন, সিদ্ধিলাভ হয় না। তবে একটি কথা আছে—ঈশবের কুপা হ'লে, একক্ষণে সিদ্ধিলাভ করতে থারে। যেমন হাজার বছরের অন্ধকার ঘর, হঠাৎ কেউ যদি প্রদীপ আনে, তা হ'লে একক্ষণে আলো হয়ে যায়।

"গরীবের ছেলে বড় মামুষের চোখে পড়ে গেছে। তার মেয়ের সঙ্গে তাকে বিয়ে দিলে। অমনি গাড়ী বোড়া, দাসদাসী, পোষাক, আসবাব, বাড়ী, সব হয়ে গেল।

একজন ভক্ত-মহাশ্য, কিরপে হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ — স্বর্মর বালকস্বভাব। যেমন কোন ছেলে কোঁচকে রত্ব লয়ে ব'লে আছে। কভ লোক রাজা দিয়ে চলে বাছে। আনেকে তার কাছে রত্ন

চাচ্ছে। किन्दु সে কাপড়ে হাত চেপে মুখ ফিরিয়ে বলে, না আমি দেবো না। व्याचात इम्र ७ त्य हाम्रनि, हत्न यात्रह, त्यहत्न त्यहत्न त्नीत्र तिरम् त्यात्र छात्क দিয়ে ফেলে।

# [ **ভ্যাগ—ভবে ঈখর লাভ—পূর্ব্বকথাঁ—**সেজোবাব্র ভাব ]

শীরামকৃষ্ণ—ভ্যাগ না হলে ঈশ্বকে পাওয়া যায় না।

"আমার কথা লবে কে? আমি সঙ্গী খুজছি;—আমার ভাবের লোক। খুব ভক্ত দেখলে মনে হয় এই বুঝি আমার ভাব নিতে পারবে। আবার দেখি সে আর এক রকম হয়ে যায়।

"একটা ভূত সঙ্গা খুজছিল। শনি মঙ্গলবারে অপঘাতে মৃত্যু হলে ভূত হয়। ভৃতটা, ষেই দেখে কেউ শনি মঙ্গলবারে 🗅 রকম ক'রে মর্ছে অমনি দৌড়ে বায়। মনে করে এইবার বুঝি আমার দঙ্গী হ'ল। কিন্তু কাছেও যাওয়া, আর সে লোকটা দাঁড়িয়ে উঠেছে। হয় তো ছাদ থেকে পড়ে অজ্ঞান হ'রেছে, আবার বেঁচে উঠেছে। সেজ বাবুর ভাব হ'ল। সর্বাদাই মাজালের মত থাকে—কোনও কাজ কর্তে পারে না। তথন সবাই বলে, এ রকম হ'লে বিষয় দেখবে কে ? ছোট ভট্চাৰ্জ্জি নিশ্চয় কোনও তুক্ ক'রেছে।

#### [ নরেক্রের বেঁহুস হওরা—গুরুলিয়ের হটী গল্প ]

"নরেক্র যথন প্রথম প্রথম আদে, ওর বুকে হাত দিতে বেহুস হ'য়ে গেল। ভারপর চৈত্ত হ'লে কেঁদে বল্ভে লাগল, ওগো আমায় এমন কর্লে কেন ? আমার যে বাবা আছে, আমার যে মা আছে গো। আমার 'আমার' করা এটা অজ্ঞান থেকে হয়।

"গুরু শিষ্যকে বল্লেন, সংসার মিথাা, তুই আমার সঙ্গে চলে আয়। শিষ্য বল্লে, ঠাকুর এরা আমায় এভ সব ভালবাসে--আমার বাপ, আমার মা, আমার স্ত্রী-এদের ছেড়ে কেমন করে বাব। গুরু বল্লেন, তুই 'আমার' " 'आभात, कत्रहिन वर्षे, आत वन्हिन धता छानवारन ; किन्ह ध नव छून। आभि ভোকে একটা ফলি শিথিয়ে দিছি, সেইটা করিস্, ভাহ'লে বুঝ্বি সভা ভালবাসে কি না! এই ব'লে একটা ঔষধের বড়ি ভার হাভে দিয়ে বল্লেন, এইটি খাস, মড়ার মতন হ'য়ে বাবি! ভোর জ্ঞান বাবে না, সব দেখ্ভে শুন্ভে পাবি। ভার পর আমি গেলে ভোর ক্রমে ক্রমে পূর্কাবস্থা হবে।

"শিখাট ঠিক ঐরপ করলে। বাড়ীতে কারাকাটি পড়ে গেল। মা, স্ত্রী, সকলে আছড়া পিছড়ি করে কাঁদছে। এমন সময় একটি ব্রাহ্মণ এসে বল্লে, কি হয়েছে গা ? তারা সকলে বল্লে এ ছেলেটি মারা গেছে। ব্রাহ্মণ মরা মাপ্রবের হাত দেখে বললেন, সে কি, এ ত মরে নাই। আমি একটি ঔষধ দিছি খেলেই সব সেরে যাবে। বাড়ীর সকলে তথন যেন হাতে স্থর্গ পেলে। তথন ব্রাহ্মণ বল্লেন, তবে একটি কথা আছে। ঔষধটি আগে একজনের খেতে হবে, তার পর ওর খেতে হবে। যিনি আগে খাবেন, তাঁর কিন্তু মৃত্যু হবে। এর ত অনেক আপনার লোক আছে দেখ্ছি, কেউ না কেউ অবশ্য খেতে পারে। মাকি স্ত্রী এঁরা থুব কাঁদছেন, এঁরা অবশ্য পারেন।

"তথন ভারা সব কারা থামিয়ে, চুপ ক'রে রহিল। মা বললেন, তাইভ এই বৃহৎ সংসার, আমি গেলে, কে এই সব দেখবে ভন্বে, এই বলে ভাবতে লাগলেন। জী এইমাজ এই বলে কাঁদছিল—'দিদি গো আমার কি হ'লো গো!' সে বল্লে, ভাই ভ, ওঁর যা হবার হ'রে গেছে! আমার ছটি তিনটি নাবালক ছেলে মেয়ে—আমি যদি যাই এদের কে দেখ্বে।

শিষ্য সব দেখছিল গুন্ছিল। সে তথন দাঁড়িয়ে উঠে পড়ল; আর বললে, গুরুদেব চলুন, আপনার সঙ্গে যাই (সকলের হাস্য)।

"ৰার একজন শিশ্য গুরুকে বলেছিল, আমার স্ত্রী বড় যত্ন করে, ওর জন্ত গুরুদেব বেতে পারছি না। শিশ্যটি হটবোগ ক'রতো। গুরু তাকেও একটি কন্দি শিথিয়ে দিলেন। একদিন তার বাড়ীতে খুব কারাকাটি পড়েছে। পাড়ার লোকেরা এসে দেখে হটবোগী খরে বসে আছে—এঁকে বেঁকে, আড়ই হ'য়ে! সক্রাই বুঝতে পারলে তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে। স্ত্রী আছড়ে কাঁদছে, 'গুগো আমাদের কি হ'লে।গো—ওগো ভূমি আমাদের কি ক'রে গেলে গো—

ওপো দিদি গো, এমন হবে তা জানভাম না গো!' এ দিকে আত্মীর বন্ধা খাট এনেছে, ওকে ঘর থেকে বার করেছে। এখন একটা গোল হ'ল। এঁকে বেঁকে আছেই হ'য়ে থাকাতে সে হার দিয়ে বেরুছে না। তথন একজন প্রছিবেশী দৌড়ে একটি কাটারি লয়ে দারের চৌকাট কাট্ভে লাগ লো স্ত্রী আছির হ'য়ে কাঁদছিল, সে হম হম শব্দ গুনে দৌড়ে এল। এসে কাঁদভে काँक्ष विकामा कवाल, अर्गा कि श'रवाह रा ! जावा वल्ल, हैनि वक्षण्डन ৰা, ভাই চৌকাট কাটছি। ভখন স্ত্ৰী বল্লে, ওগো অমন কৰ্ম্ম করো না. গো!---আমি এখন রাঁড় বেওরা হলুম। আমার আর দেখবার লোক কেট নাই; কল নাবালক ছেলেকে মানুষ ক'রতে হবে! এ দোয়ার পেলে আর ভ হবে না। ওপো ওর ষা হবার তা ভো হয়ে গেছে—হাত পা ওঁর কেটে দাও। তথম হট্যোগী দাঁড়িয়ে পড়ল। ভার তথম ঔষধের ঝোক চলে গেছে। मां ज़ित्त वलाह, 'खरव-रत मांगी, जामात हांछ शा कांग्रेस .' এहे वरन वांड़ी ভ্যাপ করে গুরুর সঙ্গে চলে গেল। ( সকলের হাস্য )।

"অনেকে ঢং ক'রে শোক করে। কাঁদতে হবে জেনে আগে নং থোলে আর আর গহনা সব থোলে; খুলে বাজার ভিতর চাবি দিয়ে রেখে দেয়। ভার পর আছতে এসে পড়ে, আর কাঁদে, 'ওগে, দিদিগো, কি হ'লো গো!'

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অবভার সম্বন্ধে শ্রীরামকুষ্ণের সমূখে নরেন্দ্রাদির বিচার

নরেজ-প্রমাণ ( Proof ) না হলে কেমন করে বিখাস করি বে ঈখর মালুৰ হ'বে আসেন।

গিরীশ—বিখাসই sufficient proof (যথেষ্ট প্রমাণ)। এই জিমিষটা असात चारह, अब श्रमान कि ? विश्रामहे श्रमान।

একজন ভক্ত-External World (বহিৰ্জগত) বাহিবে আচে

Philosopher (দার্শনিকরা) কেউ Prove কর্তে পেরেছে? ভবে বলেছে irresistible belief (বিখাস)।

গিরীশ (নরেক্রের প্রতি)—তোমার সন্মুথে এলেও তো বিশ্বাস ক'রবে না! হয়ত বল্বে ও বল্ছে আমি ঈশর, মানুষ হয়ে গেসেছি, ও মিধ্যাবাদী ভগু।

### [ দেবভারা অমর এইকথা পড়িল ]

নরেক্ত—ভার প্রমাণ কই ।
গিরীশ—ভোমার সাম্মে এলেও ভো বিখাস করবে না !
নরেক্ত—অমর, past agesতে ছিল প্রফ চাই ।
মণি পণ্টকে কি বলিভেছেন।

ঞীরামকৃষ্ণ ( নহাদ্যে )—মরেক্স উকিলের ছেলে, পণ্টু ডেপ্টার ছেলে ( সকলের হাস্য )! সকলে একটু চুপ করিয়া আছেন।

যোগীন (গিরীশাদি ভক্তদের প্রতি, সহাস্যে)— নবেক্রের কথা ইনি (ঠাকুর) আর লন না।

শীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — মামি একদিন বল্ছিলাম, চাতক আকাশের জল ছাডা আব কিছু থার না। নরেন্দ্র বললে. চাতক এ জলও থার। তথন মাকে বল্লুম, মা, এ সব কথা কি মিথা। হয়ে গেল! ভারি ভাবনা হল। একদিন অবার নরেন্দ্র এসেছে। ঘরের ভিতর কতকগুলি পাখী উড়ছিল দেখে বলে উঠ্ল, ঐ। ঐ! আমি বল্লাম, কি । ও বল্লে, ঐ চাতক। ঐ চাতক। দেখি কতকগুলো চামচিকে। সেই থেকে ওর কথা আর লই না। (সকলের হাস্য)

### [ जेश्वत-त्रभ पर्भन कि मरनद्र जून ? ]

শ্রীবামকৃষ্ণ — যত্ মল্লিকের বাগানে নরেক্ত বল্লে. তুমি ঈশবের রূপ টুপ বা দেখ, ও মনের ভুল। তখন অবাক্ হ'রে ওকে বল্লাম, কথা কয় যে রে ? নরেক্ত ৰলে, ও অমন হয়। তথন মার কাছে এলে কাঁদতে লাগলাম! ব'লাম, मा अकि इ'ला। अ नव कि मिहि । नातास अमन कथा वनात। छथन দেখিয়ে দিলে—চৈত্তন্ত -অখণ্ড চৈত্তন্ত – চৈত্তন্তম রপ। আর বললে, 'এ भव कथा (माल किमन क'रत यिन मिथा। हरत।' जथन वलिहिलाम, भाना, তুই আমায় অবিখাস ক'রে দিছলি ৷ তুই আর আসিস নাই !

[ঠাকুর শ্রীরামক্বয়-শাস্ত্র ও ঈশবের বাণী Revelation ]

আবার বিচার হইতে লাগিল। নরেন্দ্র বিচার করিতেছেন। নরেন্দ্রের বয়স এখন ২২ বৎসর চার মাস হটবে।

নঙ্কে (গিরীশ, মাষ্টার প্রভৃতিকে)—শাস্ত্রই বা বিশ্বাদ কেমন ক'রে করি ! মহানির্বাণতন্ত্র একবার বল্ছেন, ব্রহ্মজ্ঞান মা হলে নরক হবে ! আবার বলে পাৰ্বভীর উপাদনা ব্যভীত আর উপায় নাই। মনুদংহিতায় মনু লিখছেন মুমুর কথা ! Moses লিখছেন Pentateuch, তারই নিজের মৃত্যুর কথা वर्गना ।

সাংখ্যদর্শন বলছেন. 'জখরাসিছেঃ'! জখর আছেন, এ প্রমাণ করবার ৰো নাই। আবার বলে বেদ মানতে হয়, বেদ নিতা।

- "তা বোলে এ সৰ নাই, বলছি না। বুঝতে পারিভেছি না, বুঝিয়ে 'দাও। শাস্ত্রের অর্থ বার বা মনে এসেছে ভাই ক'রেছে। এখন কোনটা লব ? White light (খেড আলো) Red medium এর (লাল কাচের) মধ্য দিয়া এলে লাল দেখায়। Green mediumএর মধ্য দিয়া এলে Green Cyetta 1

একজন ভক্ত-- গীতায় ভগৰান বলেছেন।

<u> এরামকৃষ্ণ —গীতা বব শান্তের দার। দর্যাদীর কাছে আর কিছু না থাকে,</u> ক্ষতা একখানি ছোট থাকবে।

একজন ভক্ত-গীড়া, শ্রীকুঞ্চ বলেছেন।

নরেক্স — শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, না ইয়ে বলেছেন !—
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অবাক্ হইয়া নরেক্রের কথা গুনিভেছেন।
শ্রীরামকৃষ্ণ — এ সব বেশ কথা হচ্চে।

'শাস্ত্রের ছই রকম অর্থ—শকার্থ ও মর্দ্মার্থ। মর্দ্মার্থ টুকু লভে হয়; বে অর্থ টুকু ঈশবের বাণীর সঙ্গে মিলে। চিঠির কথা, আর বে ব্যক্তি চিঠি লিখেছে তার মুখের কথা, অনেক ভফাত। শাস্ত্র হচেচ চিঠির কথা; ঈশবের বাণী মুখের কথা। আমি মার মুখের কথার সঙ্গে না মিললে কিছুই লই না।

আবার অবভারের কথা পড়িল।

নরেন্দ্র—ঈশবে বিশাস থাকলেই হ'ল। তারপর তিনি কোথায় ঝুলছেম বা কি করছেন এ আমার দরকার নাই। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত অবতার।

'অনস্ত ব্ৰহ্মাণ্ড' 'অনস্ত অবতার' শুনিয়া শ্রীরামক্তঞ হাত্যোড় করিয়া নমস্কার করিলেন ও বলিতেছেন, 'আহা।!"

মূণ ভবনাথকে কি বলিভেছেন।

ভবনাধ—ইনি বলেন, 'হাতী যখন দেখি 'নাই, তখন সে ছুঁচের ভিডর ষেতে পারে কি না কেমন করে জানব ? ঈখরকে জানি না, অথচ ভিনি মাসুষ হ'য়ে অবভার হতে পারেন কি না, কেমন ক'রে বিচারের হারা বুঝব!

শ্রীরামক্ষয়—সবই সম্ভব। তিনি ভেল্কি লাগিয়ে দেন! বাজীকর পলার ভিতর ছুরি লাগিয়ে দেয়, আবার বার ক'রে। ইট পাটকেল খেয়ে ফেলে!'

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### খ্রীরামক্ষ্ণ ও কর্ম্ম - তাঁহার ব্রদ্মজ্ঞানের অবস্থা

ভক্ত-ব্রহ্মসমাজের লোকের। বলেন, সংসারের কর্ম কর্ত্তব্য। এ কর্ম ভ্যাগ করলে হবে না।

গিরীশ—মূলভ সমাচারে ঐ রকম লিখেছে, দেখলাম। কিন্তু ঈশরকে জানাবার জন্ম বে সব কর্ম—ভাই ক'রে উঠতে পারা বায় না, আবার অক্ত কর্ম!

শ্রীবামকুষ্ণ ক্রমৎ হাসিয়া মাষ্টারের দিকে তাকাইয়া নয়নের দ্বারা ইঞ্চিত করিলেন, 'ও ষা বলছে ভাই ঠিক'।

মাষ্টার বুঝিলেন, ক**র্ম্মকাণ্ড বড়** কঠিন। পূর্ণ আসিয়াছেন। শ্রীরামক্লফ-কে ভোমাকে থবর দিলে গ পূর্ণ--সারদা।

শ্রীরামক্বফ্ (উপাহত মেয়ে ভক্তদের প্রতি ;—ধ্যো একে (পূর্ণকে) একটু জলখাবার দাও ত।

এইবার নরেন্দ্র গান গাইবেন। ঠাকুর জীরামকৃষ্ণ ও ভক্তেরা শুনিবেন। নরেন্দ্র গাইভেছেন-

গান-পরবভ পাধার।

ব্যোমে জাগো রুদ্র উন্থত বাজ। (प्रव (प्रव महास्त्र, कान कान महाकान, ধর্মাজ শঙ্কর শিব ভার হর পাপ।

গাল-সুন্দর ভোমার নাম দীনশরণ হে, বহিছে অমৃতধার, জুড়ায় খ্রবণ, প্রাণরমণ হে।

शान-विপদভय वादन, (व करत अरत मन, छै।रत कन फाक नी ; মিছে ভ্রমে ভূলে সদা, রয়েছ ভবখোরে মজি' একি বিড়ম্বনা। এ ধন জন, না রবে ছেন, তাঁরে যেন ভুল না; ছাড়ি অদার, ভজ্ব দার, যাবে ভব যাতনা। এখন হিত বচন শোন, বতনে করি ধারণা; বদন ভরি, নাম হরি, সভত কর ছোষণা। यनि এ ভবে পার হবে, ছাড় বিষয় বাসনা ; সঁপিয়ে ভকু জন্ম মন, তাঁর কর সাধনা।

পণ্ট্ —এই গানটি গাইবেন ?
নরেক্স—কোনটী ?
পণ্ট্ —দেখিলে ভোমার সেই অতুল প্রেম আননে
কি ভয় সংসার শোক বোর বিপদ শাসনে।

নরেক্র সেই গান্টী গাইভেছেন—

দেখিলে ভোমার সেই অতুল প্রেম-আননে,

কি ভয় সংসার শোক ঘোর বিপদ শাসনে।

অকণ উদয়ে আঁধার যেমন বায় কগং ছাড়িয়ে,
ভেমনি দেব ভোমার ক্যেতি মঙ্গলময় বিরাজিলে,
ভকত হাদয় বীতশোক ভোমার মধুর সাস্থনে।
ভোমার করুণা, ভোমার প্রেম, হাদয়ে প্রভু ভাবিলে,
উপলে হাদয় নয়ন বারি রাখে কে নিবারিয়ে?

জয় করুণাময়, জয় করুণাময় ভোমার প্রেম গাইয়ে,
বায় য়দি বাক্ প্রাণ ভোমার কর্ম সাধনে।

মাষ্টারের অনুরোধে আবার গাইভেছেন। মাষ্টার ও ভক্ষেরা অনেকে হাত যোড় করিয়া গান ভনিভেছেন।

শান—হরিরসমদিরা পিয়ে মন মানদ মাত রে।
একবার লুট্ছ অবনীতল, হরি হরি বলে কাঁদ রে।
গভীর নিনাদে হরিনামে গগন ছাও রে
(গতি কর কর বলে)!
নাচো হরি বলে হ'বাহু তুলে হরি নাম বিলাও রে
(লোকের ছারে ছারে)!
হরি প্রেমানন্দরসে অফুদিন ভাস রে;
গাও হরিনাম, হও পূর্ণ কাম, নীচ বাদনা নাশ রে॥

গান—চিন্তর মম মান্দ হরি চিদ্বন নিরঞ্জন। গান—চমংকার অপার জগত রচনা ভোমার।

গাল-গগনের থালে রবি চক্র দীপক জলে, ভারকামগুল চমকে মাভি ছে ! ধুপ মলয়ানিল, প্রন চামর করে, সকল বনরাজি ফুটস্ত জ্যোতি রে। কেমন আরতি হে ভবপত্তন তব আরতি, অনাহত শব্দ বাজস্ত ভেরী রে 🗈 গাল--সেই এক পুরাতন, পুরুষ নিরঞ্জনে, চিন্ত সমাধান কর রে। নারা'ণের অনুরোধে আবার নরেন্দ্র গাহিতেছেন-গান-এস মা এস মা, ও হাদর রমা, পরাণ পুতলি গো। হাদয় আসনে, হও মা আসীন, নির্বাধি ভোরে গো॥ আছি জন্মাবধি ভোর মুখ চেয়ে, জান মা জননি কি হুখ পেয়ে, একবার হাদরকমল বিকাশ করিয়ে, প্রকাশ ভাহে আনন্দমনী ॥

[ श्रीदायद्वक नमांशि मिलार-- छारात दन्न छारान द व्यवसा ]

মরেক্র নিজের মনে গান গাইতেছেন-

নিবিভ আঁধারে মা ভোর চমকে অরপ রাশি। ভাই যোগী খ্যান খরে হ'য়ে গিরিপ্ছহাবাসী॥ সমাধির এই গান ভনিতে ভনিতে ঠাকুর সমাধিত হইতেছেন।

নরেক্ত আর একবার সেই গানটা গাইতেছেন:---• शाब- হরি রস মদিরা পিরে মম মানস মাত রে।

প্রীরামত্বফ ভাবাবিষ্ট। উত্তরাস্য হইয়া দেয়ালে ঠেসান দিয়া পা ঝুলাই**য়া** ভাকিয়ার উপর বসিয়া আছেন। ভভেরা চতুদিকে উপবিষ্ট।

ভাবাৰিষ্ট হইয়া ঠাকুর মার সলে একাকী কথা কহিতেছেন। ঠাকুর विनाष्ट्रहरू-"धरे दिना थिया यात । जूरे धनि १ जूरे कि शाहित दौरक ৰাসা পাক্ডে সৰ ঠিক করে এলি ?" ঠাকুর কি বলিভেছেন, মা ভুই কি এলি ? ঠাকুর আর মা কি অভেদ ?

<sup>্</sup>ৰতথ্য আমার কাক্ত ভাগ লাগছে না।

"या जान (कन अनद ? अटड क यन श्वानिक है। बाहिरत हरन वार्ट !"

ঠাকুর ক্রমে ক্র<del>মে</del> আরও বাহ্মান লাভ করিতেছেন। ভক্তদের দিকে তाव्यदेश विवाखिहिन, "আগে कहेमाह काहेरा ताथा (पाथ चान्हर्ग) इ'कूम ; মনে করভূম এরা কি নিষ্ঠুর, এদের শেষকালে হত্যা ক'রবে ! অবস্থা যথম बननाएं नाजन उथन प्रिथे, य भरीत्र श्रीन थान माज ! थाकरनं अपन यात्र ৰা, গেলেও এলে যায় বা।

ভবলাথ-তবে মামুষ হিংদা করা যায় !--মেরে ফেলা যায় ?

শীরামকৃষ্ণ—হা; এ অবস্থায় হতে পারে। \* সে অবস্থা সকলের হয় না।--- ব্রন্ধজানের অবস্থ।।

"হুই এক গাম নেমে এলে ভবে ভক্তি, ভক্ত ভাল লাগে !

"ঈশবেতে বিভা অবিভা হুই আছে। এই বিভা মাহা ঈশবের দিকে লয়ে যার, অবিছা মায়া ঈশার থেকে মাতুষকে ভফাৎ করে লয়ে যায়! বিভার থেলা —জ্ঞান, ভক্তি, দয়া, বৈরাগ্য। এই সব আশ্রয় করলে ঈশরের কাছে পৌছান যায়।

"আর এক ধাপ উঠলেই ঈশ্বর—ত্রন্ধজ্ঞান! এ অবস্থায় ঠিক বোধ হচ্চে— ঠিক দেখছি—ভিনিই সৰ হয়েছেন! ভাজা গ্রাহ্ম থাকে না! কারু উপর রাগ করবার যো থাকে না।

"গাড়ী করে যাচ্চি—বারাগুার উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখলাম হই বেখা। দেখলাম সাক্ষাৎ ভগৰতী—দেখে প্ৰণাম করলাম !

"ষথন এই অবস্থা প্রথম হোলো, তথন মা কালীকে পুজা ক'রতে বা ভোগ দিতে আর পারলাম না। হলধারী আর হৃদে বল্লে, থাজাঞ্চী বলেছে, ভটচাজ্জি ভোগ দিবেন না ভো কি-করবেন ? আমি, কুবাক্য বলেছে শুনে, কেবল হাসতে লাগলাম একটুও রাগ হোলে। না I

এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে ভার পর লীলা আত্মাদন করে বেড়াও। সাধু একটি

<sup>\*</sup> न रखाउ रखभारन महोरद (केंडान्सर a)।

সহরে এসে রং দেখে বেড়াচ্চে। এমন সময়ে ভার এক আলাপী সাধুর সঙ্গে দেখা হলো। সে বনলে, 'তুমি যে গুরে খুরে আমোদ করে বেড়াচো, ভরী ভরা कहे ? त्म श्री (जा हूबी करत नरम मात्र नाहे ? अर्थम माधु बन्त मा মহারাজ, আগে বাসা পাকড়ে গাঁঠিরী শুঠরী ঠিকঠাক করে রেখে ভালা লাগিয়ে खर महरत्त्र तः एमध्य दिखां कि'। ( मकरनत हामा )।

खरनाथ-- এ थूर छे कथा।

মণি ( স্বগত ) - ব্ৰহ্মজ্ঞানের পর লীলা-আস্বাদন। সমাধির পর নীচে নামা! শ্রীরামক্বফ (মাষ্টারাদির প্রভি)—ব্রহ্মজান কি সহজে হয় গা ? মনের নাশ না হলে হয় না। শুরু শিশুকে বলেছিল, তুমি আমায় মন দাও, আমি তোমায় জ্ঞান দিচিত। স্থাংটা বোলত, 'আরে মন বিলাতে নাহি'।

[ Biology: 'Natural Law in the Spiritual world. ]

"এ অবস্থায় কেবল হরিকথা ভাল লাগে: আর ভক্তসঙ্গ।

( রামের প্রতি )—ভূমি ত ডাক্টার ;—বখন রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে এক হয়ে বাবে তথনই তো কাজ হবে। তেমনি এ অবস্থায় অন্তরে বাহিরে ঈশ্বর। সে দেখবে ভিনিই দেহ মন প্রাণ আত্মা।"

মণি ( স্বগত )—Assimilation !

শ্রীরামকৃষ্ণ—ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা! মনের নাশ হলেই হয়। মনের নাশ हरनहें 'बहः' नान,-रवें। 'बामि' 'बामि' कदाहा। अंगे छक्ति भाष हत् ; আবার জ্ঞানপথে অর্থাৎ বিচারপথেও হয়। 'নেভি' 'নেভি' অর্থাৎ 'এ সব, মায়া স্বপ্নবং' এই বিচার জ্ঞানীরা করে। এই জগং 'নেতি' 'নেতি'---মায়া। জগৎ যথন উড়ে গেল, বাকি রইল কতকগুলি জীব—'আমি' ঘট মধ্যে ব্ৰয়েছে।

"মনে কর দশটা জলপূর্ণ ঘট আছে; ভার মধ্যে সূর্য্যের প্রভিবিত্ব হয়েছে। क्षे र्या प्रश वात ?

ভক্ত-দশটা প্রভিবিশ। আর একটা সভ্য হর্ষ্য তো আছে।

শ্রীরামক্কঞ্জ-মনে কর, একটা ঘট ভেঙ্গে দিলে; এখন কটা স্থ্য দেখা যায় ?

ভক্ত—নয়টা; একটা সভ্য স্ব্য ভো আছেই।
শ্রীরামক্কঞ্চ—আছো, নয়টা ঘট ভেঙ্গে দেওয়া গেল; কটা স্থ্য দেখা বাবে?
ভক্ত—একটা প্রভিবিম্ব স্থ্য। একটা সভ্য স্ব্য ত আছেই।
শ্রীরামক্কঞ্চ (গিরীশের প্রতি)—শেষ ঘট ভাঙ্গলে কি থাকে।
গিরীশ—আজ্ঞা, ঐ সভ্য স্থ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না। কি থাকে তা মুখে বলা যায় না। যা আছে তাই আছে! প্রতিবিদ্ধ স্থ্য না থাক্দে সত্যস্থ্য আছে কি করে জানবে! সমাধিস্থ হলে জহং তত্ত্ব নাশ হয়। সমাধিস্থ ব্যক্তি নেমে এলে কি দেখেছে মুখে বলতে পারে না!

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

### শ্রীরামকুষ্ণের ভক্তদিগকে আর্খাদ প্রদান ও অঙ্গীকার

অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হইশ্বা গিয়াছে। বলরামের বৈঠকথানায় দীপালোক অলিতেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও ভাবস্থ; ভক্তজন-পরিবৃত হইশ্বা আছেন। ভাবে বলিতেছেন—

"এখানে আর কেউ নাই; তাই তোমাদের বদছি,—আন্তরিক ঈশ্বরকে যে জান্তে চাইবে তারই হবে, হবেই হবে! যে ব্যাকুল, ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না তারই হবে।

"এখানকার যার। লোক ( অস্তরক্ষ ভক্তেরা ) ভারা সব জুটে গেছে। আর সব এখন যারা যাবে ভারা বাহিরের: লোক। ভারাও এখন মাঝে মাঝে যাবে। (মা) ভাদের বলে দেবে, 'এই কোরো,:এই রকম করে ঈশরকে ভাকো'

### [ ঈশ্বর্থ গুরু-ছাবের একমাত্র মুক্তির উপার ]

"কেন জরবরের দিকে ( জাবের ) মন যায় না ? সিশরের চেয়ে তাঁর মহা-মারার আবার জোর বেশী। জজের চেমে প্যায়দার ক্ষমতা বেশী। (সকলের शंगा )।

"নারদকে রাম-বল্লেন, নারদ আমি ভোমার ভবে বড় প্রদার হ'মেছি আমার কাছে কিছু বর লও! নাবদ বল্লেন, রাম! ভোমার পাদপলে যেন আমার শুদ্ধা ভক্তি হয়; আর বেন তোমার ভুবন-মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না ছই। রাম বললেন, তথাস্ত: আর কিছু বর লও'! নারদ বললেন, রাফ व्यात किছ वत ठारे ना।

"এই ভুবনমোহিনী মায়ায় সকলে মুগা। ঈশার দেহ ধারণ করেছেন— ভিনিও মুগ্ধ হন। রাম সীতার কল্ম কেঁদে কেঁদে বেড়িয়েছিলেন। 'शक्षक्रदात कें। देश विका श्रेष्ठ कें। देश हैं।

"তবে একটি কথা আছে: -- ঈশ্বর মনে করলেই মুক্ত হন "

ভবনাথ—Guard (রেলের গাড়ীর) নিজে ইচ্ছা করে রেলের গাড়ীর ভিতর আপনাকে রুদ্ধ করে; আবার মনে করলেই নেমে পড়তে পারে i

শ্ৰীবামক্ষ - ঈশ্বৰকোট-ধেমন অবতাবাদি-মনে করলেই মুক্ত হতে शादा। यात्रा कीवरकां की जात्रा शादत ना। कीवता कामिनी कांकरन वक्षा चरत्रत्रं चात्र खानाना, हेनकुक ( Screw ) मिरश खाँछा, त्वकरत त्कमन करत् ?

खननाथ ( महारमा )— त्यमन (बरनव 3rd Class Passangeral ( कृष्ठीय-(अनीत चार्ताशेता) ठाविक्स, त्वकवात त्या नाहे।

शिबीन-कीर यनि এतान चारि न्रष्टि रह, जाद अथन जेनाइ ?

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভবে গুরুত্বপ হয়ে ঈশ্বর স্বরুং যদি মায়াপাল ছেদন করেন, ভা হলে আর ভর নাই।

ঠাকুর কি ইন্ধিত করিভেছেন যে ভিনি যিন্ধে জীবের মায়াপাশ ছেদন করতে দেহ ধারণ করে, গুরুরপ হরে, এসেচেন ?

# ৰোড়শ খণ্ড

# প্রথম পরিচ্ছেদ

### এীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে ভক্তমন্দিরে রামের বাড়ীভে

ঠাকুর শ্রীরামক্বঞ্চ রামের বাটীতে আসিয়াছেন। তাঁহার নিচের বৈঠক-খানার ঘরে ঠাকুর ভক্ত পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন। সহাস্ত বদন। ঠাকুর ভক্তদের সহিত আনন্দে কথা কহিতেছেন।

আজ শনিবার, জ্যৈষ্ঠ শুক্লাদশমী তিথি। ২৩শে মে, ১৮৮৫, বেলা প্রায় ৫টা। ঠাকুরের সন্মুখে শ্রীযুক্ত মহিমা বসিয়া আছেন। বামপার্থে মাষ্টার; চারিপার্থে—পণ্ট্, ভবনাধ, নৃত্যগোপাল, হরমোহন। শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়াই ভক্তগণের খবর লইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )—ছোট নরেন আসে নাই ? ছোট নরেন কিয়ৎকণ পরে আসিয়া উপস্থিত হুইলেন।

**এীরামরুঞ্- সে আসে নাই** ?

মান্তার-আজা ?

শ্রীরামকৃষ্ণ — কিশোরী ?— গিরীশ ঘোষ আস্বে না ?—নরেন্দ্র আসবে না ? মরেন্দ্র কিয়ৎকণ পরে আসিয়া প্রাণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভজ্জদের প্রতি)—কেদার (চাটুয্যে) থাকলে বেশ হড়ো! গিরীশ খোষের সঙ্গে খুব মিল। (মছিমার প্রতি, সহাজে) সেও ঐ বলে। (অবভার বলে)।

ঘরে কীর্ত্তন গাহিবার আয়োজন হইয়াছে। কীর্ত্তনীয়া বদাঞ্জসি হইয়া ঠাকুরকে বলিভেছেন, আজা করেন ত গান আয়ম্ভ হয়।

ঠাকুর বলিভেছেন, একটু জল খাবো।

জল পান করিয়া মশলার বেটুয়া হইতে কিছু মশলা লইলেম। মাষ্টারকে বেটুয়াটী বন্ধ করিতে বলিলেন। কীর্ত্তন হইভেছে। খোলের আওয়াছে ঠাকুরের ভাব হইভেছে। গৌর-চল্লিকা শুনিতে শুনিতে একেবারে সমাধিছ। কাছে নৃভ্যগোপাল ছিলেন, ভাঁছার কোলে পা ছড়াইয়া দিলেন। নৃভ্যগোপালও ভাবে কাঁদিভেছেন। ভাক্তেরা সকলে অবাক হইয়া সেই সমাধি অবস্থা একদৃষ্টে দেখিভেছেন।

[ Joga, Subjective and Objective, Identity of God (the Absolute) the Soul and the Cosmos (জনৎ)]

ঠাকুর একটু প্রকৃতিস্থ হইরা কথা কহিতেছেন—"নিভ্য থেকে লীলা, লীলা থেকে নিভ্য । (নৃভ্যগোপালের প্রভি) ভোর কি ?

নুত্য ( বিনীত ভাবে )—ছুইই ভালো।

শ্রীরামকৃষ্ণ চোথ বুজিয়া বলিতেছেম,—কেবল এমনটা কি? চোথ বুজলেই তিনি আছেন, আর চোথ চাইলেই নাই! যাঁরই নিভ্য, তাঁরই লীলা; যাঁরই লীলা, তাঁরই নিভ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ.( মহিমার প্রতি )—তোমায় বাপু একবার বলি— মহিমাচরণ—স্বাজ্ঞা, তুইই ঈশ্বরের ইচ্ছা।

শ্রীরামরুঞ্-কেউ সাত তলার উপরে উঠে আর নামতে পারে মা; আবার কেউ উঠে নীচে আনাগোনা করতে পারে।

"উদ্ধব গোপীদের বলেছিলেন, তোমরা বাঁকে ভোমাদের কৃষ্ণ বলছ, ভিনি সর্বভূতে আছেন; ভিনিই জীব জগৎ হয়ে রঞেছেন।

'ভাই বলি চোথ বুজলেই থান, চোথ খুললে আর কিছু নাই ? মহিমা- একটা জিজ্ঞাস্য আছে। ভক্ত-এর এক কালে ভ নির্বাণ চাই ?

[ প্রকাশ-ভোতার কেন্দ্র-Is Nirvana the End of Life ? ]

শ্রীরামক্ত নির্বাণ যে চাই এমন কিছু না! এই রকম আছে যে, নিত্য-ক্লফ তাঁর নিত্যভক! **চিন্মর শ্রাম, চিগ্মর ধাম**!

ব্যমন চক্র বেখানে, ভারাগণও দেখানে। নিভ্য ক্লফ, নিভ্য ভক্ত। তুমিই

ভ বল গো, অন্তর্কহির্ঘদিহরি তথা তভঃ কিম্ \*— আর ভোমায় ভ বলেছি যে বিষ্ণু অংশে ভক্তির বীজ যায় না। আমি এক জ্ঞানীর পালায় পড়েছিলুম, এগার মাস বেদাতা ভনালে। কিন্তু ভক্তির বীজ আর যার না। কিরে ঘুরে সেই 'মা মা'। যথৰ গান করতুম স্থাংটা কাঁদভো—বলভো, 'আরে কেয়া রে!' দেখ, অত বড় জ্ঞানী কেঁদে ফেলভো! (ছোট নরেল ইত্যাদির প্রতি) এইটে জেনে রেখো — আলেখ লভার জল পেটে গেলে গাছ হয়। ভক্তির বীজ একবার পড়লে, অব্যর্থ হয়; ক্রমে গাছ, ফল ফুল, দেখা দেবে।

"মুষলং কুলনাশনম্'। মুষল যত ঘদেছিল, ক্ষয় হয়ে হয়ে একটু দামান্ত ছিল। সেই দামান্তভেই যত্বংশ ধ্বংদ হয়েছিল। হাজার জ্ঞান বিচার করে। ভিতরে ভক্তির বীজ থাকলে, আবার ফিরে ঘুরে—হরি ছরি হরিবেশ্ল।"

ভজেরা চুপ করিয়া ভনিভেছেন। ঠাকুর হাসিতে হাসিতে মহিমাচরণকে বলিতেছেন,—আপনার কি ভাল লাগে ?

মহিমা ( দহাস্তে )— কিছুই না; আম ভাল লাগে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্যে )—কি এক্লা এক্লা ? না, আপনিও খাবে স্কাই-কেও একটু একটু দিবে ?

মহিমা ( সহাস্যে )—এতো দিবার ইচ্ছা নাই, একলা হলেও হয়।

# [ 'ঠাকুর এরামক্বফের ঠিকভাব ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিন্ত আমার ভাব কি জানো ? চোথ চাইলেই কি তিনি, আর নাই? আমি নিড্য লীলা ছইই লই। তাঁকে লাভ কর্লে জাস্তে পারা বার, তিনিই স্বরাট তিনিই বিরাট। তিনিই অথগুসচিদামন্দ, তিনিই আবার জীব জগৎ হয়েছেন।

\* অন্তর্বহির্বদি হরিস্তপদা ততঃ কিম্, নান্তবহির্বদি হরিস্তপদা ততঃ কিম্।
আরাধিতো যদি হরিস্তপদা হ'তঃ কিম্, নারাধিতো যদি হরিস্তপদা তত কিম্।
বিরম বিরম ব্রহ্মন্ কিং তপস্তাম্থ বংদ, ব্রন্ধ ব্রদ্ধ শীঘ্রং শহরং জ্ঞানদিক্ষ্ম।
লভ লভ হরিভজিং বৈশবোজ্ঞাং সপ্রাম, তব নিগড়নিবল্পচেছ্দনীং কর্তরীৼ।

### [ শুধু শাস্ত্ৰজ্ঞান মিধ্যা—সাধন করিলে প্রভাক জ্ঞান হর ]

"সাধনা চাই—শুধু শাস্ত্র পড়লে হয় না। দেখলান বিভাসাগরকে—
আনেক পড়া আছে, কিন্তু অন্তরে কি আছে দেখে নাই। ছেলেদের লেখা
পড়া শিথিয়ে আনন্দ। ভগবানের আনন্দের আবাদ পায় নাই। শুধু পড়লে
কি হবে ? ধারণা কই ? পাঁজিতে লিখেছে, বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজি
টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না!"

মহিমা—সংসারে অনেক কান্ত, সাধনার অবসর কৈ ? প্রীরামক্ক্ষ-কেন, তুমি ত বল সব স্বপ্রবং ?

"সৃত্মুখে সমুক্ত দেখে কল্মণ ধমুর্বনি হাতে করে ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন, আমি বরুণকে বধ করবো, এই সমুক্ত আমাদের লক্ষায় যেতে দিছে না! রাম বৃঝালেন লক্ষণ এ যা কিছু দেখছো এ সব ত স্বপ্লবৎ, অনিত্য—সমুক্তও অনিত্য—তোমার রাগও অনিত্য। মিধ্যাকে মিধ্যা হারা বধ করা সেটাও মিধ্যা।"

মহিমাচরণ চুপ করিয়া রহিলেন।

#### [ কৰ্ম্মবোগ না ভক্তিবোগ ?- সংগুরু কে ? ]

মহিমাচরণের সংসারে অনেক কাজ। আর তিনি একটী নৃতন স্কুল করিয়াছেন,—পরোপকারের জন্ম।

ু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কথা কহিতেছেন—

শীরামকৃষ্ণ ( মহিমার প্রভি )—শন্ত্ বল্লে—আমার ইচ্ছা যে এই টাকাগুলা সংকর্মে ব্যায় করি; কুল ডিস্পেন্সারী করে দি, রাস্তা ঘাট করে দি। আমি বল্লাম নিকামভাবে করতে পার সে ভাল, কিন্তু নিন্ধাম কর্ম করা বড় কঠিক,—কোন দিক্ দিয়া কামনা এসে পড়ে! আর একটা কথা ভোমায় জিজ্ঞাসা করি, যদি ঈশ্বর সাক্ষাংকার হন, ভা হলে তাঁর কাছে তুমি কি কতকগুলি কুল, ডিস্পেন্সারী, হাঁসপাভাল, এই সব চাইবে ?

একজন ভক্ত-মহাশর! সংসারীদের উপায় কি ? শ্রীরামক্ত্য-সাধ্যক: স্বীরার কথা শোনা। "সংসারীরা মাতাল হরে আছে, কামিনীকাঞ্নে মত। মাতালকে চালুনির জল একটু একটু খাওয়াতে খাওয়াতে ক্রমে ক্রমে হুঁল হয়।

"আর সংগুরুর কাছে উপদেশ ল'তে হয়। সংগুরুর লক্ষণ আছে। বে কাশী গিয়াছে আর দেখেছে, তার কাছেই কাশীর কথা শুনতে হয়। শুধু পণ্ডিত হলে হয় না। যার সংসার অনিত্য বলে বোধ হয় নাই, সে পণ্ডিতের কাছে উপদেশ লওয়া উচিত নয়। পণ্ডিতের বিবেক বৈরাগ্য থাকলে তবে উপদেশ দিতে পারে।

"সামাধ্যায়ী বলেছিল, ঈশ্বর নীরস। যিনি রস স্বরূপ, তাঁকে নীরস বলেছিল। বেমন একজন বলেছিল; আমার মামার বাটীতে এক গোয়াল বোড়া আছে! (সকলের হাস্য)।

#### [ অজ্ঞান,-আমি ও আমার,-জ্ঞান ও বিজ্ঞান ]

"সংসারীরা মাতাল হয়ে আছে। সর্কাদাই মনে করে, আমিই এই সব করছি। আর গৃহ পরিবার এ সব আমার! দাঁত ছরকুটে বলে, 'এদের (মাগ ছেলেদের) কি হবে! আমি না থাকলে এদের কি করে চলবে। 'আমার' স্ত্রী পরিবার কে দেখবে? রাখাল বলে, আমার স্ত্রীর কি হবে!"

## হরমোহন--রাখাল এই কথা বল্লে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ — ভা বলবে না ভো কি করবে ? যার আছে জ্ঞান ভার আছে আজ্ঞান। লক্ষণ রামকে বল্লেন, রাম একি আশ্চর্যা! সাক্ষাৎ বশিষ্টদেব—ভার পুরশোক হোলো? রাম বল্লেন ভাই, যার আছে জ্ঞান, ভার আছে অজ্ঞান। ভাই! জ্ঞান অজ্ঞানের পারে যাও!

শ্যেমন কারু পায়ে একটি কাঁটা ফুটেছে, সে ঐ কাঁটাটি ভোলবার জন্ত আর একটি কাঁটা যোগাড় কোরে আনে; তার পর কাঁটা দিয়ে কাঁটা নি তুলবার পর, ছটী কাঁটাই ফেলে দেয়! অজ্ঞান কাঁটা তুলবার জন্ত জ্ঞান কাঁটা আহরণ করতে হয়। তার পর জ্ঞান অজ্ঞান ছই কাঁটা ফেলে দিলে, হয় বিজ্ঞান। কিশ্বর আছেন একটী বোধে বোধ করে তাঁকে বিশেষরূপে জানতে ছয়, তাঁর সঙ্গে বিশেষরূপে আলাপ করতে হয় ,—এরই নাম বিজ্ঞান। ভাই ঠাকুর ( শ্রীকৃষ্ণ ) অর্জুনকে বলেছিলেন—তুমি ক্রিপ্তগাড়ীত হও।

"এই বিজ্ঞান লাভ করিবার জন্ম বিশ্বামায়। আশ্রয় করতে হয়। ঈশ্বর সভ্য, জগৎ অনিভা, এই বিচার;—অর্থাৎ বিবেক বৈরাগ্য। আবার ভাঁর নাম গুণ কীর্ত্তন, ধ্যান' সাধুসঙ্গ, প্রার্থনা এ সব বিভামায়ার ভিতর। বিভামায়া মেন ছাদে উঠবার শেষ কয় পৈঠা আর এক ধাপ উঠলেই ছাদ। ছাদে উঠা অর্থাৎ ঈশ্বর লাভ।

#### [ সংসারী লোক ও কামিনীকাঞ্চন ভ্যাগী ছোকরা ]

"বিষয়ীবা মাতাল হয়ে আছে,—কামিনী-কাঞ্চনে মন্ত, ছঁল নাই;—
তাইত ছোকরাদের ভালবাদি। তাদের ভিতর কামিনী-কাঞ্চন এখনও
ঢোকে নাই। আধার ভাল; ঈশ্বরের কাজে আসতে পারে। সংসারীদের
ভিতর কাঁটা বাছতে বাছতে সব যায়,—মাছ পাওয়া যায় না!

"যেমন শিলে থেকে। আম—গঙ্গা জল দিয়ে ল'তে হয়। ঠাকুর সেবায় প্রায় দেওয়া হয় না; ব্রহ্ম জ্ঞান করে ভবে কাটভে হয়,—অর্থাৎ তিনি সব হয়েছেন এইরূপ মনকে বুঝিয়ে।"

শ্রীযুক্ত অখিনী কুমার দত্ত, ও শ্রীযুক্ত বিহারীভাছড়ীর পুত্রের দলে একটা থিয়ুক্ত্ কিষ্ট, আদিয়াছেন। মুখুষ্যেরা আদিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। উঠানে সংকীর্ত্তনের আরোজন হইয়াছে। ষাই খোল বাজিল ঠাকুর ঘর ত্যাগ করিয়া উঠানে গিয়া বদিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তেরা গিয়া উঠানে বদিলেন।

ভবনাথ অখিনীর পরিচয় দিতেছেন। ঠাকুর মাষ্টারকে অখিনীকে দেথাইয়া দিলেন। ছইঙ্গনে কথা কহিতেছেন, নরেক্ত উঠানে আদিলেন। ঠাকুর অখিনীকে বলিতেছেন এরই নাম নরেক্তা।

# সপ্তদ্রুশ খণ্ড প্রথম পরিচ্ছেদ

# শ্রীরামরুষ্ণ, কাপ্তেন, নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে [ ঠাকুরের গলার অস্থখের সূত্রপাভ ]

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিনেধরে কালীমনিরে সেই পূর্বপরিচিত দরে বিশ্রাম করিতেছেন। আজ শনিবার, ১৩ই জুন, ১৮৮৫; জৈচ শুক্রা প্রতিপদ জ্যৈষ্ঠ মাদের সংক্রান্তি। বেলা তিনটা। ঠাকুর থাওয়া দাওয়ার পর ছোট খাটটীতে একটু বিশ্রাম করিতেছেন!

পণ্ডিভজী মেঝের উপর মাহরে বিদিয়া আছেন! একটি শোকাতুর। ব্রাহ্মণী ঘরের উত্তরের দরজার পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। কিশোরীও আছেন। মাষ্টার আদিয়া প্রণাম করিলেন। সঙ্গে হিজ ইত্যাদি। অথিল বাব্র প্রভিবেশীও বিদিয়া আছেন। তাঁহার সঙ্গে একটী আসামী ছোক্রা।

ঠাকুর শ্রীরামক্বঞ্চ একটু অহস্থ ছিলেন। গলায় বীচি ছইয়া সন্দীর ভাব। গলার অহথের এই প্রথম স্ত্রণাত।

বড় গরম পড়াতে মাষ্টারেরও শরীর অফস্থ। ঠাকুরকে সর্বাদা দর্শন করিতে দক্ষিণেশরে আসিতে পারেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ-এই যে তুমি এসেছ। বেশ বেশটী! তুমি কেমন আছে? মাষ্টার--আজ্ঞা, আগেকার চেয়ে একটু ভাল আছি।

শীরামক্রফ-বড় গরম পড়েছে! একটু একটু বরফ খেয়ে। আমারও বাপু বড় গরম পড়ে কট্ট হয়েছে। গরমেতে কুল্লি বরফ-এই সব বেশী খাওয় হয়েছিল। তাই গলায় বীচি হয়েছে। গয়ায়ে এমন বিশ্রী গন্ধ দেখি মাই।

"মাকে বলেছি, মা! ভাল করে দাও, আরু কুলি খাব মা।" "ভার পর আবার বলেছি বরষও খাব মা।"

#### [ শ্রীরামকৃষ্ণ ও সভ্য কথা— তাঁহার জ্ঞানী ও ভক্তের অবস্থা ]

শ্রীরামক্বঞ্চ-মাকে ষেকালে বলেছি 'থাব না' আর থাওয়া হবে না। তবে এমন হঠাৎ ভূল হয়ে যায়। বলেছিলাম রবিবারে মাছ খাব না; এখন একদিম ভূলে থেয়ে ফেলেছি।

ঁকিন্ত জেনে শুনে হবার যো নাই। সে দিন গাড়ু নিয়ে এক জনকে ঝাউতলার দিকে আস্তে বল্লুম। এখন সে বাহে গিছল; তাই আর একজন নিয়ে এসেছিল। আমি বাহে করে এসে দেখি যে আর একজন গাড়ু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে গাড়ুর জল নিতে পারলুম না। কি করি? মাটী দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম—ষতক্ষণ না সে এসে জল দিলে।

শার পাদপলে ফুল দিয়ে যখন সব ভ্যাগ করতে লাগলাম, তখন বলতে লাগলাম, 'মা! এই লও ভোমার ভচি, এই লও ভোমার অন্তচি; এই লও ভোমার ধর্ম; এই লও ভোমার অধর্ম; এই লও ভোমার পাপ, এই ভোমার পূণ্য; এই লও ভোমার ভাল, এই লও ভোমার মন্দ;—আমায় শ্রদ্ধা ভক্তিদাও।" কিন্তু এই লও ভোমার সভ্য, এই লও ভোমার মিথ্যা—এ কথা বল্তে পারলাম না।"

একজন ভক্ত বরফ আনিয়াছেন। ঠাকুর পুন: পুন: মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হাাগা, থাব কি ?

মাষ্টার বিনীতভাবে বলিতেছেন, 'আজা, তবে মা'র সঙ্গে পরামর্শ না করে খাবেন না।' ঠাকুর অবশেষে বরফ খাইলেন না।

শীরামকৃষ্ণ— শুচি অশুচি—এটা ভক্তি ভক্তের পক্ষে। জ্ঞানীর পক্ষে নয়। বিদ্ধের শান্ত দী বল্লে, কই আমার কি হয়েছে ? এখনও সকলের খেতে শারি না!' আমি বল্লাম, সকলের খেলেই কি জ্ঞান হয় ? কুকুর যা ভা শায়; ভাই বলে কি কুকুর জ্ঞানী ?

(মাষ্টারের প্রতি) "আমি পাঁচ ব্যালন দিয়ে খাই কেন ? পাছে একখেলে হলে এদের (ভক্তদের) ছেড়ে দিভে হয়। দক্ষিণেশ্বরে পণ্ডিভজী, কাপ্তেন, নরেক্স প্রস্তৃতি ভক্তসঙ্গে ২১৩

কেশব সেনকে বদলাম, 'আরও এগিয়ে কথা বদলে ভোমার দণ্টণ থাকে না!' জানীর অবস্থায় দণ্টণ মিধ্যা—স্থাবং।

"মাছ ছেড়ে দিলাম। প্রথম প্রথম কট হতো; পরে তত কট হ'তো না। পাখীর বাসা যদি কেউ পুড়িয়ে দেয়, সে উড়ে উড়ে বেড়ায়; আকাশ আশ্রয় করে। দেহ, জগৎ—যদি, ঠিক মিথ্যা বোধ হয়, তা হলে আত্মা সমাধিস্থ হয়।

শ্বাগে ঐ জ্ঞানীর অবস্থা ছিল। লোক ভাল লাগত না। হাটথোলায় অমুক একটি জ্ঞানী আছে, কি একটী ভক্ত আছে, এই ভেনলাম; আবার কিছুদিন পরে গুনলাম, ঐ সে মরে গেছে! তাই আর লোক ভাল লাগতে। না। তার পর তিনি (মা) মনকে নামালেন; ভক্তি-ভক্ততে মন রাথিয়ে দিলেন।"

মাষ্টার অবাক, ঠাকুরের অবস্থ। পরিবর্ত্তনের বিষয় গুনিভেছেন। এইবার জীশার মাশুষ হয়ে কেন অবভার হন, ভাই ঠাকুর বলিভেছেন।

### [ अवडात वा नवनीनाव अश् वर्थ-विक अ भूकि नःसाव ]

শীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—মনুযাঙ্গীলা কেন জান? এর ভিতর তাঁর কথা শুনতে পাওয়া যায়? এর ভিতর তার বিলাদ; এর ভিতর তিনি রসাম্বাদন করেন।

"আর সব ভক্তদের ভিতর তাঁরেই একটু একটু প্রকাশ! যেমন জিনিষ আনেক চুস্তে চুস্তে একটু রস, ফুল চুস্তে চুস্তে একটু মধু। (মাষ্টারের প্রতি) ভূমি এটা ব্রেছ ?"

মাষ্টার—আজ্ঞা হাঁ, বেশ বুঝেছি।

ঠাকুর ছিজের সহিত কথা কহিতেছেন। ছিজের বয়স ১৫/১৬; বাপ ছিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়াছেন। ছিজ প্রায় মাষ্টারের সঙ্গে আসেন। ঠাকুর উছোকে স্নেত করেন। ছিজ বলিভেছিলেন, বাবা তাঁকে দক্ষিণেখরে আসিভে দেন না।

শ্রীরামক্ষ (ছিজের প্রতি)—ভোর ভাইরাও? আমাকে কি অবজ্ঞা করে ? দ্বিজ চপ করিয়া আছেন।

মাষ্টার- সংসারের আর চচার ঠোকর থেলে যাদের একটু আধটু যা অবজ্ঞা चाहि, हल यात।

শ্ৰীরামকৃষ্ণ-বিমাতা আছে, ঘা (blow) ভ থাচে।

সকলে একটু চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকুষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—একে (দিজকে) পূর্ণের সঙ্গে দেখা কবিয়ে দিও না।

মাষ্টার—যে আজঃ! ( দ্বিজের প্রতি ) পেনেটাতে যেও।

শ্রীরামক্রফ-ইা, তাই সবাইকে বল্ছি-একে পার্টিয়ে দিও। (মাষ্টারের প্ৰতি ) তুমি যাবে না ?

[ "zi" "=|" "Everlasting Yea" "Everlasting Nay" ]

ঠাকুর দ্বিজকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন।

শ্ৰীরামক্রফ-আচ্ছা এড ছোকরা আছে, এই বা আদে কেন ? তুমি বলো। —অবশ্র আগেকার কিছু ছিল!

মাষ্টার - আজে হা।

- <u>শীরামক্ষ — সংস্থার ।</u> আগের জন্মে কর্ম করা আছে। সরল হয় শেষ জন্মে। শেষ জন্ম খ্যাপাটে ভাব থাকে।

"ভবে কি জান ?--তাঁর ইচ্ছা। তাঁর "হাঁ"ভে জগতের সব হচে ; তাঁর "লা"তে হওয়া বন্ধ হচে ! মামুষের আশীর্কাদ করতে নাই কেন ?

"মামুষের ইচ্ছার কিছু হয় না; তাঁরই ইচ্ছাতে হয়--- যায়।

"দেদিন কাপ্টেনের ওখানে গেলাম। রান্তা দিয়ে ছোকরারা বাচে দেখগাম। ভারা এক রকমের। একটা ছোকরাকে দেখলাম, উনিশ কুড়ি बहुद वहन, वांका निरंख कांग्ने, निभ मिए मिए बार्क ! दक्षे बारक बनए वनएड, "नरशक्त । किरवाम।"

"কেউ দেখি বোর তমা;—বাঁশী বাজাচ্ছে,—ভাতেই একটু অহমার হয়েছে। (ছিজের প্রতি) যার জ্ঞান হয়েছে, তার নিন্দার ভয় কি? তার কৃটস্থ বৃদ্ধি—কামারের নেয়াই; তার উপর কত হাতৃড়ীর ঘা পড়েছে, কিছুতেই কিছু হয় না।

শ্রীরামক্রফ-স্থামি ( অমুকের ) বাপকে দেখলাম রাস্তা দিয়ে বাচ্চে।
মাষ্টার---লোকটি বেশ সরল।
শ্রীরামকুষ্ণ-কিন্ত চোক রাক্ষা।

#### [কাপ্তেনের চরিত্র ও শ্রীরামক্রঞ-পুরুষপ্রকৃতি যোগ ]

ঠাকুর কাপ্তেনেরবাড়া গিয়াছিলেন—সেই গল্প করিডেছেন। বে সব ছেলের। ঠাকুরের কাছে আসে, কাপ্তেন ভাহাদের নিন্দা করিয়াছিলেন। হাজরা মহাশয়ের কাছে বোধু হয় ভাহাদের নিন্দা গুনিয়াছিলেন।

শীরামক্ক কণপ্রেনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। আমি বলাম, পুরুষ আর প্রাকৃতি ছাড়া আর কিছুই নাই। নারদ বলেছিলেন, হে রাম, যত পুরুষ দেখতে পাও, সব তোমার অংশ; আর যত স্ত্রী দেখতে পাও, সব সীতার অংশ।

"কাপ্তেন খুব খুনী। বল্লে, 'আপনারই ঠিক বোধ হয়েছে—সব পুরুষ রামের অংশে রাম, সব স্ত্রী সীভার অংশে সীভা।''

"এই কথা এই বল্লে; আবার তারই পর ছোকরাদের নিন্দা আরম্ভ কর্লে! বলে, 'ওরা ইংরাজী পড়ে,—যা তা থায়,—ওরা তোমার কাছে সর্বাদায়,— সে ভাল নয়। ওতে ভোমার খারাপ হতে পারে। হাজরা যা একটী লোক, খুব লোক! ওদের অত যেতে দেবেন না।' আমি প্রথমে বল্লাম, বার ভা কি করি?

'ভার পর প্যাণ্ (প্রাণ) থেঁতলে দিলাম। ওর মেয়ে হাসতে লাগল। বল্লাম, বে লোকের বিষয়বৃদ্ধি আছে, সে লোক থেকে ঈশ্বর অনেক দ্র। বিষয়-বৃদ্ধি বদি না থাকে, সে ব্যক্তির ভিনি হাতের ভিতর,—ছভি নিকটে। কাপ্তেন

রাখালের কথায় বলে যে, ও সকলের বাড়ীতে খায়। বুঝি হাজরার কাছে শুনেছ। তথন বলাম, লোকে হাজার তপ জপ করুক, যদি বিষয়বৃদ্ধি থাকে, ভা হলে किছूই হবে না; আর শুকর মাংস খেয়ে যদি ঈশ্বর মন থাকে, সে ব্যক্তি ধন্ত। তার ক্রমে ঈখর লাভ হবেই। হাজরা এত তপ জপ করে; কিছ ওর মধ্যে দালালি করবে-এই চেষ্টায় থাকে।

'ভথন কাপ্তেন বলে, হাঁ, তা ও বাৎ ঠিক হ্যায়। তার পরে আমি বল্লাম, এই তুমি বল্লে, দৰ পুরুষ রামের অংশে রাম, দব স্ত্রী সীভার অংশে দীতা, আবার এখন এমন কথা ব'লছ!

'কাপ্তেন বল্লে, ভা ভো ;—কিন্তু তুমি সকলকে ভো ভালবাস না !

"আমি বল্লাম, 'আপো নারায়ণ'; সবই জল, কিন্তু কোনও জল খাওয়া ৰায়, কোনটাতে নাওয়া যায়, কোনও জলে শৌচ করা যায়। এই যে ভোমার মাগ মেয়ে বলে আছে, আমি দেখছি দাক্ষাৎ আনন্দমন্ত্রী। কাপ্তেন ভখন বলতে লাগল, হাঁ, হাঁ, ও ঠিক হ্যায়'! তথন আবার আমার পায়ে ধরতে ষায় !"

এই বলিয়া ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন। এইবার ঠাকুর কাপ্তেনের কভ খণ, তাহা বলিতেছেন।

শ্রীরামরুঞ্-কাপ্তেনের অনেক গুণ! রোজ নিভাকর্ম;-নিজে ঠাকুর পূজ! ;—সানের মন্ত্রই কভ! কাপ্তেন খুব একজন কর্মী ;—পূজা, জপ, আরভি, পাঠ, স্তব, এ সব নিভ্যকর্ম করে।

# িকাপ্তেন ও পাত্তিত্য-কাপ্তেন ও ঠাকুরের অবস্থা ]

'আমি কাপ্তেনকে বক্তে লাগলাম; বল্লাম, তুমি পড়েই সব থারাপ করেছ। আর পোডো না।

"আমার অবস্থা কাপ্তেন বল্লে, উড্ডীয়মান ভাব ৷ জীবাদ্মা আর পরমান্মা : জীবাত্মা বেমন একটা পাথী, আর পরমাত্মা বেন আকাশ-চিদ্ধকাশ। कार्ट्यन वरत, 'ट्यामांब कीवांचा विमानात्म छए बाब,-छारे नमावि ;' (नहार्ट्य) দক্ষিণেশ্বরে পণ্ডিভজী, কাপ্তেন, নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসক্ষে ২১৭ কাপ্তেন বালালীদের নিন্দা ক'রলে। বল্লে, বালালীরা নির্কোধ! কাছে মাণিক রয়েছে চিন্লে না!

# [ গৃহস্ভক্ত ও ঠাকুর শ্রীরামক্ষণ-কর্ম কত দিন ]

ঁকাপ্তেনের বাপ থ্ব ভক্ত ছিল। ইংরেজের ফৌজে স্বাদারের কাজ করত। যুদ্ধক্ষেত্রে পূজার সময়ে পূজা করত;—এক হাতে শিবপূজা, এক হাতে ভরবার-বন্দুক!

(মান্টারের প্রতি) "তবে কি জান, রাতদিন বিষয় কর্মা!—মাগ ছেলে ঘিরে রয়েছে, যখনই যাই দেখি! আবার লোক জন হিসাবের খাতা মাঝে মাঝে আনে। এক একবার ঈশ্বরেও মন যায়। যেমন বিকারের রোগী; বিকারের ঘোর লেগেই আছে, একএকবার চট্কা ভাঙ্গে! তখন 'জলখাব' 'জলখাব' ব'লে চেঁচিয়ে উঠে; আবার, জল দিতে দিতে অজ্ঞান হয়ে যায়,—কোন হুল থাকে না। আমি তাই ওকে ব'ল্লাম—ত্মি কর্মী। কাপ্টেন বল্লে, আজ্ঞা, আমার পূজা এই সব কর্তে আনন্দ হয়। জীবের কর্ম্ম বই আর উপায় নাই।

"আমি বল্লাম, কিন্তু কর্ম কি চিরকাল ক'রতে হবে ? মৌমাছি ভন্ ভন্ কভক্ষণ করে ? যভক্ষণ না ফুলে বসে। মধুপানের সময় ভন্ ভনানি চলে যায়। কাপ্তোন বল্লে 'আপনার মত আমরা কি পূজা আর আর কর্ম্ম ত্যাগ ক'রভে পারি ?' তার কিন্তু কথার ঠিক নাই ;—কখনও বলে, 'এ সব জড়'; কখনও বলে, 'এ সব চৈত্ত্ত'। আমি বলি, জড় আবার কি ? সবই চৈত্ত্ত্যা!"

# [পূর্ণ ও মাষ্টার — জোর করে বিবাহ ও জীরামকৃষ্ণ ]

পূর্ণর কথা ঠাকুর মাষ্টারকে জিজ্ঞানা করিভেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — পূর্ণকে আর একবার দেখলে আমার ব্যাকুলত। একটু কম পড়বে !— কি চতুর !— আমার উপর খুব টান; সে বলে, আমারও বুক কেমন করে আপনাকে দেখবার জন্ত। (মাষ্টারের প্রতি) ভোমার ক্ল থেকে প্রকে ছাড়িয়ে নিয়েছ; ভাতে ভোমার কি কিছু ক্ষতি হবে ?

মাষ্টার—যদি তাঁরা (বিভাসাগর) বলেন, ভোমার জশু ওকে স্থুল থেকে ছাড়িয়ে নিলে,—তা হ'লে আমার জবাব দিবার পথ আছে ?

ত্রীরামক্রফ-কি বলবে?

মাষ্টার—এই কথা ব'লব, সাধুসঙ্গে ঈশ্বরিচন্তা হয়, সে আর মন্দ কাজ নয়; আর আপনারা যে বই পড়াতে দিয়েছেন, ভাতেই আছে—ঈশ্বরকে প্রাণের সহিত ভালবাসবে। ঠাকুর হাসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কাপ্তেনের বাড়ীতে ছোট নরেনকে ডাক্লুম। ব'ল্লাম, ভোর বাড়ীটা কোথার? চল্ ষাই।—সে বল্লে, 'আস্থন'। কিন্তু ভয়ে ভয়ে চল্ভে লাগল সঙ্গে,—পাছে বাপ জানতে পারে! (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ (অখিল বাবুর প্রতিবেশীকে)—ই্যাগা, তুমি অনেক কাল আসে নাই। সাভ আটমাস হবে।

প্রতিবেশী—আজ্ঞা, এক বংসর হবে।

শ্রীরামরুফ-ভোমার সঙ্গে আর একটা আসভেন।

প্রতিবেশী—আজ্ঞা হাঁ, নীলমণি বাবু।

শীরামকৃষ্ণ—তিনি কেন আসেন না !— একবার তাঁকে আসতে বোলো, তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিও। (প্রতিবেশীর সঙ্গী বালক দৃষ্টে) এ ছেলেটীকে !

প্রতিবেশী-এ ছেলেটীর বাড়ী আসামে।

শ্ৰীরামকৃষ্ণ- স্থাসাম কোথা ? কোন দিকে ?

বিজ আগুর কথা বলিতেছেন ? আগুর বাবা তার বিবাহ দিবেন। আগুর ইচ্চা নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখ দেখ ভার ইচ্ছা নাই, জোর করে বিবাছ দিচ্ছে। ঠাকুর একটি ভক্তকে জ্যেষ্ঠ শ্রাভাকে ভক্তি করিতে বলিভেচেন,—জ্যেষ্ঠ

ঠাকুর একটি ভক্তকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাভাকে ভক্তি করিতে বলিভেছেন,—জ্যেষ্ঠ ভাই, পিভা সম, খুব মান্বি।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

# শ্রীরামক্কম্ব ও শ্রীরাধিকাতত্ত্ব —জন্মমৃত্যুতত্ত্ব

পণ্ডিভন্দী বদিয়া আছেন তিনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোক।
খ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্যে, মাষ্টারের প্রতি )—খুব ভাগবতের পণ্ডিত।
মাষ্টার ও ভক্তেরা পণ্ডিভন্গীকে এক দৃষ্টে দেখিতেছেন।
খ্রীরামকৃষ্ণ ( পণ্ডিতের প্রতি )—আছা জী। যোগমায়া কি ?
পণ্ডিভন্দী যোগমায়ার এক রকম ব্যাখ্যা করিলেন!
খ্রীরামকৃষ্ণ —রাধিকাকে কেন যোগমায়া বলে না।

পণ্ডিভছী এই প্রশ্নের উত্তর এক রকম দিলেন। তখন ঠাকুর নিজেই বিল্ডেছেন,—রাধিকা বিশুদ্ধসন্থ; প্রেমমনী। যোগমান্নার ভিতরে তিন গুণই আছে, সন্থ, রজ: তম:। শ্রীমতীর ভিতর বিশুদ্ধ সন্থ বই আর কিছুই নাই। (মাষ্টারের প্রতি) নরেন্দ্র এখন শ্রীমতীকে খুব মানে; সে বলে সচ্চিদানন্দকে যদি ভালবাদতে শিখতে হয়, ত রাধিকার কাছে শেখা বার।

"সচিদানল নিজে রসামাদন করিতে রাধিকার সৃষ্টি করেছেন। সচিদাননক্ষেত্র অঙ্গ থেকে রাধা বেরিয়েছেন। সচিদাননক্ষাই 'আধার'। আর নিজেই শ্রীঘতীরূপে 'আধের',—নিজের রস আস্বাদন ক'রতে—অর্থাৎ সাচ্চদাননক্ষেক ভালবেসে আনন্দ সম্ভোগ করতে।

"তাই বৈষ্ণবদের গ্রন্থে আছে, রাধা জন্মগ্রহণ ক'রে চোথ খুলেন নাই; আর্থাৎ এই ভাব বে—এ চক্ষে আর কাকে দেখব। রাধিকাকে দেখতে যশোদা যখন কৃষ্ণকে কোলে ক'রে গোলেন, তখন কৃষ্ণকে দেখবার জন্ত রাধা চোখ খুল্লেন। কৃষ্ণ খেলার ছলে রাধার চক্ষে হাত দিছলেন। ( আসামী বালকের প্রেতি) একি দেখেছ, ছোট ছেলে চোথে হাত দেয়?

[ সংসারী ব্যক্তি র শুদ্ধাত্ম। ছোকরার প্রভেদ ] পণ্ডিভন্দী ঠাকুরের কাছে বিদায় সইভেছেন। পণ্ডিভ—স্থামি বাড়ী বাচ্ছি। শীরামকৃষ্ণ ( সম্লেছে ) — কিছু হাতে হরেছে।

পণ্ডিত-বাজার বড়া মলা হ্যায়।--রোজগার নেহি।--

পণ্ডিভজী কিয়ৎক্রণ পরে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—ছাখো,—বিষয়ী আর ছোকরাদের কজ ভফাং। এই পণ্ডিত রাত দিন টাকা টাকা কর্ছে। কল্কাতায় এসেছে, পেটের জন্ত,—তা না হলে বাড়ীর সেগুলির পেট চলে না। তাই এর ঘারে ওর ঘারে বেতে হয়। মন একাগ্র করে ঈশ্বরচিস্তা ক'রবে কথন। কিন্তু ছোকরাদের ভিতর কামিনীকাঞ্চন নাই। ইচ্ছা কর্লেই ঈশ্বরেতে মন দিতে-পারে।

"ছোকরারা বিষয়ীর সঙ্গ ভালবাসবে না। রাখাল মাঝে মাঝে বল্ত, বিষয়ী লোক আসতে দেখলে ভয় হয়।

"আমার বধন প্রথম এই অবস্থা হ'ল, তথন বিষয়ী লোক আস্তে দেখলে দরজা বন্ধ ক'রতাম।

[পুত্র-কন্তা বিয়োগ জন্ম শোক ও শ্রীরামকৃষ্ণ – পূর্ব্বকথা ]

"দেশে শ্রীরাম মল্লিককে অত ভালবাসতাম ; কিন্তু এখনে যখন এলো, তথ্য ছুঁতে পারলাম না।

শ্লীরামের সঙ্গে ছেলেবেলায় খুব প্রণয় ছিল। রাভদিন একসঙ্গে থাকভাম। একসঙ্গে গুয়ে থাকভাম। তথন ষোল সভর বংসর বয়স। লোকে ব'লভ, এদের ভিতর একজন মেয়েমাশ্রুষ হ'লে ছ'জনের বিয়ে হ'ত। তাদের বাড়ীতে ছজনে থোলা ক'রতাম, তথনকার সব কথা মনে পড়ছে। তাদের কুটুস্বেরা পান্ধী চড়ে জাসভো; বেয়ারাগুলো, 'হিজোড়া 'হিজোড়া বলতে থাক্ত।

শ্রীরামকে দেখব বলে কতবার লোক পাঠিয়েছি; এখন চানকে দোকান করেছে! সেদিন এসেছিল; ছদিন এখানে ছিল।

" প্রীরাম বললে, ছেলে পিলে হয় নাই। ভাইপোটকে মামুষ করছিলাম; সেটা মরে গেছে। বল্ভে বল্ভে শীরাম দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্লে; চক্ষে জল এল; ভাইপোর জন্ম থ্ব শোক হয়েছে।

দক্ষিণেখনে পণ্ডিজজী, কাপ্তেন, নবেন্দ্র, প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ২২১

"মাবার বল্লে, ছেলে হয় নাই বলে স্ত্রীর যত ক্ষেহ ঐ ভাইপোর উপর পড়েছিল; এখন সে শোকে অধীর হয়েছে। আমি তাকে বলি, কেপি। আর শোক কর্লে কি হবে? তুই কাশী যাবি?

"বলে 'ক্ষেপি;—একেবারে ডাইলিউট (dilute) হয়ে গেছে। তাকে ছুত্ত পারলাম না। দেখলাম তাতে আর কিছু নাই।"

ঠাকুর শোক সম্বন্ধে এই সকল কথা বলিতেছেন; এ দিকে ঘরের উত্তরের দরজার কাছে সেই শোকাতুরা ব্রাহ্মণীট দাঁড়াইয়া আছেন। ব্রাহ্মণী বিধৰা তার একমাত্র ক্যার থুব বড় ঘরে বিবাহ হইয়াছিল। মেয়েটার স্থামী রাজা উপাধীধারী,—কলিকাতানিবাসী,—জমিদায়। মেয়েটা যখন বাপের বাড়ী আদিতেন, তখন সঙ্গে সেপাই শাস্ত্রী আসিত;—মায়ের বুক যেন দশহাভ হইত। সেই একমাত্র ক্যা কয়দিন হইল ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

ব্রাহ্মণী দাঁড়াইয়া ভাইপোর বিয়োগ জন্ম শ্রীরামমল্লিকের শোকের কথা শুনিলেন। তিনি ক্যদিন ধরিয়া বাগবাজার হইতে পাগলের ন্যায় ছুটে ছুটে ঠাকুর শ্রীরামক্ষণকে দর্শন করিতে আসিতেছেন; যদি কোন উপায় হয়; যদি তিনি এই হুর্জিয় শোক নিবারণের কোনও ব্যবস্থা করিতে পারেন! ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন—

শীরামক্রম্ভ ( ব্রাহ্মণী ও ভক্তদের প্রতি )—একজন এসেছিল। খানিকক্ষণু বসে বল্ছে, 'বাই একবার ছেলের চাঁদমুখটি দেখিগে।'

শ্রামি আর থাক্তে পারলাম না। বললাম, তবে রে শালা! ওঠ্
এথান থেকে। — স্থারের চাঁদমুখের চেরে ছেলের চাঁদমুখ ?

# [ জয়-মৃত্যুতত্ব—বাজীকরের ভেস্কী ]

(মাষ্টারের প্রতি) "কি জান, ঈশ্রই সভ্য মার সব অনিভা! জীব, জগৎ, বাড়ী-ঘর-ছার, ছেলেপিলে, এ সব বাজীকরের ভেল্কী। বাজীকর কাঠি দিয়ে বাজনা বাজাচ্ছে, আর বল্ছে, লাগ্লাগ্লাগু। ঢাকা খুলে

एम. कडकक्शना भाशी भाकारम উ. ए शन। कि ह वाकीकबहे मछा. भाद সৰ অনিত্য। এই আছে, এই নাই।

\*কৈলাসে শিব বসে আছেন; নন্দী কাছে আছেন। এমন সময়ে একটা ভারি শব্দ হ'লো। নন্দী জিজাসা করলে, 'ঠাকুর! এ কিসের শব্দ হ'লো ? শিব বললেন, রাবণ জন্মগ্রহণ করলে, তাই শব্দ। থানিক পরে আবার একটী ভয়ানক শব্দ হ'লো। নন্দী জিজ্ঞাদা করলে—'এবার কিসের শব্দ । শিব হেদে বল্লেন, 'এবার রাবণ বধ হলো! জন্ম-মুক্ত্য-এ দব ভেকীর মত। এই আছে, এই নাই।' ঈশারই সভ্য আর সব অনিভ্য। জলই সভ্য, জলের कुफ़कुफ़ि, এই काहि, এই नारे-कुफ़कुफ़ि करन मिनिया याय ;- य करन **उ**९९ छि, (महे क(महे नम्र ।

"ঈশ্বর যেন মহাসমুদ্র; জীবেরা যেন ভূড়ভূড়ি; তাঁতেই জন্ম, তাঁতেই नम्र। (हाल (भारत,—रयभन এकটा বড় ভুড়ভুড়ির সঙ্গে ৫টা ৬টা ছোট-ভুড়ভুড়ি।

"ঈশ্বরই সভা। তাঁর উপর কিরপে ভক্তি হয়, তাঁকে কেমন করে লাভ कत्रा यात्र, अथन এই 6िष्टी कत्र ; भाक करत्र कि दर्द ?"

সকলে চুপ করিয়া আছেন। ব্রাহ্মণী বলিলেন, তবে আমি আসি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মণীর প্রতি, সম্বেহে)—তুমি এখন যাবে ? বড় ধুপ !— কেন, এদের সঙ্গে গাড়ী করে যাবে।

আজ জৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি, বেলা প্রায় তিনটা চারটা। ভারি গ্রীয়। একটা ভক্ত ঠাকুরকে একখানি নৃতন চন্দনের পাখা আনিয়া দিলেন। ঠাকুর পাথা পাইয়া আনন্দিত হইলেন ও বলিলেন "বা।" "বা।" "ওঁতৎ-সং। कानी।" এই वनिया প্রথমেই ঠাকুরদের হাওয়া করিভেছেন। ভাহার পরে মাষ্টারকে বলিভেছেন, 'দেখ দেখ, কেমন হাওয়া।'

মাষ্টারও আনন্দিত হইয়া দেখিতেছেন।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কাপ্তেন ছেলেদের দঙ্গে করিয়া আদিয়াছেন।

ঠাকুর কিশোরীকে বলিলেন, 'এদের সব দেখিয়ে এস ভো,—ঠাকুরবাড়ী!' ঠাকুর কাপ্তেনের সহিত কথা কহিতেছেন।

মাষ্টার, বিজ ইত্যাদি ভক্তের। মেজেতে বসিয়া আছেন। দমদমার মাষ্টারও আসিয়াছেন। ঠাকুর শ্রীরামক্রফ ছোট খাটটীতে উত্তরাস্ত হইয়া বসিয়া আছেন। তিনি কাপ্ডেনকে ছোট খাটটীর এক পাখে তাঁহার সমুখে বসিতে বলিলেন।

#### [ পাকা-আমি বা দাস-আমি ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভোমার কথা এদের বলছিলাম,—কত ভক্তি, কত পূজা, কত রকম আরতি।

কাপ্তেন ( সলজ্জভাবে )— আমি কি পূজা— আরতি করবো? আমি কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ— যে 'আমি' কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত, সেই আমিতেই দোষ।

আমি ঈশ্বরের দাস, এ আমিতে দোষ নাই। আর বালকের আমি,—বালক
কোন গুণের বশ নয়। এই ঝগড়া করছে, আবার ভাব। এই খেলা-ঘর
করলে কন্ত যত্ন করে, আবার তৎক্ষণাৎ ভেলে ফেল্লে। দাস আমি—
বালকের আমি, এতে কোন দোষ নাই। এ আমি আমির মধ্যে নয়; ধেমন
মিছরি মিষ্টের মধ্যে নয়। অন্ত মিষ্টতে অস্থুধ করে; কিন্তু মিছরিতে বরং
অমনাশ হয়। খার বেমন ওঁকার শক্তের মধ্যে নয়।

"এই অহং দিয়ে সচিদানলকে ভালবাসা যায়। অহং তো যাবে না—তাই 'দাস আমি' 'ভক্তের আমি'। তা না হলে মানুষ কি লয়ে থাকে। গোপীদের কি ভালবাসা! (কাপ্তোনের প্রতি) তুমি গোপীদের কথা কিছু বল। তুমি অভ ভাগবত পড়ে।''

কাপ্তেন-বর্ণন শ্রীকৃষ্ণ বুলাবনে আছেন, কোন ঐশ্ব্য নাই, তথনও

গোপীরা তাঁকে প্রাণাপেকা ভাল বেসেছিলেন। তাই কৃষ্ণ বলেছিলেন, আমি ভাদের ঋণ কেমন করে শুধ্ব ? যে গোপীরা আমার প্রতি সব সমর্পণ করেছে,—দেহ,—মন,—চিত্ত।

শ্রীরামক্রক ভাবে বিভোর হইতেছেন। 'গোবিন্দ।' 'গোবিন্দ।' 'গোবিন্দ।' এই কথা বলিতে বলিতে আবিষ্ট হইতেছেন। প্রায় বাহুণ্ড। কাপ্তেন সবিশ্বরে বলিতেছেন, 'ধন্ত।'

কাপ্তেন ও সমৰেত ভক্তগণ ঠাকুরের এই অন্তুত প্রেমাবস্থা দেখিভেছেন। যতক্ষণ না ভিনি প্রকৃতিস্থ হন, ততক্ষণ তাঁহার। চুপ করিয়া একদৃষ্টে দেখিভেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভার পর 🕈

কাপ্টেন—ভিনি যোগীদিগের অগম্য ;—'যোগিভিরগম্যম্'—আপনার স্থায় । যোগীদের অগম্য ; কিন্তু গোপীদিগের গম্য । যোগীরা কত বংসর যোগ করে যাঁকে পায় নাই ; কিন্তু গোপীরা অনারাসে তাঁকে পেয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—গোপীদের কাছে খাওয়া খেলা, কাঁদা, আন্দার করা, এ সব হয়েছে।

## [ ত্রীযুক্ত বন্ধিম ও ত্রীক্ষ্ণচরিত্র—অবভারবাদ ]

একজন ভক্ত বলিলেন, 'শ্রীযুক্ত বঙ্কিম ক্লফ্চ-চরিত্র লিখেছেন।' শ্রীরামক্লফ্ট--বঙ্কিম শ্রীক্লফ মানে, শ্রীমভী মানে না। কাপ্তেন--বৃদ্ধি লীলা মানেন না।

শ্ৰীরামকৃষ্ণ – আবার বলে নাকি, কামাদি —এ সব দরকার।

দম্দম্ মাষ্টার—নবজীবনে বহিনে লিখেছেন—ধর্মের প্রয়োজন এই ষে, শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি সব বৃত্তির ক্মুর্তি হয়।

কাপ্তেন—'কামাদি দরকার',— ভবে লীলা মানেন না। ঈশ্বর মাতুষ হয়ে বুন্দাবনে এসেছিলেন, রাধাক্রফালীলা, ভা মানেন না?

# ৩র ভাগ ] দক্ষিণেখরে, পণ্ডিডঞ্জী, নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসকে ২২৫

# [ প্ৰিন্ধের অবভার—শুধু পাণ্ডিত্য ও প্ৰত্যক্ষের প্রভেদ— Mere Book-learning and Realisation ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ও সব কথা বে খবরের কাগজে নাই; কেমন করে মানা যায়।

"একজন তার বন্ধুকে এদে বল্লে, 'ওহে ! কাল ওপাড়া দিয়ে যাচিছ, এমন সময় দেখ্লাম, দে বাড়ীটা হড়্মুড় করে পড়ে গেল।' বন্ধু বল্লে, দাঁড়াও হে, একবার থবরের কাগজ্ঞখানা দেখি।' এখন হড়মুড় করে পড়ার কথা থবরের কাগজে কিছুই নাই। তখন সে ব্যক্তি বল্লে, 'কই থবরের কাগজে ত কিছুই নাই। তখন সে ব্যক্তি বল্লে, 'কই থবরের কাগজে ত কিছুই নাই।—ও সব কাজের কথা নয়।' দে লোকটা বল্লে, আমি যে দেখে এলাম। ও বল্লে, ভা হোক্ যে কালে থবরের কাগজে নাই, সেকালে ওকথা বিশ্বাস কর্ম না।' ঈশ্বর মানুষ হরে লীলা করেন, এ কথা কেমন করে বিশ্বাস করবে ? এ কথা বে ওদের ইংরাজি লেখাপড়ার ভিতর নাই। পূর্ণ অবভার বোঝান বড় শক্ত; কি বল ? চৌদ্ধ পোয়ার ভিতর অনস্ত আসা।

কাপ্তেন—'কুক্তন্ত ভগবান্ সম্মৃ।' বল্বার সময় পূর্ণ ও অংশ বল্তে হয়।
শ্রীরামকৃষ্ণ—পূর্ণ ও অংশ;—বেমন অগ্নি ও তার ক্লিক। অবতার
ভক্তের জন্ত,—জ্ঞানীর জন্ত নয়। অধ্যাত্মরামান্ত্রণে আছে—হে রাম! তুমিই
ব্যাপ্য, তুমিই ব্যাপক, "বাচ্যবাচকভেদেন ত্মেব প্রমেশ্বর।"

কাপ্তেন-"বাচ্য-বাচ্ক" অর্থাৎ ব্যাপ্য-ব্যাপক।

শ্রীরামক্লফ-'ব্যাপক' অর্থাৎ বেমন ছোট একটী রূপ; বেমন অবভার মানুষরূপ হয়েছেন।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## ় অহঙ্কারই বিনাশের কারণ ও ঈশ্বরলাভের বিদ্ন

সকলে বসিয়া আছেন। কাপ্টেন ও ভক্তদের সহিত ঠাকুর কথা কহিতেছেন। এমন সময় ব্রাহ্মসমাজের জয়গোপাল সেন ও তৈলোক্য আসিয়া প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর সহাস্যে ত্রৈলোক্যের দিকে তাকাইয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামক্রঞ— অহঙ্কার আছে বলে ঈশর দর্শন হয় না। ঈশরের বাড়ীর দরজার সাম্নে এই অহঙ্কাররূপ গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে। এই গুঁড়ি উল্লভ্যন না ক'রলে তাঁর দরে প্রবেশ করা যায় না।

"একজন ভ্তসিদ্ধ হ'য়েছিল। সিদ্ধ হ'য়ে বাই ডেকেছে, অম্নি ভ্তটী এসেছে। এসে ব'লে, 'কি কাজ কর্তে হবে বল। কাজ বাই দিতে পারবে না, অমনি ভোমার বাড় ভাজব।' সে ব্যক্তি বত কাজ দরকার ছিল, সব ক্রমে ক্রমে করিয়ে নিল। তারপর আর কাজ পায় না; ভ্তটী বল্লে, "এইবার ভোমার বাড় ভাজি ?" সে ব'ল্লে, একটু দাঁড়াও, আমি আস্ছি' এই বলে গুরুদেবের কাছে গিয়ে ব'ললে, "মহাশয়, ভারি বিপদে পড়েছি, এই এই বিবরণ; এখন কি করি ?'' গুরু তখন ব'ললেন, তুই এক কর্ম্ম কর্, ভাকে এই চুলগাছটী সোজা ক'রতে বল। ভ্তটী দিন রাত ঐ ক'রতে লাগল। চুল কি সোজা হয় ? বেমন বাঁকা, তেমনি রহিল। অহঙ্কারও এই বায়, আবার আসে।

"অহন্ধার ভ্যাগ না ক'রলে ঈখরের কুপা হয় না।

"কর্ম্মের বাড়ীতে যদি একজনকে ভাঁড়ারি করা যার, যতক্ষণ ভাঁড়ারে সে থাফে, ভতক্ষণ কর্ত্তা আসে না। যথন সে নিজে ইচ্ছা ক'রে ভাঁড়ার ছেড়ে চ'লে বায়, তখনই কর্ত্তা ঘরে চাবি দের ও নিজে ভাঁড়ারের ৰুদ্ধোবস্ত করে। শনাবালকেরই অচী। ছেলেমান্থ নিজে বিষয় রক্ষা করিতে পারে না; রাজা ভার ল'ন। অহকার ভ্যাগ না ক'রলে ঈশ্বর ভার লন না।

বৈকৃঠে লক্ষীনারায়ণ বলে আছেন, হঠাৎ নারায়ণ উঠে দাঁড়ালেন। লক্ষী পদসেবা করছিলেন; বলেন 'ঠাকুর কোণা যাও?' নারায়ণ বলেন, আমার একটা ভক্ত বড় বিপদে পড়েছে ভাই তাকে রক্ষা করতে যাছি। এই বলে নারায়ণ বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু ভৎক্ষণাৎ আবার ক্ষিরলেন। লক্ষী বলেন ঠাকুর এউ শীঘ্র ক্ষিরলে যে? নারায়ণ হেসে বলেন, 'ভক্তটা প্রেমে বিহলে হয়ে পথে চলে যাছিল; ধোপারা কাপড় শুকাতে দিছ্ল, ভক্তটী মাড়িয়ে যাছিল! দেখে ধোপারা লাঠি লয়ে ভাকে মারতে বাছিল। ভাই আমি ভাকে রক্ষা করতে গিয়েছিলাম।' লক্ষী আবার বলেন, 'ফিয়ে এলেন কেন ?' নারায়ণ হাসতে হাসতে বলেন, 'সে ভক্তটী নিকে ধোপাদের মারবার জন্ত ইট ভুলেছে দেখলাম। (সকলের হাস্য)। ভাই আর আমি গেলাম না।'

[ পূৰ্ব্বকথা—কেশৰ ও গৌৱী –সোহহং অবস্থার পর দাসভাব ]

"কেশৰ সেনকে বলেছিলাম, 'অহং ভ্যাগ করতে হবে।' ভাভে কেশব বল্লে,—ভা হলে মহাশয়, দল কেমন করে থাকে ?

"আমি বল্লাম. 'ভোমার এ কি বৃদ্ধি!—তৃমি 'কাঁচা আমি' ভ্যাগ কর,— বে আমিতে কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত করে, কিন্তু পাকা-আমি, দাস-আমি, ভক্তের আমি,—ভ্যাগ কর্তে বল্ছি না। আমি ঈশ্বরের দাস; আমি ঈশ্বের স্কান,—এর নাম পাকা আমি। এতে কোনও দোষ নাই।

ত্রৈলোক্য—শহন্ধার যাওয়া বড় শক্ত। লোকে মনে করে, বুঝি গেছে।
প্রীরামক্বঞ্চ—পাছে অহন্ধার হয় ব'লে গৌরী 'আমি' বল্ভ না,—বল্ড
'ইান'। আমিও তার দেখাদেখি বলভাম, 'ইনি'; 'আমি থেয়েছি' না বলে,
বলভাম 'ইনি খেয়েছেন।' সেজো বাবু তাই দেখে একদিন বল্লে, 'সে কি
বাবা, তুবি ওসব কেন ক'লবে ? ওসব ওয়া বলুক, ওদের অহন্ধার আছে।
ভোমার ভ আর অহন্ধার নাই। ভোমার ওসব বলায় কিছুই দরকার নাই।

"কেশবকে বল্লাম আমি ভো যাবে না; অভএব সে দাস ভাবে থাক ;---বেমন দাস। প্রহলাদ হুই ভাবে থাকভেন, কথনও বোধ করভেন 'তুমিই আমি' , আমিই তুমি'—, সোহহং। আবার যথন অহং বৃদ্ধি আসত, তথন দেখতেন, আমি দাস তুমি প্রভু। একবার পাকা "সোহছং" হলে পরে, তার পর मान-छाद थाका। दयम यामि मान।

#### ি বন্ধজানের লক্ষণ—ভক্তের আমি—কর্মজ্যাগ ]

(কাপ্তেনের প্রতি)—"ব্রহ্মজ্ঞান হলে কতকগুলি লক্ষণে বুঝা যায়। শ্রীমংভাগরতে জ্ঞানীর চারটা অবস্থার কথা আছে—(১) বালকবং, (২) জড়বং, (৩) উন্মাদবং, (৪) পিশাচবং। পাঁচ বছরের বালকের অবস্থা হয়। আবার ক্ৰৰণ্ড পাগলের মতন ব্যবহার করে।

"কথনও জড়ের স্থায় থাকে। এ অবস্থায় কর্ম্ম ক'রতে পারে না, কর্ম্মত্যাগ হয়। তবে যদি বলো জনকাদি কর্মা করেছিলেন: তা কি জান তথনকার লোক কর্মচারীদের উপর ভার দিয়ে নিশ্চম্ভ হ'ত। আর তথনকার লোকও খুৰ বিশ্বাদী ছিল।"

শীরামকৃষ্ণ কর্মভ্যাগের কথা বলিভেছেন; স্থাবার যাঁহাদের কর্মে আসন্তি चाह्न, डैं।शाम्ब चनामक श्रा कर्य कराख वनहिन।

ब्रीवामक्क - जान हाल दिनी कर्य कवर लादि ना।

বৈলোক্য-কেন? পাওহারি বাবা এমন বোগী কিন্তু লোকের ঝগডা-বিবাদ মিটিয়ে দেন. – এমন কি মোকর্দমা নিষ্পত্তি করেন।

ব্রীরামক্রফ —হাঁ, হাঁ—ভা বটে। তুর্গাচরণ ডাক্তার এভো মাভাল, চব্বিশ ঘণ্টা মদ খেয়ে থাক্ত : কিন্তু কাজের বেলা ঠিক,—চিকিৎসা করবার সমন্ত্র কোনও ৰূপ ভূল হবে না। ভক্তি লাভ ক'রে কর্ম ক'রলে দোষ নাই। কিন্ত ৰজ্ কঠিন, খুব ভপস্যা চাই।

"লখরই সব ক'রেছেন; আমরা বন্ত্রস্ক্রপ। কালী ঘরের সামনে শিখর। বলছিল, 'ঈবর দয়াময়'। আমি বলাম' দয়া কাদের উপর ?

শিপরা বললে, 'কেন মহারাজ ? আমাদের উপর।'

শ্বামি বল্লাম, আমরা সকলে তাঁর ছেলে; ছেলের উপর আবার দরা কি ? ভিনি ছেলেদের দেখছেন; তা ভিনি দেখবেন না তো বাম্ন পাড়ার লোকে এসে দেখবে ? আছো, যারা দিয়ামর' বলে, তারা এটা ভাবে না ষে, আমরা কি পরের ছেলে ?

काश्वि- बाखा हैं।, वाभनात व'ता ताथ थाक ना।

[ ভক্ত ও পূজাদি—ঈশ্বর ভক্তবংসল—পূর্ণজ্ঞানী ]

শীরামকৃষ্ণ—ভবে কি দয়ামর বলবে ন। ? যতক্ষণ সাধনার অবস্থা, তভক্ষণ ব'লবে। তাঁকে লাভ হলে ভবে ঠিক আপনার বাপ কি আপনার মা, বলে বোধ হয়। যতক্ষণ না ঈশ্বর লাভ হয় ভতক্ষণ বোধ হয়— মামরা সব দ্বের লোক,—পরের ছেলে।

"সাধনাবস্থায় তাঁকে সবই ব'শতে হয়। হাজরা নরেন্দ্রকে একদিন বলছিল 'ঈশ্বর অনস্ত, ভার ঐশ্বর্য্য অনস্ত। তিনি কি আর সন্দেশ কলা থাবেন? না গান শুনবেন ? ও সব মনের ভূল।'

শনরেক্র অমনি দৃশ হাত নেবে গেল। তথন হাজরাকে বললাম, তুমি কি পাজী! ওদের অমন কথা ব'ললে ওরা দাঁড়ায় কোথা? ভক্তি গেলে মানুষ কি লয়ে থাকে? তাঁর অনস্ত ঐযথা. তবুও তিনি ভাক্তাধীন! বড় মানুষের দারবান এদে বাবুর সভায় একধারে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে কি একটা জিনিষ আছে, কাপড়ে ঢাকা। অতি সক্ষোচভাবে। বাবু জিজ্ঞাসা ক'রলেন, কি ধারবান্, হাতে কি আছে? দারবান্ সক্ষোচভাবে একটি আতা বার করে বাবুর সম্পুথে রাথলে—ইছে। বাবু ওটি থাবেন। বাবু দারবানের ভক্তিভাব দেখে আতাটী খুব আদের করে নিলেন, আর বল্পেন, আহা বেশ আতা! তুমি এটি কোথা থেকে কপ্ত করে আন্লে?

"छिनि छक्षाधीन। पूर्वाधिन चड वक्न त्मथाल, चात वत्न, अथात था बत्ना

লাওয়া করুন; ঠাকুর ( 🕮 🛊 ফ) কিন্তু বিছবের কৃটিরে গেলেন। ভিনি ভক্তবৎসল: বিছরের শাকার স্থার ক্রায় থেলেন!

"পূর্ণজ্ঞানীর আর একটি লক্ষণ—'পিশাচবং'। খাওয়া দাওয়ার বিচার नाहे- एकि- मए ि विठात नाहे ! शूर्वछानी ७ शूर्वपूर्व, इहेकरनतहे वाहिरतत नकन এক রকম! পূর্ণজ্ঞানী হয় ত গঙ্গাল্লানে মন্ত্র পাঠ কর্লে না, ঠাকুরপূজা করবার সময় ফুলগুলি হয় ভ এক সলে ঠাকুরের চরণে দিয়ে চলে এল, কোনও তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ নাই !

### [ কর্মী ও ঠাকুর শ্রীরামক্রফ — কর্ম কভক্ষণ ? ]

"যত দিন সংসারের ভোগ করবার ইচ্ছা থাকে, ততদিন কর্মভ্যাগ করতে পারে না। যভক্ষণ ভোগের আশা ভভক্ষণ কর্ম।

"একটী পাথী জাহাজের মাস্তলে অক্তমনম্বে বসে ছিল। জাহাজ গলার ভিতর ছিল, ক্রমে মহাসমুদ্রে এসে পড়ল। তথন পাথীর চটকা ভাঙ্গলো, দে দেখলে চতুদ্দিকে কুল **কিনারা নাই। তথন ড্যাঙার ফিরে যাবার জন্ত** উত্তর দিকে উড়ে গেল। অনেক দূর গিয়ে প্রান্ত হ'য়ে গেল, তবু কুল-কিনারা দেখতে পেলে না। তথন কি করে, ফিরে এসে মাস্তলে আবার বসল।

"অনেককণ পরে পাখীটা আবার উড়ে গেল ;—এঞ্চার পূর্ব দিকে গেল। সে 'দিকে কিছুই দেখতে পেলে না; চারিদিকে কেবল অকুল পাথার ! ভথন ভারি পরিপ্রান্ত হয়ে আবার জাহাজে ফিরে এসে মাস্তলের উপর বসল। অনেকক্ষণ জিরিয়ে একবার দক্ষিণ দিকে গেল, এইরূপে মাবার পশ্চিম দিকে গেল। যথন দেখলে কোথাও কুলকিনারা নাই, তখন সেই बाखाला छे अत दमन, जात छे जेन ना। नित्मेष्ठ राप्त दान तहेन। छथन মনে আর কোন ব্যস্তভাব বা অশান্তি, রইল না। মিশ্চিম্ত হয়েছে, আর কোনও চেষ্টাও নাই।

কাপ্তেন—আহা কেয়া দৃষ্টাভ !

#### [ভোগান্তে ব্যাকুনতা ও ঈশ্ব নাভ ]

শীরামকৃষ্ণ—সংসারী লোকেরা যথন স্থাবর জস্ত চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়ার, আর পার না, আর শেষে পরিশ্রাস্ত হয়; যথন কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত হয়ে কেবল তৃঃখ পায়; তখনই বৈরাগ্য আংদে, ত্যাগ আদে। ভোগ না ক'রলে অনেকের ত্যাগ হয় না। কৃটিচক আর বহুদক। সাধকেদের ভিতরেও কেউ কেউ অনেক ভীর্থে ঘোরে। এক জায়গায় স্থির হয়ে বস্তে পারে না; অনেক ভীর্থের উদক—কিনা জল খায়। যখন ঘুরে ঘুরে ক্ষোভ মিটে যায়, তখন এক জায়গায় কৃটীর বেঁধে বসে। আর নিশ্চিম্ভ ও চেষ্টাশৃত্য হয়ে ভগবানকে চিস্তা করে।

"কিন্তু কি ভোগ সংসারে করবে ? কামিনী-কাঞ্চন ভোগ? সে ভ ক্ষণিক আনন্ধ এই আছে, এই নাই!

শপ্রায় মেৰ ও বর্ষা লেগে আছে, স্থ্য দেখা যায় ন।; ছঃখের ভাগই বেশী । আর কামিনী-কাঞ্চনমেৰ স্থাকে দেখতে দেয় না।

"কেউ কেউ আমাকে জিজ্ঞাস। করে, 'মহাশয়, ঈশ্বর কেন এমন সংসার ক'রলেন ? আমাদের কি কোনও উপায় নাই ?

# [উপায়—ব্যাকুলভা—ভ্যাগ]

"আমি বলি উপায় থাক্বে না কেন? তাঁর শরণাগত হও, আর ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, যাতে অমুকূল হওয়া বয়,—যাতে শুভবোগ ঘটে। ব্যাকুল হয়ে ডাঞ্লে ভিনি শুনবেনই শুনবেন!

"এক জনের ছেলেটা যায় যায় হয়েছিল। সে ব্যক্তি ব্যাকুল হয়ে, এর কাছে ওর কাছে উপায় জিজাদা করে বেড়াছে। একজন বলে, তুমি বলি এইটা যোগাড় করতে পারে ভো ভাল হয়,—যাতী নক্ষত্রের জল পড়বে মড়ার মাধার খুলির উপর। সেই জল একটা ব্যান্ড থেতে যাবে। সেই ব্যান্ডকে একটি সাপে ভাড়া করবে। ব্যান্ডকে কামড়াতে গিয়ে সাপের

বিষ ঐ মড়ার মাথার খুলিতে পড়বে, আর সেই ব্যাওটা পালিরে বাবে। সেই বিষক্তন একটু লয়ে রোগীকে খাওয়াতে হবে।

লোকটি অমনি ব্যাকুল হয়ে সেই ঔষধ খুঁজতে স্বাভী নক্ষত্রে বেরুল।

এমন সময়ে বৃষ্টি হছে। তথন ব্যাকুল হয়ে উন্নরকে বল্ছে, ঠাকুর! এইবার 
মড়ার মাথা ফুটিয়ে দাও। খুঁজ্ভে খুঁজ্ভে দেখে, একটী মড়ার খুলি, ভাতে 
স্বাভী নক্ষত্রের জলপড়েছে; তথন সে আবার প্রার্থনা ক'রে বল্ভে লাগল, 
দোহাই ঠাকুর! এইবার আর কটি জুটিয়ে দাও—ব্যাঙ ও সাপ! ভার 
মেমন ব্যাকুলভা ভেমনি সব জুটে গেল। দেখতে দেখতে একটি সাপ ব্যাঙকে 
ভাড়া করে আস্ছে, আর কামড়াতে গিয়ে ভার বিষ, ঐ খুলির ভিতর পড়ে গেল!

ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে, তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকলে, তিনি শুনবেনই শুনবেন,—সৰ স্থযোগ করে দেবেন।

কাপ্তেন—কেয়া- দৃষ্টাস্ত !

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, ভিনি সুযোগ করে দেন। হয় ত,—বিয়ে হ'ল না, সব মন ঈশ্বরকে দিতে পারলে। হয় ত ভায়েরা রোজগার করতে লাগল বা একটি ছেলে মানুষ হ'য়ে গেল, তা হলে ভোমায় আর সংসার দেখতে হল না। ভখন তুমি অনায়াসে যোল আনা মন ঈশ্বরকে দিতে পার। তবে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগুনা হলে হবে না। ত্যাগ হলে তবে অজ্ঞান, অবিপ্তা নাশ হয়। আত্স কাঁচের উপর সুর্য্যের কিরণ পড়লে কভ জিনিষ পুড়ে যায়। কিন্তু অরের ভিতর ছায়া, সেখানে আত্স কাঁচ লয়ে গেলে ভটী হয় না। ঘর ভ্যাগ করে বাহিরে এসে দাঁড়াতে হয়।

## [ ঈশর শাভের পর সংসার—জনকাদি ]

তবে ক্লান লাভের পর কেউ সংসারে থাকে। ভারা দর-বার ছুইই দেখতে পায়। জ্ঞানের আলো সংসারের ভিতর পড়ে, ভাই ভারা ভাল, মন্দ্র, নিভ্যা, অনিভ্যা, এ সব, সে আলোভে দেখতে পায়। শ্বারা অজ্ঞান, ঈশ্বকে মানে না। অথচ সংসারে আছে, ভারা যেন মাটার ঘরের ভিতর বাস করে। ক্ষীণ আলোতে গুধু ঘরের ভিতরটী দেখতে পায়! কিন্তু বারা জ্ঞান লাভ করেছে, ঈশ্বকে জেনেছে, তারপর সংসারে আছে, ভারা যেন সারসীর ঘরের ভিতর বাস করে। ঘরের ভিতরও দেখতে পার, ঘরের বাহিরের জিনিষও দেখতে পায়। জ্ঞান-স্থোর আলো ঘরের ভিতরে খুব প্রবেশ করে। দে ব্যক্তি ঘরের ভিতরের জিনিষ খুব স্পাইরণে দেখতে পার,—কোন্টা ভাল, কোন্টা মন্দ, কোন্টা নিভ্য, কোন্টা অনিভ্য।

"টখরই কর্ত্তা আর সব তার বন্ত্রস্বরূপ।

"তাই জ্ঞানীরও অহস্কার কর্বার যো নাই। মহিয়ন্তব যে লিখেছিল, ভার অহস্কার হয়েছিল। শিবের যাঁড় বখন দাঁত বার করে দেখালে, তখন ভা'র অহস্কার চুর্ণ হয়ে গেলো। দেখ্লে এক একটি দাঁত এক এক মন্ত্র! তার মানে কি জান ? এ সব মন্ত্র অনাদিকাল ছিল। তুমি কেবল উদ্ধার ক'রলে।

"শুক্রিরি করা ভাল নয়। ঈশ্বরের আদেশ না পেলে আচার্য্য হওয়া যার না। যে নিজে বলে, 'নামি শুরু' সে হীনবৃদ্ধি। দাঁড়িপালা দেখ নাই ? হাল্কা দিক্টা উচু হয়, যে ব্যক্তি নিজে উচু হয়, সে হাল্কা। সকলেই শুরু হতে যায় !—শিয়া পাওয়া বায় না।"

কৈলোক্য ছেট খাট্টির উত্তর ধারে মেন্সেডে বসিয়াছেন। ত্রৈলোক্য গান গাইবেন! ঠাকুর শ্রীরামক্ষণ বলিভেছেন, 'আহা। ভোমার কি গান। ত্রৈলোক্য ভানপুরা লইয়া গান করিভেছেন—

ভূঝ্দে হামনে দিল্কো লাগান্বা, যে। কুচ হার সব ভূহি হার॥
গান—নাথ ভূমি সর্কায় আমার /হৈ নাথ।) প্রাণাধার সারাৎসার।
নাহি ভোমা বিনে কেহ ত্রিভূবনে আপনার বলিবার॥

গান গুনিরা ঠাকুর শ্রীরামক্বক ভাবে বিভোর হইতেছেন ! আর বলিতেছেন,-শাহা ! জুমিই সব ! আহা ! আহা ! গান সমাপ্ত হইল। ছয়টা বাজিয়া গিয়াছে। ঠাকুর মুখ ধুইতে ঝাউ-ভলার দিকে যাইভেছেন। সঙ্গে মাষ্টার।

ঠাকুর হাসিতে হাসিতে গল্প করিতে করিতে যাইতেছেন। মাটারকে হঠাৎ বলিলেন, 'কই ভোমরা থেলে না ?' আর ওরা থেলে না ?'

ঠাকুর ভক্তদের প্রসাদ দিবার জন্ম ব্যস্ত হইয়াছেন।

### [ নরেক্র ও ঠাকুর শ্রীরামক্বঞ ]

আজ সন্ধ্যার পর ঠাকুরের কলিকাতায় যাইবার কথা আছে। ঝাউতলা থেকে ফিরিবার সময় মাষ্টারকে বলিতেছেন, 'ভাই ত কারু গাড়ীতে যাই ?'

সন্ধা হইয়াছে। ঠাকুরের ঘরে প্রদীপ জালা হইল ও ধুনা দেওয়া হইতেছে। ঠাকুরবাড়ীতে সব স্থানে ফরাস্ আলো আলিয়া দিল। রৌসনচৌকী বাজিতেছে। এবার খাদশ শিব-মন্দিরে, বিষ্ণুবরে কালীঘরে আরতি হইবে।

ছোট খাট্টীতে বসিয়া ঠাকুরদের নামকীর্জনান্তর ঠাকুর শ্রীরামক্তফ মা'র ধ্যান করিতেছেন। আারতি হইয়া গেল। কিন্নৎক্ষণ পরে ঠাকুর এদিক্ ওদিক বরে পারচারি করিতেছেন ও ভক্তদের সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা কছিতেছেন। আর কলিকাভায় যাইবার জন্ত মাষ্টারের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছেন।

্ এমন সময়ে নরেক্র আসিয়া উপস্থিত। সঙ্গে শরং ও আরও ছই একটি ছোক্রা। তাঁহারা আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

নরেন্দ্রকে দেখিয়া ঠাকুরের ক্ষেহ উপলিয়া পড়িল ৷ বেমন কচি ছেলেকে আদর করে, ঠাকুর নরেন্দ্রের মুখে হাত দিয়া আদর করিতে লাগিলেন ও স্লেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, 'তুমি এসেছ !'

ছবের মধ্যে পশ্চিমাস্য হইয়া ঠাকুর দাঁড়াইয়া আছেন। নরেন্দ্র ও আর কয়টি ছোক্রা ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া পূর্ব্বাস্য হইয়া তাঁহার সন্মুখে কথা ক্রিভেছেন। ঠাকুর মাষ্টারের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিভেছেন, নরেন্দ্র এসেছে, আর যাওয়া বার ? লোক দিয়ে নরেন্দ্রের ডেকে পাঠিরেছিলাম; আর যাওয়া বার ? কি বল ?

মাষ্টার---ধে আজ্ঞা, আৰু ভবে থাক্।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা কাল ধাৰ, হয় নৌকায়, নয় গাড়ীতে। (অস্তাস্ত-ভক্তদের প্রতি) তোমরা তবে এস আন্ত ;—রাত হল।' ভক্তেরা স্কলে একে একে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

# অ**ষ্ট্রাদ্দশ্ব শুগু** প্রথম পরিচ্ছেদ

# ঠাকুর গ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাভা নগরে ভক্ত মন্দিরে

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে বলরামের বৈঠকখানায় বসিয়া মাছেন। সহাস্যবদন। এখন বেলা প্রায় ভিনটা বিনোদ রাখাল, মাষ্টার ইত্যাদি কাছে বসিয়া। ছোট নরেনও আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আজ মঙ্গলবাৰ, ২৮শে জুলাই, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ; আষাঢ় ক্লফা প্রতিপদ! ঠাকুর বলরামের বাড়ীতে সকালে আসিয়াছেন ও ভক্তসঙ্গে আহারাদি করিয়াছেন। বলরামের বাড়ীতে শ্রীঙ্গল্লাথ দেবের সেবা আছে। ভাই ঠাকুর বলেন "বড শুদ্ধ অল্ল."

নারাণ প্রভৃতি ভক্তেরা বলিয়াছিলেন, নন্দ বস্থর বাড়ীতে অনুক ঈশবীয় ছবি আছে। আজ তাই ঠাকুর তাদের বাড়ী গিয়া অপরাহে ছবি দেখিবেন। একটা ভক্ত ব্রাহ্মণীর বাড়ী নন্দ বস্থর বাটার নিকটে দেখানে যাইবেন। ব্রাহ্মণী-কন্তা শোকে সম্বস্তা; প্রায় দক্ষিণেশ্বরে জীরামক্ষণকে দর্শন করিতে যান। তিনি অভিশয় ব্যাকুল হইয়া ঠাকুরকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। তাঁহার বাটাতে যাইতে হইবে ও আর একটা স্ত্রা ভক্ত গণ্র মার বাটাতেও যাইতে ছইবে।

ঠাকুর বলরামের বাটাতে আদিয়াই ছোক্রা ভক্তদের ডাকিরা পাঠান। ছোট নরেন মাঝে বলিয়াছিলেন, "আমার কাজ আছে বলিয়া সর্বাদ। আসিতে পারি না, পরীক্ষার অস্ত পড়া"—ইত্যাদি; ছোট নরেন আসিলে ঠাকুর তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন:—

শ্রীরামকৃষ্ণ (ছোট নরেনকে )—ভোকে ডাক্তে পাঠাই নাই। ছোট মরেন (ছাসিতে হাসিতে )—ডা ঝার কি হবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তা বাপু তোমার অনিষ্ট হবে; অবসর হলে আস্বে! ঠাকুর বেন অভিমান করিয়া এই কথাগুলি বলিলেন।

পাক্ষী আসিয়াছে। ঠাকুর শ্রীযুক্ত নন্দবস্থর বাড়ীতে ঘাইবেন।

ঈশবের নাম করিতে করিতে ঠাকুর পান্ধীতে উঠিতেছেন। পারে কালো বার্ণিস করা চটী জুতা, পরণে লাল ফিডাপাড় ধুতি, উত্তরীয় নাই। জুতা-জোড়াটি পান্ধীর এক পাশে মণি রাখিলেন। পান্ধীর সঙ্গে সঙ্গে মাষ্টার ষাইতেছেন। ক্রমে পরেশ আসিয়া জুটিলেন।

মন্দ বস্থুর গেটের ভিতর পাক্ষী প্রবেশ করিল। ক্রমে বাড়ীর সন্মুঞ্ প্রশস্ত ভূমি পার হইয়া পাকী বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

গৃহস্থামীর আত্মীয়গণ আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। ঠাকুর মাষ্টারকে চটি জ্তাজোড়াটি দিভে বলিলেন; পান্দী হইতে অবভরণ করিয়া উপরে হল ঘরে উপস্থিত হইলেন। অভি দীর্ঘ ও প্রশস্ত হল-ঘর। দেব-দেবীর ছবি ঘরের চতুদ্দিকে।

গৃহস্বামী ও তাঁহার ভ্রাতা পশুপতি ঠাকুরকে সম্ভাষণ করিলেন। ক্রমে পান্ধীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া ভক্তের। এই হল-ঘরে জুটলেন। গিরীশের ভাই অভুল আসিয়াছেন। প্রসারের পিতা শ্রীযুক্ত নন্দ বস্থার বাড়ীতে সদা স্বর্বাদা যাভায়াত করেন। তিনিও উপস্থিত আছেন।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

# শ্রীযুক্ত নন্দবস্থর বাটাতে শুভাগমন

ঠাকুর শ্রীরামক্বফ এইবার ছবি দেখিতে গাত্রোখান করিলেন। সঙ্গে মাধার ও কয়েকজন ভক্ত। গৃহস্বামীর ল্রাভা শ্রীযুক্ত পশুপতিও সঙ্গে থাকিয়া ছবিগুলি দেখাইতেছেন।

ঠাকুর প্রথমেই চতুভূজি বিষ্ণু-মূর্ত্তি দর্শন করিতেছেন। দেখিয়াই ভাবে বিভোর হইলেন। দাঁড়াইয়াছিলেন, বসিয়া পড়িলেন। কিয়ৎকাল ভাবে আবিষ্ট হইয়া রহিলেন।

হত্নানের মাধার হাত দিয়া শ্রীরাম আশীর্কাদ করিতেছেন। হতুমানের দৃষ্টি শ্রীরামের পাদপলো। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অনেকক্ষণ ধরিয়া এই ছবি দেখিতেছেন। ভাবে বলিতেছেন "আহা। আহা।"

তৃতীয় ছবি, বংশীবদন শীক্ষঞ কদমতলায় দাঁড়াইয়া আছেন।

৪র্থ, বামনাবতার। ছাতি মাথায় বলির যজে বাইতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'বামন !' এবং একদৃষ্টে দেখিতেছেন।

এইবার নৃসিংহমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ঠাকুর গোষ্ঠের ছবি দর্শন করিতেছেন। শ্রীরুফ রাখালদের সহিত বৎসগণ চরাইতেছেন। শ্রীবৃন্দাবন ও যমুনাপুলিন!

यनि वनिशा डिकिटन-- हमदकात हित ।

সংখম ছবি দেখির। ঠাকুর খলিতেছেন,—"ধুমাবতী!" অন্তম, ষোড়শী;
নবম, ভ্বনেখরী; দশম, তারা; একাদশ, কালী। এই সকল মূর্ত্তি দেখিরা
ঠাকুর বলিতেন,—"এ সব উগ্রমূর্ত্তি। এ সব মূর্ত্তি বাড়ীতে রাখ্তে নাই। এ
মূর্ত্তি বাড়ীতে রাখ্লে পূজা দিতে হয়। তবে আপনাদের অদৃষ্টের জোর
আচে. আপনারা রেখেছেন।"

শ্ৰীশ্ৰী অন্নপূৰ্ণা দৰ্শন করিয়া ঠাকুর ভাবে ৰলিভেছেন, "বা ! বা !"

ভার পর রাই রাজা। নিকুঞ্জবনে সধীপরিবৃতা সিংহাসনে বসিয়া আছেন। শীক্ষয় কুঞ্জের দ্বারে কোটাল সাজিয়া বসিয়া আছেন। ভারপর দোলের ছবি। ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া এর পরের মূর্ত্তি দেখিতেছেন। মাস্কেসের ভিতর বীণাপাণির মূর্ত্তি; দেবী বীণাহন্তে মাতোয়ারা হইয়া রাগ রাগিণী আন্দাপ করিতেছেন।

ছবি দেখা সমাপ্ত হইল। ঠাকুর আবার গৃহস্থামীর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গৃহস্থামীকে বলিভেছেন,—"আজ থুক আনন্দ হ'ল। বা! আপনি ত খুব হিন্দু। ইংরাজি চবি নারেখে বে এই ছবি রেখেছেন—খুব আশ্চর্যা!'

শ্রীযুক্ত নন্দ বস্থ বৃগিয়া আছেন। তিনি ঠাকুরকে আহ্বান করিয়া বৃলিতেছেন—"বস্থন। দাঁড়িয়ে রহিলেন কেন?"

শ্রীরামকৃষ্ণ ( বদিরা )—এ পট-গুলো খুব বড় বড়। তুমি বেশ হিন্দু। নন্দ বস্থ — ইংরাজি ছবিও আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—সে সব অমন নয়। ইংরাজীর দিকে ভোমার ভেমন নজর নাই।

ছরের দেওয়ালের উপর শ্রীযুক্ত কেশব সেনের নববিধানের ছবি টাঙ্গান ছিল। শ্রীযুক্ত হরেশ মিত্র ঐ ছবি করাইয়াছিলেন। তিনি ঠাকুরের একজন প্রিয় ভক্ত। ঐ ছবিতে পরমহংসদেব কেশবকে দেখাইয়া দিতেছেন, ভিন্ন পথ দিয়া সব ধর্মাবলম্বীরা ঈশরের দিকে যাইতেছেন। গস্তব্য স্থান এক, শুধু পথ আলাদ!।

্ শ্রীরামক্রফ-—ও বে স্থরেন্দ্রের পট।
প্রসন্মের পিড়া ( সহাস্যে )—আপনি ওর ভিতর আছেন।

শ্রীরামক্বঞ (সহাদ্যে )—ওই এক রকম; ওর ভিতর সবই আছে !— ক্রিদানীং ভাব।

এই কথা বলিভে বলিভে হঠাৎ ঠাকুর ভাবে বিভোর হইভেছেন। ঠাকুর জগৎমাভার সঙ্গে কথা কহিভেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মাতালের ভায় বলিতেছেন,—আমি বেছঁস হই নাই।' ৰাড়ীর দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিতেছেন, "বড় বাড়ী! এড়ে কি আছে? ইট, কাঠ, মাটা!' কিয়ৎপরে বলিভেছেন,—"ঈশবীয় মূর্ত্তি সকল দেখে বড় আনন্দ হল।" আবার বলিভেছেন,—"উপ্রমূর্ত্তি, কালী, ভারা (শব শিবা মধ্যে শ্মশানবাসিনী) রাখা ভাল নয়; রাখ্লে পূজা দিতে হয়।"

পশুপতি (সহাস্যে) ভা তিনি যতদিন চালাবেন, ভত দিন চল্বে। শ্রীরামফ্লয়—ভা বটে; কিন্তু ঈশ্বরেতে মন রাখা ভাল; তাঁকে ভূলে থাকা ভাল নয়।

নন্দ বস্থ—তাঁ'তে মতি কই হয় ? শ্রীরামক্ষণ—তাঁর রূপা হ'লে হয়। নন্দ বস্থ—তাঁর রূপা কই হয় ? তাঁর কি রূপা করবার শক্তি আছে ?

## [ जेयद कर्त्वा, ना कर्षारे नेयद ]

শীরামকৃষ্ণ ( সহাস্যে )—বুঝেছি, তোমার পণ্ডিতদের মত; 'যে যেমন কর্ম কর্বে, সেরপ ফল পাবে;' ও গুলো ছেড়ে দাও! ঈবরের শরণাগত হলে কর্ম কর হয়। আমি মার কাছে ফুল হাতে করে বলেছিলাম,—"মা। এই লও ভোমার পাপ, এই লও ভোমার পূণ্য, আমি কিছুই চাই না; ভূমি আমার শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই লও ভোমার ভাল, এই লও ভোমার মন্দ; আমি ভাল মন্দ কিছুই চাই না; আমার শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই লও ভোমার ধর্ম এই লও ভোমার অধর্ম, আমি ধর্মাধর্ম কিছুই চাই না, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই লও ভোমার ক্ষান ভক্তি দাও। এই লও ভোমার জ্ঞান, এই লও ভোমার ক্ষান ভালি। এই লও ভোমার ভানি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই লও ভোমার ভানি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।

নন্দ বস্থ—আইন ভিনি ছাড়াতে পারেন ?

শ্রীরামক্তম্ব-সে কি ! ভিনি ঈশ্বর, ভিনি সব পারেন; যিনি আইন করেছেন, ভিনি আইন বদুলাভে পারেন।

[ চৈতন্ত্ৰলাভ ভোগান্তে—না তাঁর রূপায় ]

শভবে ও কথা বল্ভে পার তুমি। ভোমার নাকি ভোগ কর্বার ইচছ।

আছে, তাই তৃমি অমন্ কথা বল্ছ। ও এক মত আছে বটে, ভোগ শান্তি না হলে চৈতন্ত হয় না! তবে ভোগই বা কি কর্বে? কামিনী-কঞ্চিনের হথ—এই আছে, এই নাই; কাণক! কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর আছে কি? আমড়া, আঁঠী আর চামড়া; থেলে অমুশূল হয়। সন্দেশ, বাই গিলে ফেল্লে আর নাই!"

## [ ঈশর কি পক্ষপাভী—অবিষ্যা কেন—তাঁর খুসী ]

নন্দ বস্থ একটু চুপ করিয়া আছেন; তার পর বলিভেছেন,—ও সব ভ বলে বটে; ঈশ্বর কি পক্ষপাতী ? তাঁর ক্লপাতে যদি হয়, তা হলে বল্ভে হবে ঈশ্বর পক্ষপাতী।

শ্রীরামকৃষ্ণ— তিনি নিজেই সব; ঈর্খর নিজেই জীব জগৎ সব হরেছেন। যথন পূর্ণ জ্ঞান হবে, তথন ঐ বোধ। তিনি মন বৃদ্ধি দেহ,—চতুর্বিংশতি তত্ব সব হরেছেন। তিনি আর পক্ষপাত কার উপর করবেন ?

নন্দ বস্থ—তিনি নানা রূপ কেন হয়েছেন ? কোনখানে জ্ঞান, কোনখানে অজ্ঞান ?

শ্রীরামক্বঞ--তার খুদী।

জতুল— কেদার বাবু (চাটুর্জে) বেশ বলেছেন। একজন জিজ্ঞান। করেছিল, ঈশ্বর স্পষ্ট কেন করলেন ? ভাতে বলেছিলেন যে, যে মিটিংএ ভিনি স্টির মতলব করেছিলেন, সে মিটিংএ আমি ছিলাম না। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামক্রফ-তাঁর খুদী। এই বলিয়া ঠাকুর গান গাইভেছেন --

সকলি ভোমার ইচ্ছা ইচ্ছামন্ত্রী ভারা তৃমি।
ভোমার কর্ম তৃমি কর মা লোকে বলে করি আমি॥
পঙ্কে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুরে লজ্যাও গিরি,
কারে দাও মা! ব্রহ্মপদ, কারে কর অধোগামী॥
আমি বন্ধ তৃমি বন্ত্রী, আমি ঘর তৃমি ঘরণী।
আমি রণ্ণ তৃমি রণী, বেমন চালাও ভেমনি চলি॥

"ভিনি আনন্দময়ী। এই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের লীলা করছেন। অসংখ্য জীব, ভার মধ্যে হই একটী মুক্ত হ'লে যাচেছ;—ভাতেও আননদ;—বুড়ির লক্ষের হটা একটা কাটে, হেদে দাও মা হাত চাপড়ি।" কেউ সংসারে বদ্ধ হচ্ছে, কেউ মুক্ত হচ্ছে।

'ভবদিন্ধু মাঝে মন উঠ্ছে ডুব্ছে কত ভরী !"

नन वश्र-डांत श्रुमी, वामता (य मति !

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভোমরা কোথায় ? তিনিই সব হয়েছেন। যতক্ষণ না তাঁকে জানতে পাচ্চ. ভভক্ষণ 'আমি' 'আমি' কর্ছ !

"সকলে তাঁকে জানতে পার্বে—সকলেই উদ্ধার হবে; ভবে কেহ সকাল সকাল খেতে পায়, কেছ হুপুরবেলা, কেছ বা সন্ধ্যার সময় ; কিন্তু কেছ অভুক্ত থাকবে না! সকলেই আপনার স্বরূপকে জানতে পারবে।

পশুপতি---আজা ইা, তিনিই সব হয়েছেন বোধ হয়।

শ্ৰীরামক্ষ্ণ-মামি কি. এটা খোঁজো দেখি ! আমি কি হাড় না মাংস, না রক্ত, না নাড়ীভুঁড়ি ? আমি খুঁজতে খুঁজতে 'তুমি' এদে পড়ে; অর্থাৎ, সেই ঈশবের শক্তি বই আর কিছুই নাই। 'আমি' নাই।—ভিনি। ভোমার অভিমান নাই। এত ঐশ্বর্যা। 'আমি' একেবারে ভ্যাগ হয় না; তাই যদি যাবে না, তবে থাক খালা দিখরের দাস হয়ে। (সকলের হাস্য) ঈশবের ভক্ত, ঈশবের ছেলে, ঈশবের দাস, এ অভিমান ভাল। বে 'আমি' কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত হয়, সেই 'আমি' কাঁচা আমি, সে 'আমি1 ত্যাগ করতে হয়।

অহমারের এইরূপ ব্যাখ্যা শুনিয়া গুহুসামী ও অন্তান্ত সকলে সাতিশয় প্রীতিশাভ করিলেন।

### [ ঐশর্য্যের অহঙ্কার ও মন্ততা ]

শ্ৰীরামকৃষ্ণ—জ্ঞানের চুটি লক্ষণ, প্রথম অভিমান থাকবে না; দ্বিতীয়, শাস্ত স্বভাব। ভোমার ছই লক্ষণই আছে। অভএব ভোমার উপর ঈশরের অমুগ্রহ আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ— বেশী ঐর্ম্য্য হলে, ঈশ্বরকে ভূল হয়ে যায়; ঐশর্য্যের স্বভাবই
ঐ। যহ মল্লিকের বেশী ঐশ্ব্য হয়েছে; সে আজকাল ঈশ্বরীয় কথা কয় না।
আগে আগে বেশ ঈশ্বের কথা কইত।

কামিনী-কাঞ্চন এক প্রকার মদ। অনেক মদ খেলে খুড়া জ্যাঠা বোধ থাকে না; ডা'দেরই ব'লে ফেলে, ভোর গুষ্টির; মাডালের গুরু লঘু বোধ থাকে না।"

নন্দ বস্থ—তা বটে।

[ Theosophy-ক্ষণকাৰ বোগে মৃক্তি-ভদ্ধাভক্তিসাধন ]

পশুপতি—মহাশয়! এগুলা কি সভ্য—Syiritualism, Theosophy? ব্যালোক, চন্দ্ৰোক ? নক্ষত্ৰোক ?

শীরামক্ষ--জানি না বাপু! অত হিসাব কেন? আম খাও; কত আম গাছ, কত লক্ষ ডাল, কত কোটী পাতা, এ হিসাব করা আমার দরকার কি? আমি বাগানে আম খেতে এসেছি, খেরে বাই।

"চৈতক্ত যদি একবার হয়, যদি একবার ঈশ্বরকে কেউ জান্তে পারে, ভাহা হ'লে ও সব হাবজা গোবজা বিষয় জান্তে ইচ্ছাও হয় না। বিকার থাকলে কত কি বলে,—'আমি পাঁচ সের চালের ভাত থাবো রে।'—'আমি এক জালা জল থাবো রে।'—বৈদ্য বলে, 'থাবি? আচ্ছা থাবি।'—এই বলৈ বৈদ্য ভামাক থায়। বিকার সেরে যা বলবে তাই শুনতে হয়।

পশুপত্তি—আমাদের বিচার চিরকাল বুঝি থাক্বে ?

শ্রীরামক্বফ-কেন, ঈশরেতে মন রাখো, চৈতক্ত হবে।

পশুপতি (সহাস্যে)—আমাদের ঈশবের যোগ ক্ষণিক। ভামাক থেতে যতক্রণ লাগে। (সকলের হাস্য)।

শ্ৰীরামকৃঞ-তা হোক্; ক্ষণকাল তাঁর দকে যোগ হইলেই মুক্তি।

"অহল্যা বল্লে, রাম! শৃকরযোনিতেই জন্ম হউক আর যেখানেই ছউক, ুষেম ভোমার পাদপাল্ল মন থাকে, যেন শুদ্ধা ভক্তি হয়। "নারদ বল্লে,—রাম! ভোমার কাছে কোনও বর চাই না, আমাকে শুদ্ধা ভক্তি দাও, আর যেন ভোমার ভ্রনমোহিনী মারার মুগ্ধ না হই, এই আশীর্কাদ করো। আন্তরিক তাঁর কাছে প্রার্থনা কর্লে, তাঁতে মন হয়,—ঈশরের পাদপল্লে শুদ্ধা ভক্তি হয়।

#### [পাপ ও পরলোক—মৃত্যুকালে ঈশারচিন্তা—ভরভ রাজা]

'আমাদের কি বিকার যাবে'!—'আমাদের আর কি হবে'—আমরা পাপী'
— এ সব বৃদ্ধি ভ্যাগ করো। (নন্দ বস্থর প্রভি) আর এই চাই—'একবার রাম বলেছি, আমার আবার পাপ!"

নন্দ বন্ধ-পরলোক কি আছে ? পাপের শান্তি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ – তুমি আম খাও ন:! ভোমার ও সব হিসাবে দরকার কি? পরলোক আছে কিনা—ভা'তে কি হয়—এ সব খবর! "আম খাও। 'আম' প্রয়োজন,—তাঁ'তে ভক্তি—"

নন্দ বস্থ — আমগাছ কোণা ? আম পাই কোণা ?

শ্রীরামক্রফ-গাছ! ভিনি অনাদি অনস্ত ব্রন্ধ! তিনি আছেনই, ভিনি নিভা! তবে একটি কথা আছে—ভিনি 'কল্লডক—'

'কালী কল্পভক মূলে রে মন, চারি ফল কুড়ায়ে পাবি!'

"কল্লভক্র কাছে গিয়ে প্রার্থনা কর্তে হয়, ওবে ফল পাওয়া যায়,—ভবে ফল ভক্র মূলে পড়ে,—ভঽন কুড়িরে লওয়া যায়। চারি ফল,—ধর্মা, অর্থ, কাম, মোকা।

"জ্ঞানীরা মুক্তি (মোক্ষফল) চায়, ভক্তেরা ভক্তি চায়,— এহেতুকী ভক্তি। ভা'রা ধর্ম, অর্থ, কাম চায় না।

"পরলোকের কথা বলছ। গীভার মত,—মৃত্যুকালে যা ভাব বে ভাই হবে।
ভারত রাজা 'হরিণ' 'হরিণ' করে শোকে প্রাণভ্যাগ করেছিল। তাই ভার
হরিণ হয়ে জন্মতে হল। তাই জপ, ধ্যান, পূজা এ সব রাত দিন অভ্যাস
করতে হয়;—ভা' হলে মৃত্যুকালে ঈশ্বর চিন্তা আসে,—অভ্যাসের ৩৪৫।

এরপে মৃত্যু হলে ঈশরের স্থরণ পায়। কেশব সেনও পরলোকের কথা বিজ্ঞানা করেছিল। আমি কেশবকেও বল্লুম, 'এ নব হিনাবে ভোমার কি দরকার ?' তারপর আবার বল্লুম, যতক্ষণ না ঈশর লাভ হয়, ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ সংসারে যাভায়াত কর্তে হবে। কুমোরেরা হাঁড়ি সরা রৌদ্রে শুকুতে দেয়; হাগল গরুতে মাড়িয়ে যদি ভেঙ্গে দেয় তা হলে তইরি লাল হাঁড়িগুলা ফেলে দেয়। কাঁচাগুলা কিন্তু আবার নিয়ে কাদা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ও আবার চাকে দেয়!"

# তৃতীর পরিচ্ছেদ

### শ্রীরামকৃষ্ণ ও গৃহন্থের মঙ্গল কামনা—রজোগুণের চিহ্ন

এ পর্যান্ত গৃহস্থামী ঠাকুরের মিষ্ট মুখ করাইবার কোন চেষ্টা করেন নাই। ঠাকুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গৃহস্থামীকে বলিতেছেন,—

"কিছু থেতে হয়। যতুর মাকে তাই সেদিন বল্লুন—'ওগো কিছু (থেতে)
দাও'। তানাহলে পাছে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়।"

গৃহস্বামী কিছু মিষ্টার আনাইয়। দিলেন। ঠাকুর খাইতেছেন। নন্দ বস্থ ও অস্তান্ত সকলে ঠাকুরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন; দেখিতেছেন তিনি কি কি করেন।

ঠাকুর হাত ধুইবেন, চাদরের উপর রেকাবি করিয়া মন্তার দেওয়া হইয়াছিল; সেখানে হাত ধোয়া হইবে না। হাত ধুইবার জন্ম একজন ভূত্য পিক্দানি আনিয়া উপস্থিত করিল।

পিক্দানি রজোগুণের চিহ্ন। ঠাকুর দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, নিয়ে যাও, নিয়ে যাও। গৃহস্বামী বলিভেছেন, হাত ধুন।'

ঠাকুর অভ্যমনস্ক। বলিলেন, 'কি ?-হাত ধোবো ?'

ঠাকুর দক্ষিণে বারাতার দিকে উঠিয়া গেলেন। মণিকে আজ্ঞা করিলেন, 'আমারু হাতে জল্ দাও।' মণি ভূলার হইতে জল ঢালিয়া দিলেন! ঠাকুর

নিজের কাপড়ে হাত পুঁছিয়া আবার বসিবার স্থানে ফিরিয়া আসিলেন। ভদ্রলোকদের জন্ত বেকাবি করিয়া পান আনা হইয়াছিল। সেই রেকাবির পান ঠাকুরের কাছে লইয়া যাওয়া হইল; তিনি সে পান গ্রহণ করিলেন না।

[ ইষ্টদেবভার নিবেদন—জ্ঞানভক্তি ও শুদ্ধাভক্তি ]

নন্দ বস্থ ( শ্রীরামক্লফের প্রতি )—একটা কথা বলব ?

শ্রীরামক্বঞ্চ ( সহাস্যে )—কি ?

নন্দ বন্থ-পান থেলেন না কেন ? সব ঠিক্ হল ; ঐটি অভায় হ'য়েছে !

প্রীরাদক্রফ—ইষ্টকে দিয়ে থাই ;—ঐ একটা ভাব আছে ।

নন্দ বস্ত্ত ভ ইষ্টভেই পড়্ত।

শ্রীরামক্রক্স-জ্ঞান-পথ একটা আছে; আর ভক্তিপথ একটা আছে। জ্ঞানীর মতে সব জিনিষ্ট ব্রহ্মজ্ঞান করে পঞ্জা যায়। ভক্তিপথে একটু ভেদবৃদ্ধি হয়।

नन- ७ । । । । । ।

শ্ৰীরামক্ষণ (সহাস্যে)—ও আমার একটা ভাব আছে। তুমি বা বল্ছ ঠিক বটে—ও-ও আছে।

ঠাকুর গৃহস্বামীকে মোসাহেব হইতে সাবধান করিতেছে।

শ্রীরামক্রফ — আর একটা সাবধান! মোসাহেবেরা স্বার্থের জন্ত বেড়ার।
 প্রেসলের পিতাকে) আপনার কি এখানে পাকা হয়?

প্রসল্পর পিতা—আছে না, এই পাড়াভেই থাকা হয়। ভামাক ইচ্ছা কর্মন।

শ্ৰীরামক্কঞ্ ( অতি বিনীত ভাবে )—না থাক্, আপনি খান,—আমার এখন ইচ্ছা নাই।

ঠাকুর—নন্দ বহুর বাড়ীট খুব বড়, তাই বলিতেছেন—যহর বাড়ী এত বড় নয়; তাই তা'কে সেদিন বল্লাম।

নন্দ—হঁ', ভিনি যোড়াসাঁকোতে নুভন বাড়ী করেছেন। ঠাকুর নন্দ বস্তুকে উৎসাহ দিভেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ( নন্দ বস্থর প্রতি )—তুমি দংসারে থেকে ঈশ্বরের প্রতি মন রেখেছ, এ কি কম কথা ? সে সংসার-ত্যাগী, সে ত ঈশ্বরকে ডাক্বেই। তা'তে আর বাহাত্রী কি ? সংসারে থেকে যে ডাকে, সেই ধন্ত। সে বাক্তি বিশ মণ পাথর সরিয়ে তবে দেখে।

**একটা ভাব আশ্রেয় করে তাঁকে ডাকতে ২য়** ! হমুমানের জ্ঞানভক্তি; নারদের শুদ্ধাভক্তি।

"রাম জিজ্ঞাসা কর্লেন 'হত্মান। তুমি আমাকে কি ভাবে অর্চনা কর ?' হত্মান বললেন, 'কখনও দেখি, তুমি পূর্ণ আমি অংশ, কখন দেখি তুমি প্রভূ আমি দাস; আর রাম, যখন ভব্জ্ঞান হয়, তখন দেখি, তুমিই আমি,— আমিই তুমি।'

"রাম নারদকে বললেন, 'তুমি বর লও।' নারদ বল্লেন, 'রাম। এই বর দাও, বেন ভোমার পাদপলে শুদ্ধাভক্তি হয়, আর বেন ভোমার ভ্বনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই।"

এইবার ঠাকুর গাত্রোখান করিবেন।

শ্রীরামক্বন্ত ( নন্দ বস্থর প্রতি )—গীতার মত্,—অনেকে যাকে গণে মানে, তাতে ঈশবের বিশেষ শক্তি আছে।

नन वय-चंकि नकन मानूरवर्हे नमान।

শীরামক্বঞ্চ (বিরক্ত হইরা)—ঐ এক ভোমাদের কথা;—সকল লোকের শক্তি কি সমান হতে পারে? বিভুরূপে তিনি সর্ব্বভূতে এক হ'রে আছেন বটে, কিন্তু শক্তি বিশেষ।

"বিভাগাগরও ঐ কথা বলেছিল,—'ভিনি কি কারুকে বেশী শক্তি কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন ?' তথন আমি বল্লাম—'যদি শক্তি ভিন্ন না হয়, ভা হলে ভোমাকে আম্রা কেন দেখতে এসেছি ? ভোমার মাধায় কি হুটো সিং বেরিয়েছে ?"

ঠাকুর গাত্রোথান করিলেন। ভজ্জেরাও সঙ্গে উটেলেন। পশুপতি সঙ্গে পুজ্যাল্যমন করিরা হারদেশে পৌছাইয়া দিলেন।

# উনবিংশ খণ্ড প্রথম পরিচেছদ

### শোকাভুরা বান্দণীর বাটীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

ঠাকুর বাগবাজাবের একটা শোকাতুরা ব্রাহ্মীর বাড়ী আদিয়াছেন। বাড়ীটা পুরাতন ইষ্টকনির্মিত। বাড়ী প্রবেশ করিয়াই বাম দিকে গোয়ালঘর। ছাদের উপর বসিবার স্থান হইয়াছে। ছাদে লোক কাজার দিয়া, কেছ দাঁড়া-ইয়া ফেছ বসিয়া আছেন! সকলেই উৎস্ক — কথন ঠাকুরকে দেখিবেন।

বাক্ষণীরা ছই ভগ্নী; ছই জনেই বিধবা। বাটাতে এঁদের ভাষেরাও সপরি-বারে থাকেন। বাক্ষণীর একমাত্র কল্পা দেহত্যাগ করাতে তিনি যার পর নাই শোকাত্রা। আজ ঠাকুর গৃহে পদার্পণ করিবেন বলিয়া সমস্ত দিন উল্পোগ করিতেছেন। যতক্ষণ ঠাকুর শ্রীযুক্ত নন্দ বহুর বাটতে ছিলেন, ভতক্ষণ ব্রাহ্মণী ঘর বাহির করিতেছিলেন,—কথন তিনি আসেন। ঠাকুর বলিয়া দিয়াছিলেন বে, নন্দ বহুর বাটি হইতে আসিয়া তাঁহার বাটতে আদিবেন। বিলম্ম হওয়াতে ভিনি ভাবিতেছিলেন, ভবে বুঝি ঠাকুর আদিবেন না।

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে আসিয়া ছাদের উপর বসিবার স্থানে আসন গ্রহণ করিলেন। কাছে মাহরের উপর মাষ্টার, নারাণ, বোগীন সেন. দেবেল্র, যোগীন; কিয়ৎক্ষণ পরে ছোট নরেন প্রভৃতি অনেক ভক্তেরা আসিয়া জ্টিলেন। আহ্মণীর ভগ্নী ছাদের উপর আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বলিভেছেন, 'দিদি এই গেলেন নন্দ বোসের বাড়ী খবর দিভে, কেন এত দেরী হচ্ছে;— এতক্ষণে ফিরবেন।'

নীচে একটি শব্দ হওয়াতে তিনি আবার বলিতেছেন,—ঐ দিদি আসছেন। এই বলিয়া তিনি দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু ভিনি এখনও আসিয়া পৌছেন মাই।

ঠাকুর সহাস্য বদন, ভক্তপরিবৃত ২ইরা বসিরা আছেন। মাষ্টার (দেবেক্সের প্রতি)—কি চমৎকার দৃষ্ঠ। ছেলে বুড়ো, পুরুষ, মেরে, কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সকলে কড উণ্ফুক—এঁকে দেখ্বার জন্ত ।
আার এঁর কথা শোনবার জন্ত ।

দেবেজ ( জ্রীরামক্ষের প্রতি )—মাষ্টার মশাই বল্ছেন যে এ জায়গাটী নন্দ বোসের চেয়ে ভাল জায়গা;—এদের কি ভক্তি!

ঠাকুর হাসিতেছেন।

এইবার ব্রাহ্মণীর ভগ্নী বলিতেছেন, 'ঐ দিদি আস্ছেন!'

ব্রাহ্মণী আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া কি বলিবেন, কি করিবেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না।

বান্ধণী অধীর হইয়া বলিভেছেন,—'ওগো, আমি বে আহলাদে আর বাঁচি না গো!—ভোমরা সব বল গো আমি কেমন করে বাঁচি! ওগো, আমার চণ্ডী যথন এদেছিল,—দেপাই শাস্ত্রী সঙ্গে করে—আর রান্তার ভারা পাহারা দিছিল,—তথন বে এভ আহলাদ হয়মি গো!—ওগো চণ্ডীর শোক এখন একটুও আমার নাই। মনে করেছিলাম ভিনি বেকালে এলেন না, যা আয়োজন কল্লুম, সব গলার জলে ফেলে দেব;—আর ওঁর (ঠাকুরের) সঙ্গে আলাপ করবো মা বেখানে আস্বেন একবার যাব, অস্তর থেকে দেখব,—দেখে চলে আস্ব।

'যাই'—সকলকে ৰলি, আয়রে আমার স্থা দেখে যা !—য়াই,—য়োগীনকে বলিগে, আমার ভাগিয় দেখে যা ।'

বাহ্নণী আবার আনন্দে অধীর হইয়া বলিভেছেন,—ওগো খেলাভে (lotteryভে) একটা টাকা দিয়ে মুটে এক লাখ টাকা পেয়েছিল,—সে ষাই ভানলে. এক লাখ টাকা পেয়েছে, অমনি আহ্লাদে মরে গিছল—সভ্য সভ্য মরে গিছল !—ওগো আমার যে ভাই হলো গো।—ভোমরা সকলে আশীর্কাদ কর, না হলে আমি সভ্য সভ্য মরে যাব।

মণি বান্ধণীর আর্তি ও ভাবের অবস্থা দেখিয়া মোহিত হইয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার পায়ের ধূলা লইভে গেলেন। বান্ধণী বলিভেছেন, 'লে কি গো!' ——ভিনি মণিকে প্রতি-প্রণাম করিলেন।

বাদ্দণী, ভক্তেরা আদিয়াছেন দেখিয়া, আনন্দিত হইয়াছেন আর বলিতে:ছন 'ভোমরা সব এসেছ;—ছোট নরেনকে এনেছি,—বলি, ভা না হলে হাসবে কে!' ব্রাহ্মণী এইরপ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন,—দিদি এসে৷ না ৷ তৃষি এখানে দাঁড়ায়ে থাকলে কি হয় ? নীচে এসো! আমরা কি একলা পারি!

ব্ৰাহ্মণী আনন্দে বিভার! ঠাকুর ও ভক্তদের দেখিতেছেন। তাঁদের ছেড়ে ষেতে আর পারেন না।

এইরপ কথাবার্তার পর ব্রাহ্মণী অভিশয় ভক্তিসহকারে ঠাকুরকে অন্ত ঘরে লইয়া গিয়া মিষ্টারাদি নিবেদন করিলেন। ভক্তেরাও ছাদে বসিয়া সকলে মিষ্টিমুখ করিতেছেন।

রাভ প্রায় ৮টা হইল, ঠাকুর বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। নীচের তলার যরের কোলে বারাঞা; বারাঞা দিয়া পশ্চিমাস্ত হইয়া উঠানে আসিতে হয়।
তাহার পর গোয়াল-ঘর ডান দিকে রাথিয়া সদর দরজায় আসিতে হয়।
ঠাকুর যথন বারাঞা দিয়া ভক্তসঙ্গে সদর দরজার দিকে আসিতেছেন, তথন
ব্রাহ্মণী উচ্চৈঃম্বরে ডাকিতেছেন, 'ও বৌ,শীঘ্র পায়ের ধূলা নিবি আয়!" বৌ
ঠাকুরাণী প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণীর একটী ভাইও আসিয়া প্রণাম করিলেন।

ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে বলিতেছেন, এই আর একটী ভাই ;—মুখ্যু।

শীরামকৃষ্ণ বলিভেছেন, "না, না, সব ভাল মানুয।"

একজন সঙ্গে প্রদীপ ধরিয়া আসিতেছেন, আসিতে আসিতে এক জায়গায় তেমন আলো হটল না।

ছোট নরেন উচ্চৈ: শবে বলিভেছেন, "পিদ্দিম ধর, পিদ্দিম ধর। মনে কোরো না যে পিদ্দিম ধরা ফুরিয়ে গেল ( সকলের হাস্য )।"

এইবার গোয়ালঘর। ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে বলিতেছেন, এই আমার গোয়াল ঘর। গোয়াল ঘরের সায়ে একবার দাঁড়াইলেন, চতুর্দ্ধিক ভক্তগণ। মণি ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন। ও পায়ের ধ্লা লইতেছেন।

এইবার ঠাকুর গণুর মার বাড়ী যাইবেন।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### গণুর মার বাড়ীতে ঠাকুর শ্রীরামক্বঞ্চ

গণুর মার বাড়ীর বৈঠকখানায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বসিয়া আছেন। স্বরটী একভলায়; ঠিক রাস্তার উপর। ঘরের ভিতর ঐক্যতান বাত্যের (Concert) আকড়া আছে। ছোকরারা বাত্যয় লইয়া ঠাকুরের প্রীত্যর্থে মাঝে মাঝে বাজাইতেছিল।

রাত সাড়ে আটটা। আজ আষাঢ় মাসের ক্লঞা প্রতিপদ। চাঁদের আলোতে আকাশ, গৃহ, রাজপথ সব যেন প্লাবিত হইয়াছে। ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে ভজেরা আসিয়া ঐ ঘরে বসিয়াছেন।

বাহ্মণীও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছেন। তিনি একবার বাড়ীর ভিতর ৰাইতেছেন, একবার বাহিরে আসিয়া বৈঠকখানার দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেছেন। পাড়ার কতকগুলি ছোকরা বৈঠকখানার জানালার উপর উঠিয়া ঠাকুবকে দেখিতেছে। পাড়ার ছেলে বুড়ো সকলেই ঠাকুরের আগমন সংবাদ শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া মহাপুক্ষ দর্শন করিতে আসিয়াছেন।

ছোট নরেন জানালার উপর ছেলেরা উঠিয়াছে দেখিয়া বলিতেছেন,— ওরে ভোরা এখানে কেন ? যা, যা, বাড়ী যা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গেহে বলিতেছেন, না থাক্ না, থাক্ না।

ঠাকুর মাঝে মাঝে বলিতেছেন, "হরি ওঁ! হরি ওঁ!"

সতরক্ষের উপর একথানি আসন দেওয়া হইয়াছে, তাহার উপর শ্রীরামক্রঞ্চ বসিয়াছেন। ঐক্যতান বাজের ছোকরাদের গাহিতে বলা হইল। তাহাদের বসিবার স্থাবিধা হইতেছে না; ঠাকুর তাঁহার নিকটে সতর্ক্ষিতে বসিবার জন্ম ভাহাদের আহ্বান করিলেন। ঠাকুর বলিভেছেন, "এর উপরেই বদ না। এই আমি লিছি।" এই বলিয়া আদন গুটাইয়া লইলেন। ছোকরারা গান গাহিভেছে—

কেশব কুক করণা দীনে কুঞ্জ কাননচারী।

নাধবমন মোহন মোহন মুরলী ধারী

(হরিবোল হরিবোল হরিবোল! মন আমার)

ব্রুক্তিশোর কালীয়হর কাতরভয়ভঞ্জন,

নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখিপাখা, রাধিকা হৃদিরঞ্জন;

গোবর্জনধারণ, বনকুস্থমভূষণ: দামোদর কংশদর্শহারী; শুমিরাসরস্বিহারী।

(হরিবোল হরিবোল হরিবোল মন আমার)।

शान-এम मा कौरन उमा - हेडा। नि।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিভেছেন, আহা কি গান।—কেমন বেহালা।—কেমন বাজনা। একটা ছোকরা ফুট বাজাইভেছিলেন; তাঁহার দিকেও অপর আর একটা ছোকরার দিকে অঙ্গুলি নিদ্দেশ করিয়া বলিভেছেন, 'ইনি ওঁর বেন জ্বোড়।"

এইবার কেবল কন্সার্ট বাজনা হইতে লাগিল। বাজনার পর ঠাকুর আনন্দিত হইয়া বলিতেছেন,—"বা ় কি চমৎকার।"

একটী ছোকস্পাকে নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন, "এঁর সব (সব রকুন বাজনাই) জানা আছে।"

মাষ্টারকে বলিভেছেন,—"এঁরা সব বেশ লোক।"

ছোকরাদের গান বাজনার পর তাহারা ভক্তদের বলিভেছে—'লাপনারা কিছু গান।" ব্রাহ্মণী দাঁড়াইয়া আছেন। ভিনি ঘারের কাছ থেকে বলিলেন, গান এরা কেউ জানে না; এক মহিমবাবু বুঝি জানেন, তা ওঁর দায়ে উনি গাইবেন না।

একজন ছোকরা—কেন ? আমি বাবার স্বমুখে গাইতে পারি। ছোট নরেন (উচ্চহাস্য করিয়া)—অভদুর উনি এগোন নি। সকলে হাসিভেছেন। কিয়ৎক্ষণপরে ব্রাহ্মণী আসিয়া বলিভেছেন,—"আপনি ভিভক্তে আস্থন।" শ্রীরামকৃষ্ণ বলিভেছেন, কেন গো।

বান্ধণী—দেখানে জলখাবার দেওয়া হয়েছে; যাবেন।

শ্রীরামকুষ্ণ-এইখানেই এনে দাও না।

ব্রাহ্মণী—গণুর মা বলেছে, ঘরটায় একবার পায়ের ধূলা দিন; ভা হলে।

দর কাশী হয়ে থাক্বে,— দরে মরে গেলে আর কোন গোল থাকবে না।

ঠাকুর শ্রীরামক্বন্ধ, ব্রাহ্মণী ও বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে অস্তঃপুরে গমন্দ করিলেন। ভক্তেরা চাঁদের আলোতে বেড়াইভে লাগিলেন। মাষ্টার ও বিনোদ বাটীর দক্ষিণ দিকে সদর রাস্তার উপর গল করিতে করিতে পাদচারণ করিতেছেন।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ গুহা কথা—"ভিন জনই এক"

বলরামের বাড়ীর বৈঠকখানার পশ্চিম পাখের ঘরে ঠাকুর বিশ্রান করিভেছেন; নিজা যাইবেন। গণুর মার বাড়ী হইতে ফিরিভে অনেক রাভ ছইয়া গিরাছে। রাভ পৌনে এগারটা হইবে।

ঠাকুর বলিতেছেন, "বোগীন, একটু হাভটা বুলিয়ে দাও ত।" কাছে মণি বসিয়া আছেন।

যোগীন পায়ে হাত বুলাইয় দিভেছেন, এমন সময় ঠাকুর বলিভেছেন,
আমার কিদে পেয়েছে, একটু স্থজি খাবো।

ব্ৰাহ্মণী সঙ্গে সঙ্গে এখানেও আসিয়াছেন। ব্ৰাহ্মণীর ভাইটী বেশ বাঁয়া ভবলা বাজাইভে পারেন। ঠাকুর ব্ৰাহ্মণীকে আবার দেখিয়া বলিভেছেন, এবার নরেক্ত এলে, কি আর কোন গাইয়ে লোক এলে, ওঁর ভাইকে ডেকে আনলেই হবে।

ঠাকুর একটু স্থজি খাইলেন! ক্রমে বোগীন ইভ্যাদি ভক্তেরা দর হইভে

ক্লিয়া গেলেন। মণি ঠাকুরের পায়ে হাভ বুলাইভেছেন, ঠাকুর তাঁহার সহিভ কথা কহিভেছেন।

শীরামকৃষ্ণ – স্বাহা এদের (ব্রাহ্মণীদের) কি স্বাহলাদ:

মণি—কি আশ্চর্য্য, ব:শুথ্ন্তের সমন্ন ঠিক এই রকম হন্নেছিল। ভারাও হুট মেয়েমানুষ ভক্ত, হুই ভগ্নী। Martha আর Mary.

শীরামকৃষ্ণ ( উৎস্থক হইয়া )—ভাদের গল্প কি বল ভ।

মণি—বীশুঝীষ্ট তাঁদের বাড়ীতে ভক্তসঙ্গে ঠিক এই রকম করে গিয়েছিলেন। একজন ভগ্নী তাঁকে দেখে ভাবোল্লাসে পরিপূর্ণ হয়েছিলেন। বেমন গোরের গানে আছে,—

'ডুবলো নয়ন ফিরে না এলো। গৌর রূপসাগরে সাঁতার ভূলে, ভলিয়ে গেল আমার মন।'

"আর একটা বোন একলা খাবার দাবার উত্যোগ কর্ছিল। সে ব্যতিব্যস্ত হয়ে যীশুর কাছে নালিশ কর্লে, 'প্রভ্, দেখুন দেখি—দিদির কি অস্থায়! উনি এখানে একলা চুপ করে বসে আছেন, আর আমি একলা এই স্ব উত্যোগ কর্ছি ?'

"তথন যীও বল্লেন, তোমার দিদিই ধন্তা, কেন না মানুষ জীবনের যা প্রয়োজন (অর্থাৎ ঈশারকে ভালবাসা—প্রেম ) তা ওঁর হয়েছে !

শ্রীরামকৃষ্ণ-স্থাচ্ছা ভোমার এ সব দেখে কি বোধ হয় ?

মণি—আমার বোধ হয়, তিনজনেই এক বস্তু।—যীশুষ্টুখু, চৈত্তশ্যদেব আর আপনি:—এক ব্যক্তি!

শ্রীরামকৃষ্ণ — এক এক ! এক বই কি। তিনি ( ঈর্ণর ),—দেখ্ছ না,— যেন এর উপর এমন হয়ে রয়েছে !

এই বলিয়া ঠাকুর নিজের শরীরের উপর অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন,— যেন বল্ছেন, ঈশ্বর তাঁরই শরীর ধারণ করে অবভীর্ণ হয়েই রয়েছেন।

মণি—দে দিন আপনি এই অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারটী বেশ ব্ঝিয়ে দিচ্ছিলেন !

জীরামকুষ্ণ-কি বল দেখি।

মণি— যেন দিগ্দিগস্তব্যাপী মাঠ পড়ে রয়েছে ! ধু ধু কোর্ছে।
সম্প্র পাঁচীল রয়েছে বলে আমি দেখতে পাছিছ না;— সেই পাঁচীলে
কেবল একটা গোল ফাঁক !— সেই ফাঁক দিয়ে অনস্ত মাঠের খানিকটা দেখা
যায়!

শীরামরুষ্ণ-বল দেখি সে ফাঁকটা কি ?

মণি—সে ফাঁকটি আপিনি।—আপনার ভিতর দিয়ে সব দেখা যায়;— সেই দিগদিগন্তব্যাপী মাঠ দেখা যায়!

শ্রীরাম্ক্র অভিশয় সম্ভষ্ট, মণির গা চাপ্ডাতে লাগ্লেন। আর বলিলেন, 'তুমি যে ঐটে বুঝে ফেলেছ !—বেশ হয়েছে।'

মণি— ঐটে শক্ত কিনা; পূর্ণ ব্রহ্ম হয়ে ঐটুকুর ভিতর কেমন করে থাকেন, ঐটী বঝা বায় না।

শ্রীরামক্লফ্ড—'ভারে কেউ চিনলি না রে। ও সে পাগলের বেশে ( দীন ছীন কালালের বেশে ) ফিরছে জীবের বরে বরে।''

ম नि- आत आश्रमि वत्निहित्तन, शीखत कथा।

बीवायक्रथ-कि, कि?

মণি—যতু মল্লিকের বাগানে বীশুর ছবি দেখে ভাবসমাধি হয়েছিল। আপনি দেখেছিলেন যে, বীশুর মূর্ত্তি থেকে এসে, আপনার ভিতর মিশিয়ে গেল।

ঠাকুর কিয়ৎকাল চুপ কয়িয়া আছেন। ভারপর আবার মণিকে বলিভেছেন,
— 'এই যে গলায় এইটে হয়েছে, ওর হয় ত মানে আছে— দব লোকের কাছে
পাছে হালকামী করি।— না হলে যেখানে দেখানে নাচা গাওয়া ভো হয়ে যেত।

ঠাকুর বিজর কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন, বিজ এল না ?

মণি—বলেছিলাম আসতে। আজ আসবার কথা ছিল; কিন্তু কেন এল মা, বলতে পারি না।

শ্রীরামক্কঞ-তার খুব অমুরাগ। আচ্ছা, ও এখানকার একটা কেউ হবে ( অর্থাৎ সাক্ষোপাঙ্গের মধ্যে একজন হবে ); না ?

মণি—আজ্ঞা হঁ। ভাই হবে, তা না হলে এত অমুরাগ। মণি মশারির ভিতর গিয়া ঠাকুরকে বাতাদ করিতেছেন।

ঠাকুর একটু পাশ ফেরার পর আবার কথা কহিছেছেন। মান্থবের ভিতর । তিনি অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন, এই কথা হইতেছে।

শীরামকৃষ্ণ — ভোমার ঐ ঘর। আমার আগে রূপ দর্শন হোত না, এমন অবস্থা সিয়েছে। এখনও দেখছ না, আবার রূপ কম পড়ছে।

मिन-नीनात मार्था नतनीना त्यम ভान नार्थ।

শীরামকৃষ্ণ – ভা হলেই হল ; — আর আমাকে দেখছো।

ঠাকুর শ্রীরামক্বঞ্চ কি বলিভেছেন মে, আমার ভিতর ঈশ্বর নরক্রপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করিভেছেন ?

# বিংশ খণ্ড প্রথম পরিচ্ছেদ

### ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রামপুকুরের বাটতে ভক্তসঙ্গে

শ্রীশ্রীবিজয়া দশ্মী। ১৮ই অক্টোবর, ১৮৮৫ খৃষ্টান্ধ। ঠাকুর শ্রীরামক্রফা শ্রামপুকুরের বাটাভে আছেন। শরীর অস্থে—কলিকাভায় চিকিৎসা করিভে আসিয়াছেন। ভক্তেরা সর্বাদাই থাকেন, ঠাকুরের সেবা করেন। ভক্তদের মধ্যে এখনও কেছ সংসার ভাগে করেন নাই—ভাহারা নিজের বাট হইভে বাভায়াভ করেন।

#### [ প্রবেক্তের ভক্তি—'মা হাদয়ে থাকুন ]

শীভকাল, সকাল, বেলা ৮টা। ঠাকুর অস্তম্থ, বিছানায় বসিয়া আছেন। কিন্তু পঞ্চবর্ষীয় বলেকের মত, মা বই কিছু জানেন না। স্থারেক্ত আসিয়া বিদিলেন। নবগোপাল, মান্তার ও আরও কেহ কেহ উপস্থিত আছেন। স্বরে-ক্রের বাটিতে ৺হর্পাপুজা হইয়াছিল। ঠাকুর যাইতে পারে নাই, ভক্তদের প্রতিমা দর্শন করিতে পাঁঠাইয়াছিলেন। আজ বিজয়া, তাই স্বরেক্রের মন থারাপ হইয়াছে।

স্থরেক্র-বাডী থেকে পালিয়ে এলাম।

শীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারকে )—তা হলেই বা। মা জ্বাদরে থাকুন।

হ্মরেক্স মা মাকরিয়া পরমেশ্বরীর উদ্দেশ্যে কত কথা কহিতে লাগিলেন। ঠাকুর হ্মরেক্সকে দেখিতে দেখিতে অঞ্চ বিসর্জন করিতেছেন। মাষ্টারের দিকে তাকাইয়া গদগদশ্বরে বলিতেছেন, কি ভক্তি। আহা, এর যা ভক্তি আছে।

শ্রীরামকৃঞ-কাল ৭টা ৭॥ টার সময় ভাবে দেখলাম, ভোমাদের দালান। ঠাকুর প্রতিমা রহিয়াছেন, দেখলাম সব জ্যোভির্ময়। এখানে ওখানে এক হয়ে আছে। যেন একটা আলোর স্রোভ ছ' জায়গার মাঝে বইছে ।—এ বাড়ী আর ভোমাদের সেই বাড়ী।

স্থরেক্স— আমি তথন ঠাকুর দালানে মা মা বলে ডাক্ছি, দাদারা ত্যাগ করে উপরে চলে গেছে। মনে উঠলো, মা বল্লেন, আমি আবার আস্বো।

### [ ঠাকুর শ্রীরামক্বন্ধ ও ভগবদগীতা ]

বেলা এগারটা বাজিবে। ঠাকুর পথ্য পাইলেন। মণি হাতে আচাবার জল দিতেছেন।

শ্রীরামরুষ্ণ ( মণির প্রতি )—ছোলার ডাল থেয়ে রাখালের অস্থ হয়েছে। সান্ত্রিক আহার করা ভাল। তুমি সীতা দেখ নাই ? তুমি গীতা পড় না ?

মণি—আজ্ঞা হঁ।, যুক্তাহারের কথা আছে। সান্তিক আহার, রাজসিক আহার, তামসিক আহার। আবার সান্তিক দরা, রাজসিক দরা, তামসিক দরা। সান্তিক অহং ইত্যাদি সব আছে।

্লীরামক্বঞ্ব—গীভা ভোমার আছে।

ু মণি—আজ্ঞা আছে।

শ্রীবামকুঞ্চ — ওতে সর্বাশাস্ত্রের সার আছে।

মণি—আজ্ঞা, ঈশ্বরকে নানা রক্ষে দেখার কথা আছে; আপনি যেমন বলেন, নানা পথ দিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া,—জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম, ধ্যান।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কর্মবোগ মানে কি জান ? সকল কর্মের ফল ভগবানে সমর্পণ করা।

মণি—আজ্ঞা, দেখেছি ওতে আছে। কর্ম আবার তিন রকমে করা থেতে পারে, আছে।

শ্রীরামক্ষণ-কি কি রকম?

মণি--প্রথম — জ্ঞানের জ্ঞা বিভীয় — লোক শিক্ষার জ্ঞা তৃতীয় — স্বভাবে।

ঠাকুর আচমনাত্তে পান থাইতেছেন। মণিকে মুথ হইতে পান প্রসাদ দিলেন।

## দিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্ৰীৰামকৃষ্ণ, Sir Humphrey Davy ও অবভাৱৰাদ

ঠাকুর মাষ্টারের পহিত ডাক্তার সরকারের কথা কহিতেছেন। পূর্বাদিনে ঠাকুরের সংবাদ লইয়া মাষ্টার ডাক্তারের কাছে গিয়াছিলেন।

শ্ৰীরামকুষ্ণ —ভোমার সঙ্গে কি কি কথা হলো ?

মান্টার—ডাক্তারের বরে অনেক বই আছে। আমি একখানা বই দেখানে বসে বসে পড়ছিলাম। সেই সব পড়ে আবার ডাক্তারকে শোনাতে লাগলাম। Sir Humphery Davyর বই। তাতে অবতারের প্রয়োজন এ কথা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ —বটে ? তুমি কি কথা বলেছিলে?

মাষ্টার—একটি কথা আছে, ঈশবের বাণী মানুবের ভিতর দিয়ে না একে মানুষে বৃষ্তে পারে না। ( Divine Truth must be made human Truth to be appreciated by us.) তাই অবতারাদির প্রয়োজন। শ্রীরামকুষ্ণ-বা:, এ সব ত বেশ কথা।

মাষ্টার—সাহেব উপম। দিয়েছে, যেমন স্থা্যে দিকে চাওয়া যায় না, কিছু স্থা্র আলো বেথানে পড়ে, (Reflected rays) সে দিকে চাওয়া যায়।

শ্ৰীরামক্বফ—বেশ কথা আর কিছু আছে?

মাষ্টার- আর এক জায়গায় ছিল, বথার্থ জ্ঞান হচ্ছে বিশ্বাস।

শ্ৰীরামক্বঞ-এতো খুব ভাল কথা। বিশাস হ'লো ত সবই হয়ে গেল।

माष्ट्रात्र-- नार्ट्य व्यावात व्यथन (म्राय्याच्यान, - त्रायानामत (म्राय्यान)।

শ্রীরামকৃষ্-এমন সব বই হয়েছে? তিনিই (ঈশ্বর) সেখানে কাজ ক্ষেছেন। আর কিছু কথা হ'লো?

#### [ শ্রীরামক্রফ ও 'জগভের উপকার' বা কর্ম্ম যোগ ]

মাষ্টার—ওরা বলে, জগতের উপকার কর্বো। তাই আমি আপনার কথা ক্ষুমাম।

শ্ৰীরামক্বঞ্চ ( সহাস্যে )— কি কথা ?

মাষ্টার—শস্তু মল্লিকের কথা। সে আপনাকে বলেছিলো, 'আমার' ইচ্ছা বে, টাকা দিয়ে কডকগুলি হাঁসপাভাল, ডিস্পেন্সরী, স্থল, এই সব করে দিই; হালি আমেকের উপকার হ'বে। আপনি ভাকে যা বলেছিলেন, ভাই বল্লুম, 'যদি ঈশ্বর সন্থ্য আসেন, ভবে ভূমি কি বল্বে, আমাকে কভকগুলি হাঁস-পাভাল, ডিস্পেন্সরী, স্থল করে দাও।" আর একটি কথা বল্লাম।

শ্রীরামরুঞ-ইা, থাক্ আলাদা আছে-যারা কর্ম কর্তে আদে। আসুকি কথা?

মাষ্টার—বল্লাম, কালী দর্শন যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে রাস্তায় কেবল কালালী বিদায় কর্লে কি হবে? বরং যো সো করে একবার কালী দর্শন কয়ে লও;—তার পর যত কালালী বিদায় করতে ইচছা হয় কোরো।

ু এরামক্ত — আর কিছু কথা হ'লো ?

#### [ ঠাকুর শ্রীরামক্ষের ভক্ত ও কামজয় ]

মান্টার—আপনার কাছে যারা আদে তাদের অনেকে কামজয় করেছেন এই কথা হলো। ডাক্তার তথন বল্লে, "আমারও কাম টাম উঠে পেছে, জানো ?" আমি বললাম, আপনি তো বড় লোক। আপনি যে কাম জয় করেছেন, বলছেন তাতো আশ্চর্য্য নয়। ক্ষুত্র প্রাণীদের পর্যাস্ত তাঁর কাছে থেকে ইন্দ্রিয় জয় হছে, এই আশ্চর্য্য। তার পর আমি বল্লাম, আপনি যা গিরীশ ঘোষকে বলেছিলেন।

এীরামক্বঞ ( সহাদ্যে )—কি বলেছিলাম ?

মাষ্টার—আপনি গিরীশ বোষকে বলেছিলেন, ডাজ্ঞার ভোমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নাই।' দেই অবভারের কথা।

শ্রীরামক্বয়—তুমি অবভারের কথা তাকে ( ডাক্তারকে ) বল্বে। **অবভার**—**যিনি ভারণ করেন**। তা দশ অবভার আছে, চব্বিশ অবভার আছে,
আবার অসংখ্য অবভার আছে!

#### [মন্তপান ক্রমে ক্রমে একেবারে ভ্যাগ ]

মাষ্টার—গিরীশ ঘোষের ভারি থবর নেয়। কেবল জিজ্ঞাস। করেন, গিরীশ ঘোষ কি সব মদ ছেড়েছে ? তাঁর উপর বড় চোখ্।

শীরামকৃষ্ণ —তুমি গিরীশ বোষকে ও কথা বলেছিলে ?

माह्रोत-चात्छ हैं। रतिहिनाम। चात नव मन हाज्यात कथा।

শ্রীরামকুফু--সে কি বলে ?

মাষ্টার। তিনি বল্লেন, ভোমরা যে কালে ব'ল্ছো, দেকালে ঠাকুরের কথা বলে মানি—কিন্তু আর জোর ক'রে কোন কথা বল্বো না।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( আনন্দের সহিত )—কাণীপদ বলেছে, সে একেবারে সব ছেড়েছে।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### निडानीना याश

[ Identity of the Absolute or the Universal Ego and the Phenomenal World. ]

বৈকাল হইয়াছে, ডাক্তার আসিয়াছেন। অমৃত (ডাক্তারের ছেলে)
ও হেম, ডাক্তারের সঙ্গে আসিয়াছেন। নরেল্রাদি ভক্তেরাও উপস্থিত আছেন।
ঠাকুর নিভ্তে অমৃতের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিতেছেন,
ভোমার কি ধ্যাল হয়? আর বলিতেছেন,—'ধ্যানের অবস্থা কি রকম
জান? মনটা হয়ে যায় ভৈল ধারার ভায়। এক চিস্তা, ঈর্বরের; অভ্ত কোন চিস্তা তার ভিতর আসবে না।' এইবার ঠাকুর সক্লের সঙ্গে ক্থা
কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)—তোমার ছেলে **অবভার** মানে না। ভাবেশ। নাই বামান্লে।

তোমার ছেলেটা বেশ। তা হবে না ? বোমাই আমের গাছে কিটোকো আম হয় ? তার ঈশরে কেমন বিশান! যার ঈশরে মন সেই ত মাহব। মাহব; আর মানহঁন। যার হঁন আছে, চৈততা আছে; বে নিশ্চিত জানে, ঈশর সত্য আর নব অনিত্য—সেই মানহুঁন। তা অবতার মানে না, তাতে দোব কি ?

"ঈশর; আর এ সব জীব জগৎ, তাঁর ঐশ্বয় এ মানলেই হলো। ষেমন বড় মানুষ আর তার বাগান।

"এ রকম আছে, দশ অবভার—চহ্নিশ অবভার,—আবার অসংখ্য অবভার। বেধানে তাঁর বিশেষ শক্তি প্রকাশ, সেধানেই অবভার! ভাই ত আমার মত।

"আর এক আছে, যা কিছু দেখুছো এ সব তিনি হয়েছেন। যেমন বেলী,—বিচি. খোলা, শাঁস তিন জড়িয়ে এক। বাঁয়ই নিভ্য তাঁয়ই লীলা, ৰাঁৱই লীলা ভাঁৱই নিভ্য। নিভ্যকে ছেড়ে শুধু লীলা বুঝা বায় না। লীলা আছে বলেই, ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে নিভ্যে পৌছান বায়।

"মহং বৃদ্ধি ষভক্ষণ থাকে, ভভক্ষণ লীলা ছাড়িয়ে যাবার যো নাই। নেভি নেভি করে থানযোগের ভিভর দিয়ে নিভ্যে পৌছান যেভে পারে। কিন্তু কিছু ছাড়বার যো নাই। যেমন বল্লাম;—বেল।"

ডাক্তার—ঠিক কথা।

শীরাসকৃষ্ণ — কচ নির্বিকর সমাধিতে রয়েছেন। যখন সমাধি ভঙ্গ হচ্ছে, একজন জিজ্ঞাস। কর্লে, তুমি এখন কি দেখছো? কচ বল্লেন, দেখছি যে, জগৎ যেন তাঁতে জ'রে রয়েছে। তিনিই পরিপূর্ণ! যা কিছু দেখছি সব তিনিই হয়েছেন। এর ভিতর, কোন্টা ফেল্বো কোনটা লব, ঠিক পাচিচ না।

"কি জানো—নিত্য আর লীলা দর্শন করে, দাস ভাবে থাকা। হ**মুমান** সাকার নিরাকার সাক্ষাৎকার করেছিলেন। ভার পরে, দাস ভাবে—ভক্তের ভাবে—ছিলেন।"

মণি (স্বগতঃ)—নিভ্য লীলা ছইই নিভে হবে। জার্মানিভে বেদান্ত বাওরা স্ববধি ইউরোপীয় পণ্ডিভদের কাহারও কাহারও এই মভ। কিছ ঠাকুর বলেছেন, সব ভ্যাগ—কামিনীকাঞ্চন ভ্যাগ—না হলে নিভ্য লীলার সাক্ষাৎকার হয় না। ঠিক ঠিক ভ্যাগী। সম্পূর্ণ অনাশক্তি। এইটুকু হেগেল প্রভৃতি পণ্ডিভদের সঙ্গে বিশেষ ভ্রফাৎ দেখ্ছি।

# চতুর্থ পরিচেছদ ঠাকুর শ্রীরামক্কণ ও অবভারবাদ

[ Reconciliation of Free Will and Predestination ]

ভাক্তার বল্ছেন, ঈশ্বর আমাদের স্ষ্টি করেছেন; আর আমাদের সকলের আাত্মা—( Soul ) অনস্ত উরভি করিবে। একজন আর একজনের চেয়েবড, একথা ভিনি মানতে চাছিতেছেন না। ভাই অবভার মানছেন না।

ভাক্তার—Infinite progress! তা যদি না হলোভা হলে পাঁচ বছর সাত বছর আর বেঁচেই বা কি হবে! গলায় দড়ি দেবো।

"অবভার আবার কি ! যে মাতুষ হাগে মোতে ভার পদানত হব ! হাঁ, ভবে Reflection of God's Light (ঈশরের জ্যোভি: মাতুষে প্রকাশ হয়ে থাকে ) ভা মানি ।

গিরীশ ( সহাস্যে )—আপনি God's Light দেখেন নি—

ডাক্তার উত্তর দিবার পূর্ব্বে একটু ইতন্ততঃ করিতেছেন। কাছে একজন বন্ধু ৰসিয়াছিলেন—আল্ডে আল্ডে কি বলিলেন।

**डाङात—वा**शनि ও छ প্রতিবিশ্ব বই কিছু দেখেন নাই।

গিরীশ—1 see it! I see the Light! শ্রীক্ষরে বে অবতার prove (প্রমাণ) কর্বো—তা না হলে জিব কেটে ফেল্বো।

[ विकाती दांशीतरे विठात-पूर्वछात्न विठात वस इस ]

শীরামক্ষ্ণ-এ সব বা কথা হচ্ছে, এ কিছুই নয়।

"এ সব বিকারের রোগীর খেয়াল। বিকারের রোগী বলেছিল,—এক জালা জল খাব, এক হাঁড়ি ভাত খাব। বদ্দি বল্লে, আচ্ছা আচ্ছা খাবি। পথ্য পেরে যা বলবি তথম করা যাবে।

"যতক্ষণ কাঁচা বি, ভতক্ষণই কলকলানি শোনা যায়। পাকা হলে আর শব্দ থাকে না। যার যেমন মন, ঈশ্বরকে সেইরূপ দেখে! আমি দেখেছি, বড়মান্থযের বাড়ীর ছবি – Queenএর ছবি—এই সব আছে। আবার ভজ্বের বাড়ী—ঠাকুরদের ছবি।

শিক্ষণ বলেছিলেন, রাম, ধিনি স্বয়ং বশিষ্ঠদেব, তাঁর আবার পুত্রশোক। রাম বল্লেন, ভাই বার জ্ঞান আছে, তার অজ্ঞানও আছে। বার আলো বোধ আছে, তার অন্ধকার বোধও আছে। তাই জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও। ঈশ্বরকে বিশেষরূপে জান্লে সেই অবস্থা হয়। এরই নাম বিজ্ঞান।

"পারে কাঁটা কুটলে আর একটা কাঁটা বোগাড় করে আনতে হয়। এনে সেই কাঁটাটী ভুলতে হয়। ভোলার পর ছইটী কাঁটাই ফেলে দেয়। জ্ঞান কাঁটা দিয়ে অজ্ঞান কাঁটা তৃলে, জ্ঞান অজ্ঞান হই কাঁটাই কেলে দিভে হয়।

"পূর্ণজ্ঞানের লক্ষণ আছে। বিচার বন্ধ হয়ে যায়। যা বন্ধ, কাঁচা থাকলেই বিষের কল্কলানি।"

ভাজনার—পূর্ণ জ্ঞান থাকে কই ? সব ঈশর ! ভবে তুমি পরমহংসাঁসিরি কচ্চ কেন ? আর এরাই বা এনে ভোমার সেবা কচ্চে কেন ? চুপ করে থাক না কেন ?

শ্রীংামকৃষ্ণ (সহায়ে) — জল স্থির থাকলেও জল, ছেললে ছুল্লেও জব্দ ভরক হলেও জল।

#### [ Voice of God, or Conscience—মাছত নারায়ণ ]

শ্বার একটা কথা । মাত্ত নারায়ণের কথাই বা না শুনি কেন ? শুক্রবিশ্বাস করে সেখান থেকে সরে নাই। হাতী আস্ছিল। শিশ্ব শুক্রবাক্য বিশ্বাস করে সেখান থেকে সরে নাই। হাতী ও নারায়ণ। মাহতে
কিন্তু চেঁচিয়ে বল্ছিলো, সব সরে যাও, সব সরে যাও; শিশ্বটী সরে নাই।
হাতী ভাকে আছাড় দিয়ে চলে গেল। প্রাণ যায় নাই। মুখে জল দিতে
দিতে জ্ঞান হয়েছিল। যথন জিজ্ঞাসা করলে কেন তুরি সরে যাও নাই, সে
বল্লে, 'কেন শুক্রদেব যে বলেছেন—সব নারায়ণ।' শুক্র বলেন, বাবা, মাহতে
নারায়ণের কথা ভবে শুন নাই কেন ? তিনিই শুক্র-মন শুক্র-বৃদ্ধি হয়ে
ভিতরে আছেন। আমি যন্ত্র, ভিনি যন্ত্রী। আমি ঘর, তিনি খরণী। ভিনিই
মাহত নারায়ণ।''

**ढाकाद-बाद এक है। विन ; खर्त रक्स वन, এটা সারিয়ে দাও ?** 

শীরামকৃষ্ণ—যতক্ষণ আমি ঘট রয়েছে, ততক্ষণ এইরূপ হচ্ছে। মনে কর, মহাসমুদ্রা—অধঃ উর্দ্ধ পরিপূর্ণ। তার ভিতর একটা ঘট রয়েছে। ঘটের অন্তরে বাহিরে জল। কিন্তু না ভাললে ঠিক একাকার হচ্ছে না। তিনিই এই আমি ঘট রেখে দিয়েছেন।

#### [ আমি কে ? ]

ডাক্তার—ভবে এই 'আমি' যা বল্ছ, এগুলো কি ? এর ভো মানে বল্ভে হবে। ভিনি কি আমাদের সঙ্গে চালাকি খেলছেন ?

. গিরীশ-মহাশয়, কেমন করে জান্লেন, চালাকি নয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে)—এই 'আমি' তিনিই রেথে দিয়েছেন। তাঁর খেলা—তাঁর লীলা! এক রাজার চার বেটা। রাজার ছেলে—কিন্তু থেলা করছে—কেউ মন্ত্রী, কেউ কোটাল হয়েছে, এই সব। রাজার বেটা হয়ে কোটাল কোটাল থেলছে!

( ডাক্তারের প্রতি )—শোন ! ভোমার যদি আত্মার সাক্ষাৎকার হয়, ভবে এই সব মান্তে হবে। তাঁর দর্শন হলে সব সংশয় যায়।

[ Sonship and the Father—জ্ঞানখোগ ও প্রীরামকৃষ্ণ ]

্ডাক্তার---সব সন্দেহ যায় কই ?

শ্রীরামক্বঞ-শ্রামার কাছে এই পর্যান্ত শুনে যাও। ভারপর বেশী কিছু শুনতে চাও, তাঁর কাছে এক্লা এক্লা বল্বে। তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্বে, কেন ভিনি এমন করেছেন।

"ছেলে ভিধারীকে এক কুন্কে চাল দিতে পারে। রেল ভাড়া যদি দিজে হয় ত কর্তাকে জানাতে হয়।" (ডাক্তার চপ করিয়া আচেন)

শ্রীরামকৃষ্ণ—আছা, তুমি বিচার ভালবাস। কিছু বিচার করি, শোনো।
ভালীর মতে অবতার নাই। ক্রফ অর্জ্রুনকে বলেছিলেন,—তুমি আমাকে
অবতার অবতার বল্ছ, ভোমাকে একটা জিনিষ দেখাই,—দেখ্বে এস।
অর্জ্রুন লকে সঙ্গে গেলেন। খানিক দ্রে গিয়ে অর্জ্রুনকে বল্লেন, কি দেখভে
শাছে? অর্জ্রুন বল্লেন, 'একটা বৃহৎ গাছ, কাল জাম থোলো থোলো হয়ে
আছে।' শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন, ও কাল জাম নয়। আর একটু এগিয়ে দেখ।
ভখন অর্জ্রুন দেখ্লেন, থোলো থোলো কৃষ্ণ ফলে আছে। কৃষ্ণ বল্লেন, এখন
দেখ্লে? আমার মত কভ কৃষ্ণ ফলে রয়েছে।

"ক্ৰীৰ দাস শ্ৰীক্লফ্ৰের ক্থায় বলেছিলো, তুমি গোপীদের হাভ ভালিতে বানৰ নাচ নেচেছিলে!

"ৰত এগিয়ে যাবে, তভই ভগৰানের উপাধি কম দেখুতে পাবে। ভক্ত প্রথমে দর্শন কর্লে দশভূজ।। আরও এগিয়ে গিয়ে দেখুলে ষড়ভূজ। আরও এগিয়ে গিয়ে দেখুছে, বিভূজ গোপাল। যত এগুছে ততই ঐপর্য্য কমে যাছে। আরও এগিয়ে গেল, তখন জ্যোতিদর্শন কল্লে – কোন উপাধি নাই।

"একটু বেদান্তের বিচার শোন। এক রাজার সাম্নে একজন ভেল্কি দেখাতে এসেছিল। একটু সরে যাওয়ার পর রাজা দেখলে, একজন সভয়ার আস্ছে। ঘোড়ার উপর চড়ে, খুব সাজগোজ—হাতে অস্ত্র শস্ত্র। সভাত্তর লোক আর রাজা বিচার কচ্ছে, এর ভিতর সভ্য কি ? ঘোড়া ত সভ্য নয়, সাজ গোজ, অস্ত্র শস্ত্রও সভ্য নয়। শেষে সভ্য সভ্য দেখলে যে, সওয়ার একলা দাঁড়িয়ে রয়েছে! কিনা প্রেক্ষা সভ্য জগাৎ মিথ্যা—বিচার কর্ত্তে গোলে কিছুই টেকে না।

ডাক্তার-এতে আমার আপত্তি নাই।

The World ( সংসার ) and the Scare-Crow ]

শ্রীরামকৃষ্ণ — তবে এ ভ্রম সহজে যায় না। জ্ঞানের পরও থাকে। স্বপনে বাঘকে দেখেছে, স্বপন ভেজে গেল, তবু বুক ছড় ছড় কচ্ছে!

শক্ষেতে চুরি করতে চোর এসেছে। খড়ের ছবি মানুষের আকার করে রেখে দিয়েছে—ভয় দেখাবার জন্ম চোরেরা কোন মতে চুকতে পার্ছে না। একজন কাছে গিয়ে দেখাবার জন্ম ছবি। এসে ওদের বল্লে,—ভয় নাই। তবু ওরা আসতে চায় না—বলে, বুক ছড় ছড় কর্ছে! তখন ভূঁমে ছবিটাকে ভইয়ে দিলে; আর বল্তে লাগ্লো এ কিছু নয়, এ কিছু নয়, 'নেভি' 'নেভি'।''

ডাক্তার---এ সব বেশ কথা।

শীরামক্বঞ (সহাস্যে)—হা। কেমন কথা ?

ভাক্তার—বেশ।

প্রামকৃষ্ণ-একটা 'Thank you' দাও।

ভাক্তার—ভূমি কি বুঝ্ছে। না মনের ভাব ? আর কত কট্ট করে তোমার এখানে দেখ্তে আস্ছি।

শীরামকৃষ্ণ ( নহাস্যে )—না গো, মুর্থের জন্ত কিছু বল। বিভীষণ লন্ধার রাজা হতে চায় নাই — বলেছিলো, রাম তোমাকে পেয়েছি আবার রাজা হয়ে কি হবে! রাম বলেন, বিভীষণ! তুমি মুর্থদের জন্ত রাজা হও। যারা বল্ছে, তুমি এত রামের সেবা কল্লে, তোমার কি ঐশ্ব্য হলো? তাদের শিক্ষার জন্ত রাজা হও।

ডাক্তার-এখানে ভেমন মূর্থ কই ?

শ্ৰীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—না গো, শাঁকও আছে আৰার গেঁড়ি গুগ্লিও আছে (সকলের হাস্য)।

# পঞ্চম পরিচেছদ [ পুরুষ-প্রকৃতি—অধিকারী ]

ডাক্তার ঠাকুরের জন্ম ঔষধ দিলেন ছটা globule; বলিভেছেন, এই ছইটা গুলি দিলাম—পুরুষ আর প্রকৃতি (সকলের হাস্ম)।

শীরামরুষ্ণ ( সহাস্তে )—হাঁ, ওরা এক সঙ্গেই থাকে। পায়রাদের দেখ নাই, ভদাতে থাকভে পারে না। বেখানে পুরুষ সেখানেই প্রকৃতি; বেখানে প্রকৃতি সেইখানেই পুরুষ।

আৰু বিজয়া। ঠাকুর ডাক্তারকে মিষ্টমুখ করিতে বলিলেন। ভক্তেরা মিষ্টার আনিয়া দিতেছেন।

ভাক্তার (থাইতে থাইতে )—থাবার জন্ম 'Thank you' দিচিচ। তুমি যে অমন উপদেশ দিলে, তার জন্ম নয়। সে 'Thank you' মুথে বলব কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) – তাঁতে মন রাখা। আর কি বল্বো? আর একটু একটু ধ্যান করা। (ছোট নরেনকে দেখাইয়া) দেখ দেখ এর মন ঈশ্বরে একেবারে লীন হরে বায়! বে সব কথা ভোমার বলছিলাম— ডাক্তার—ওদের সব বল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যার যা পেটে সয়। ও সব কথা কি সব্বাই লভে পারে? ভোমাকে বুল্লাম, সে এক। মা বাড়ীতে মাছ এনেছে। সকলের পেট সমান নয়। কারুকে পোলোয়া করে দিলে, কারুকে আবার মাছের ঝোল। পেট ভাল নয়! (সকলের হাস্য)।

ভাক্তার চলিয়া গেলেন। আজ বিজয়া। ভক্তেরা সকলে ঠাকুর প্রীরামরুষ্ণকে সাষ্টাঙ্গ প্রশিপাত করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন তৎপরে
পরস্পার কোলাকুলি করিতে লাগিলেন। আনন্দের সীমা নাই। ঠাকুরের
অত অন্থা, সব ভুলাইয়া দিয়াছেন! প্রেমালিঙ্গন ও মিষ্টমুখ অনেকক্ষণ
ধরিয়া হইতেছে। ঠাকুরের কাছে ছোট নরেন, মাষ্টার ও আর ও হ' চারিটি
ভক্ত বিসয়া আছেন। ঠাকুর আনন্দে কথা কহিতেছেন। ভাক্তারের
কথা পভিল।

শীরামকৃষ্ণ —ডাক্তারকে আর বেশী বলতে হবে না।

গাছটা কাটা শেষ হয়ে এল, যে ব্যক্তি কাটে, একটু সরে দাঁড়ায়। খানিক-ক্ষণ পরে গাছটা আপনিই পড়ে যায়।

ছোট নরেন ( সহাস্যে )—সবই Principle!

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারকে )—ডাক্ষার অনেক বদলে গেছে, না ?

মাষ্টার—আজ্ঞা হাঁ। এখানে এলে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। কি ঔষধ দিতে হবে, আদপেই সে কথা ভোলেন না। আমরা মনে করে দিলে তবে বলেন, হাঁ. তাঁৰ দিতে হবে।

বৈঠকখানা ঘরে ভক্তেরা কেহ কেহ গান গাহিভেছেন।

ঠাকুর ষে ঘরে আছেন, সেই ঘরে তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে পর ঠাকুর বলিছেছেন,—"তোমরা গান গাচ্ছিলে,—ভাল হয় না কেন ? কে একজন বেছালসিদ্ধ ছিল—এ তাই।" (সকলের হাস্য)

ছোট নরেনের আত্মীয় ছোকরা আসিয়াছেন। খুব সাজ গোজ, আর চক্ষে চসমা। ঠাকুর ছোট নরেনের সহিত কথা কহিতেছেন। শীরামকৃষ্ণ—দেখ, এই রাস্তা দিয়ে একজন ছোক্রা যাছিল, প্লেটওলা জামাপরা। চল্বার যে তঙ! প্লেটটা সাম্নে রেখে সেইখানটা চাদর খুলে দেয়,— আবার এদিক্ ওদিক্ চায়,—কেউ দেখছে কি না। চলবার সময় কাঁকাল ভালা (সকলের হাস্য)। একবার দেখিস্না। ময়ুর পাখা দেখায়। কিছেপাগুলো বড় নোংরা (সকলের হাস্য)। উট বড় কুংসিত;—ভার সবকুংসিত।

নরেনের আত্মীয়-কিন্তু আচরণ ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভাল। ভবে কাঁটা ঘাস থায়—মুখদে রক্ত পড়ে, ভবুও খাবে! সংসারী, এই ছেলে মরে, আবার ছেলে ছেলে করে!

# একবিংশ খণ্ড প্রথম পরিচ্ছেদ

## ঠাকুর শ্রীরামক্বঞ্চ কলিকাতায় খ্যামপুকুর বাটীতে ভক্তসঙ্গে

শুক্রবার, আখিনের রুফণক্ষের সপ্তমী; ১৫ই কার্ত্তিক; ৩০শে অক্টোবর ১৮৮৫। শ্রীরামরুফ শ্রামপুকুরে চিকিৎসার্থ আসিয়াছেন। দোতগার ঘরে আছেন; বেলা ৯টা; মাষ্টারের সহিত একাকী কথা কহিতেছেন; মাষ্টার ডাক্তার সরকারের কাছে সিয়া পীড়ার খবর দিবেন ও তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিবেন। ঠাকুরের শরীর এত অস্তম্থ;—কিন্তু কেবল ভক্তদের ক্যু চিন্তা।

শীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি, সহাস্যে)—আজ সকালে পূর্ণ এসেছিল; বেশ স্বভাব। মনীস্ক্রের প্রকৃতিভাব; কি আশ্চর্যা! চৈড্ডে চরিড প'ড়ে ঐটি মনে ধারণা হয়েছে,—গোপীভাব, স্থীভাব; ঈশ্বর পুরুষ আর আমি বেন প্রকৃতি।

माहोत--वास्क है।

পূর্ণচক্ত স্থলের ছেলে; বয়দ ১৫।১৬। পূর্ণকে দেখিবার জন্ম ঠাকুর বড় বার্কুল হন; কিন্তু বাড়ীতে তাহাকে আদিতে দেয় না। দেখিবার জন্ম প্রথম প্রত ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে, একদিন রাত্রে তিনি দক্ষিণেশর হইতে হঠাৎ মন্টারের বাড়ীতে উপস্থিত। মান্টার পূর্ণকে বাড়ী হইতে সঙ্গে করিয়া আনিয়া দেখা করাইয়া দিয়াছিলেন। ঈশরকে কিরপে ডাকিতে হয়,— তাহার সহিত এইরপ আনেক কথা বার্ত্তার পর—ঠাকুর দক্ষিণেশরে ফিরিয়া যান।

মণীলের বয়সও ১৫।১৬ হইবে। ভজেরা তাঁহাকে থোকা বলিয়া ডাকিতেন, এখনও ডাকেন। ছেলেটী ভগবানের নামগুণগান শুনিলে ভাবে বিভোর হইয়া নুভা করিত।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### [ ডাক্তার ও মাষ্টার ]

বেলা ১০টা ১০॥০টা: ডাক্তার সরকারের বাড়ী মান্টার গিয়াছেন। রাস্তার উপর দোভলার বৈঠকখানার ঘরের বারাগুা, সেইখানে ডাক্তারের সঙ্গে কান্টা-সমে বসিয়া বসিয়া কথা কহিতেছেন। ডাক্তারের সন্মুখে কাঁচের আধারে কল, ভাহাতে লাল মাছ খেলা করিতেছে; ডাক্তার মাথে মাথে এলাচের খোলা জলে ফেলিয়া দিতেছেন। এক একবার ময়দার গুলি পাকাইয়া খোলা ছাদের দিকে দড়ুই পাখীদের আহারের জন্ত ফেলিয়া দিতেছেন। মান্টার দেখিতেছেন।

ভাক্তার (মাষ্টারের প্রভি, সহাদ্যে)—এই দেখ, এরা (লাল মাছ)
আমার দিকে চেরে আছে, কিন্তু উদিকে যে এলাচের খোদা ফেলে দিইছি ভা
দেখে নাই। তাই বলি, ভাধু ভক্তিতে কি হ'বে, জ্ঞান চাই। (মাষ্টারের
হাস্য)। ঐ দেখ, চডুই পাখী উড়ে গেল; ম্বদার গুলি ফেল্পুম; ওর

দেখে ভয় হলো। ওর ভক্তি হলোনা; জ্ঞাম নাই বলে। জানেনাযে খাবার জিনিষ।

ভাক্তার বৈঠকখানার মধ্যে আদিয়া বদিলেন। চতুদিকে আল্মারীতে অপাকার বই। ডাক্তার একটু বিশ্রাম করিতেছেন, মাষ্টার বই দেখিতেছেন ও একখানি লইয়া পড়িতেছেন। শেষে কিয়ৎক্ষণ পড়িতেছেন—Canon Farrar's Life of Jesus.

ডাক্তার মাঝে মাঝে গল করিভেছেন। কভ কটে হোমিওপ্যাথিক Hospital হইয়াছিল, সেই সকল ব্যাপার সম্থাীয় চিঠিপত্র পড়িতে বলিলেন, আর বলিলেন বে, "ঐ সকল চিঠিপত্র ১৮৭৬ গ্রীষ্টাব্দের Calcutta Journal of Medicine পাওয়া যাইবে।" ডাক্তারের হোমিওপ্যাথির উপর খুব অহুরাগ।

মাষ্টার আর একথানি বই বাহির করিয়াছেন, Munger's New Theology। ডাক্তার দেখিলেন।

ভাক্তার—Munger বেশ যুক্তি বিচারের উপর সিদ্ধান্ত করেছে। এ ভোমার চৈত্তন্য অমুক কথা বলেছে, কি বুদ্ধ বলেছে, কি ষীশুগ্রীষ্ট বলেছে,— ভাই বিশাস ক'রতে হবে,—ভা নয়।

মাষ্টার ( সহাস্যে )— চৈতভা, বুদ্ধ, নয়; তবে ইনি ( Munger )। , ডাক্টোর—তা তুমি যা বল।

মাষ্টার—একজন ত কেউ বল্ছে। তা' ইলে দাঁড়ালো ইনি! (ডাক্তারের হাস্য)।

ডাক্তার গাড়িতে উঠিয়াছেন, মাষ্টার সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়াছেন। গাড়ী শ্রাম-পূক্র অভিমুখে যাইতেছে, বেলা তৃই প্রহর হইয়াছে। তৃইজ্ঞনে গল্প করিতে করিতে যাইতেছেন। ডাক্তার ভাত্ডীও মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দেখিতে আন্সান; তাঁরই কথা পড়িল।

মাষ্টার (সহাস্যে)—আপমাকে ভাতৃড়ী বলেছেন, ইটুপাট্কেল থেকে আৰম্ভ ক'রভে হবে।

ভাক্তার---দে কি রকম ?

মাষ্টার—মহাত্মা, স্ক্র শরীর, এ সব আপনি মানেন না। ভার্ড়ী মহাশয় বোধ হয় Theosophist। ভা ছাড়া আপনি অবভার লীলা মানেন না। ভাই তিনি বৃথি ঠাটা ক'রে বলেছেন, এবার মলে মাহ্ম্য জল ত হবেই না; কোন জীব, জন্তু, গাছপালা কিছুই হ'তে পারবেন না। ইট, পাটকেল থেকে আরম্ভ ক'রতে হবে, ভারপর অনেক জন্মের পর যদি কথন মাহ্ম্য হন।

ডাক্তার—ও বাবা !

মাষ্টার—আর বলেছেন, আপনাদের যে Science নিয়ে জ্ঞান দে মিথ্যা জ্ঞান। এই আছে এই নাই। তিনি উপমাও দিয়াছেন। যেমন ছটি পাতকুয়া আছে। একটি পাতকুয়ার জল নীচের Spring থেকে আস্ছে; বিতীয় পাতকুয়ার Spring নাই, ভবে বর্ধার জলে পরিপূর্ণ হয়েছে। সেজল কিন্তু বেশী দিন থাকবার নয়। আপনার Scienceএর জ্ঞানও, বর্ধার পাতকুয়ার জলের মত, শুকিয়ে যাবে!

ডাক্তার ( ঈষং হাদিয়া )-বটে।

গাড়ী কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে আসিয়। উপস্থিত হইল । ডাক্তার সরকার শ্রীযুক্ত প্রতাপ ডাক্তারকে তুলিয়া লইলেন। তিনি গত কল্য ঠাকুরকে দেখিতে গিয়াছিলেন।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### ডাক্তার সরকারের প্রতি উপদেশ—জ্ঞানীর ধ্যান

ঠাকুর সেই লোভালার ঘরে বিসয়া আছেন ;—কয়েকটা ভক্তসঙ্গে। ডাক্তার এবং প্রভাপের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

ডাক্তার ( শ্রীরামক্বফের প্রতি )—আবার কাশী হয়েছে ? ( সহাস্যে ) ত! কাশীতে বাওয়াত ভাল ( সকলের হাস্য )। শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ভাতে ভ মুক্তি গো! স্থামি মুক্তি চাই না; ভক্তি চাই। (ডাক্তার ও ভক্তেরা হাসিতেছেন.)।

শ্রীযুক্ত প্রতাপ, ডাক্তার-ভাহড়ীর জামাতা। ঠাকুর প্রতাপকে দেথিয়া ভাহড়ীর গুণগান করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রভাপকে) — আহা, তিনি কি লোক হয়েছেন। ঈর্বর চিস্তা; শুদ্ধাচার; আর নিরাকার সাকার সব ভাব নিয়েছেন।

মাষ্টারের বড় ইচ্ছা যে ইট পাটকেলের কথাটী আর একবার হয়। তিনি ছোট নরেনকে আন্তে আন্তে—অথচ ঠাকুর যাহাতে শুনিতে পান—এমন ভাবে বলিভেছেন, ইট পাটকেলের কথাটী ভাহড়ী কি বলেছেন মনে আছে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে ডাক্তারের প্রতি)—স্থার তোমায় কি বলেছেন জান ? তুমি এ সব বিখাস কর না; মহস্তরের পর তোমার ইট পাটকেল থেকে স্থারম্ভ ক'রতে হবে। (সকলের হাস্য)

ভাক্তার ( সহাস্যে )—ইট পাটকেল থেকে আরম্ভ করে আনক জন্মের পর যদি মাত্র্য হই, আবার এখানে এলেই ত ইট পাট্কেল থেকে আবার আরম্ভ। ( ডাক্তারের ও সকলের হাস্য)।

ঠাকুর এত অহস্থ, ভব্ও তাঁহার ঈশ্বনীয় ভাব হয় ও তিনি ঈশ্বরের কথা সর্বাদা কন; এই কথা হইভেছে।

প্রভাপ-কাল দেখে গেলাম ভাবাবছা।

প্রীরামকৃষ্ণ-সে আপনি আপনি হয়ে গিছেছিলো; বেশী নয়। ডাক্তার-কথা আর ভাব এখন ভাল নয়।

শীরামকৃষ্ণ (ডাজারের প্রতি)—কাল যে ভাবাবস্থা হয়েছিল, তা'তে ভোমাকে দেখলাম। দেখলাম, জ্ঞানের আকর—কিন্তু মজক একেবারে ক্তম, আনন্দরস পার নাই। (প্রতাপের প্রতি) ইনি (ডাজার) যদি একবার আনন্দ পান, অধ: উর্দ্ধে পরিপূর্ণ দেখেন। আর গ্রামি ষা বলছি তাই ঠিক, আর অন্তেরা ষা বলে তা ঠিক নয়' এ সব কথা তা হলে আর বলেন না—আর হাঁক মাঁক লাঠিমারা কথাগুলো আর ওঁর মুখ দিয়ে বেরোর না।

### [ जोवरनत डेरक्थ -शूर्वकथा- ग्राहोत डेशरनन ]

ভক্তেরা সকলে চুপ করিয়া আছেন, হঠাৎ ঠাকুর শ্রীরামক্ত ভাবাবিষ্ট হটয়া ভাক্তার সরকারকে বলিতেছেন—

"মহীক্র বাবু—কি টাকা টাকা কর্ছো। মাগ, মাগ্ু!—মান, মান ! করছো? ও সব এখন ছেড়ে দিয়ে, একচিত্ত হয়ে, ঈশরেতে মন দাও।—ঐ আনন্দ ভোগ কর।

ডাক্তার সরকার চুপ করিয়া আছেন। সকলেই চুপ।

শীরামকৃষ্ণ—জ্ঞানীর ধ্যানের কথা স্থাংটা বল্ভো। জলে জল আধঃ উর্দ্ধ পরিপূর্ণ! জীব ঘেন মীন, জলে আনন্দে সে সাভার দিছে। ঠিক ধ্যান হলে এইটা সভ্য সভ্য দেখবে।

"আনন্ত সমুদ্র জনেরও অবধি নাই। তার ভিতরে বেন একটি বট রয়েছে। বাহিরে ভিতরে জল। জ্ঞানী দেখে—অস্তরে বাহিরে দেই পরমাত্মা। তবে ঘটটী কি? ঘট আছে বলে জল হুই ভাগ দেখাছে অস্তরে বাহিরে বোধ হছে। 'আমি' ঘট থাকলে এই বোধ হয়। ঐ আমি'ট বদি বায়, তা হলে বা আছে তাই; মুখে বলবার কিছু নাই।

"জ্ঞানীর ধ্যান আর কি রকম জান ? **অনস্ত আকাশ ভাতে পাথী** আনন্দে উড়ছে, পাথা বিস্তার করে। **চিদাকাশ,** আত্মা পাথী। পাথী, খাঁচার নাই, চিদাকাশে উড়ছে। আনন্দ ধরে না।"\*

ভক্তেরা অবাক্ হইরা এই ধ্যান-বোগ-কথা শুনিভেছেন। কিরৎক্ষণ পরে। প্রতাপ আবার কথা আরম্ভ করিলেন।

প্রতাপ ( সরকারের প্রতি )—ভাবতে গেলে সব ছায়া।

ভাক্তার—ছায়া যদি বল্লে ভবে ভিনটি চাই। স্থ্য, বস্ত জার ছায়া। বস্ত না হলে ছায়া কি! এদিকে বল্ছো God real; আবার Creation unreal! Creation & real.

\* Cf. Shelley's Skylark.

প্রভাপ—আছে। আর্শিতে যেমন প্রভিবিদ, কেম মনরপ হাশিতে এই জগৎ দেখা যাছে।

ডাকোর—একটা বস্তু না থাকলে কি প্রতিবিশ্ব ? নরেন—কেন জীশ্বর বস্তু ? ডাকোর চুপ করিয়া রহিলেন।

#### [ জগৎ চৈত্তন্ত ও Science— ঈশ্বরই কর্ত্তা ]

প্রীরামক্বঞ (ডাক্টারের প্রতি)—একটা কথা তুমি বেশ বলছো।
ভাষাবস্থাবে মনের যোগে হয়, এটি আর কেউ বলে নি। তুমিই বলেছো।

শিবনাথ বলেছিল, বেশী ঈশ্বর চিস্তা করলে বেহেড্ হয়ে যায়। বলে, জগৎ হৈত্ত কে চিস্তা করে অচৈতত হয়। বোধস্বরূপ, যার বোধে জগৎ বোধ করছে, তাঁকে চিস্তা করা অবোধ।

শ্বার তোমার Science এটা মিশলে এটা হয়, ওটা মিশলে এটা হয়; ওপ্তলো চিস্তা করলে বরং বোধশৃক্ত হতে পারে, কেবল জড়গুলো ঘেঁটে।

ভাক্তার-ভতে ঈশ্বকে দেখা যায়।

মণি—তবে মাহুৰে আরও স্পষ্ট দেখা যায়। আর মহাপুরুষে আরও বেণী দেখা যায়। মহাপুরুষে বেণী প্রকাশ।

ডাক্তার—হাঁ মানুষেতে বটে।

ব্রীরামকৃষ্ণ—তাঁকে চিন্তা করলে অচৈতত্তা। যে চৈতত্তে জড় পর্যান্ত চেতন হয়েছে, হাত পা শরীর নড়ছে। বলে শরীর নড়ছে, কিন্তু তিনি নড়ছেন জানে না। বলে জলে হাত পুড়ে গেল। জলে কিন্তু পোড়ে না। জলের ভিতর যে উন্তাপ, জলের ভিতর যে অগ্নি, তাতেই হাত পুড়ে গেল।

"হাঁড়িতে ভাত ফুটছে। আলু বেগুন লাফাচছে। ছোট ছেলে বলে, আলু বেগুনগুলো আপনি নাচছে। জানে না যে নীচে আগুন আছে। মানুষ বলে, ইন্সিয়েরা আপনা আপনি কাজ করছে। ভিতরে যে সেই চৈত্য স্বরূপ আছে ভা ভাবে না। ভাক্তার সরকার গাত্রোখান করিলেন। এইবার বিদায় গ্রহণ করিবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও দাঁড়াইলেন।

ডাক্তার—বিপদে মধুস্দন। সাধে তুঁহুঁ তুঁহুঁ বলার। গলার ঐটী হয়েছে তাই। তুমি নিজে বেমন বল, এখন ধুসুরীর হাতে পড়েছো, ধুসুরীকে বলো। তোমারই কথা।

প্রীরামরুফ-কি আর বলবে।।

ভাক্তার—কেন বল্বে না ? তাঁর কোলে রয়েছি, কোলে হাগ্ছি, আর ব্যায়রাম হলে তাঁকে বলবো না, তবে কাকে বল্বো ?

শ্রীরামরুঞ্-ঠিক ঠিক। এক একবার বলি। তা-হয়-না। ডাক্তার-স্থার বলতেই বা হবে কেন, তিনি কি জানছেন নঃ?

শ্রীরামক্বঞ ( সহাদ্যে )—একজন মুসলমান নমান্ধ কর্তে কর্তে 'হো আলা' 'হো আলা' বলে চীৎকার করে ডাকছিল। তাকে একজন লোক বললে, তুই আলাকে ডাকছিস তা অভো চেঁচাচ্ছিদ কেন ? তিনি যে পিঁপড়ের পায়ের মূপুর গুনতে পান।

### [ যোগীর লক্ষণ—যোগী অন্তমু থ—বিলমঙ্গল ঠাকুর ]

শ্রী বামকৃষ্ণ — তাঁতে যখন মনের যোগ হয়, তথন ঈশারকে খুন কাছে দেখে। হৃদয়ের মধ্যে দেখে।

"কিন্তু একটি কথা আছে, যত এই যোগ হবে ততই বাহিরের জিনিষ থেকে মন সরে আসবে। ভক্তমানে এক ভক্তের (বিলমঙ্গলের) কথা আছে। সে বেখ্যালয়ে যেতো। একদিন অনেক রাত্রে যাছে। বাড়ীতে বাপ মায়ের শ্রাদ্ধ হয়েছিল তাই দেরী হয়েছে। শ্রাদ্ধের থাবার বেখ্যাকে দেবে বলে হাতে করে লয়ে যাছে। তার বেখ্যার দিকে এত একাগ্র মন যে কিসের উপর দিয়ে যাছে, কোনখান দিয়ে যাছে, এ সব কিছু হঁস নাই। পথে:এক বোগী চক্ষু বুজে ঈর্শর চিন্তা কছিল, তাঁর গায়ে পা দিয়ে চলে যাছে। যোগী রাগ ক'রে ব'লে উঠলো, 'কি তুই দেখতে পাছিচস্ না। আমি ঈশ্বককে চিন্তা করছি, ভূই পারের উপর পা দিয়ে চলে বাছিস্। তথন সে লোকটা বলনে,
আমার মাণ করবেন, কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বেখ্যাকে চিন্তা করে
আমার ছঁল নাই, আর আপনি ঈশ্বর চিন্তা কছেন আপনার সব বাহিরের
ছঁল আছে। এ কি রকম ঈশ্বর চিন্তা।' লেভক্ত শেষে সংসার ভ্যাগ করে
ঈশ্বরের আরাধনার চলে গিয়েছিল। বেখ্যাকে বলেছিল, ভূমি আমার গুরু,
ভূমি শিথিয়েছ কি রকম ঈশ্বরে অন্তরাগ করতে হয়। বেখ্যাকে মা বলে ভ্যাগ
করেছিল।

ডাক্তার —এ তান্ত্রিক উপাসনা। জননী রমণী।

#### [ लाक निका पिरांत मःमातीत व्यवस्कात ]

শীরামক্রয়—দেখ একটা গল্প শোনো। একজন রাজা ছিল। একটি
পশ্তিতের কাছে রাজা রোজ ভাগবত শুন্তো। প্রত্যহ ভাগবত পড়ার পর
পশ্তিত রাজাকে বল্ডো, রাজা বুবেছ ? রাজাও রোজ বল্ডো, তুমি আগে
বোঝো! ভাগবতের পশ্তিত বাড়ী গিলে রোজ ভাবে যে রাজা রোজ এমন
কথা বলে কেন। আমি রোজ এত করে, বোঝাই আর রাজা উল্টে বলে,
ভূমি আগে বোঝো। একি হলো। পশ্তিতটি সাধন ভজনও কর্তো। কিছুদিন পরে ভার হঁদ হলো যে ঈশারই বস্তু, আর সব—গৃহ, পরিবার, ধন,
জন, মান সম্রম সব অবস্তা। সংসারে সব মিধ্যা বোধ হওয়াতে সে সংসার
ভ্যাপ করলে। যাবার সময় কেবল একজনকে বলে গেল যে, রাজাকে
বোলো যে এখন আমি বুঝেছি।

শার একটা গর শোনো। একজনের একটি ভাগবতের পণ্ডিত দরকার হরেছিল,—'পণ্ডিত এসে রোজ শ্রীমন্তাগবতের কথা বল্বে। এখন ভাগবতের পণ্ডিত পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক থোঁজার পর একটা লোক এসে বললে, মহাশয় একটি উৎকৃষ্ট ভাগবতের পণ্ডিত পেয়েছি। সে বললে, ভবে বেশ হুছৈছে;—তাঁকে আনো। লোকটি বললে, একটু কিন্তু গোল আছে। তাঁর কয়খানা লাজল আর কয়টা হেলে গরু আছে—ভাদের নিয়ে সমস্ত দিন

ৰাক্তে হয়, চাষ দেখতে হয়, একটুও অবসর নাই। তথন বার ভাগবতের পণ্ডিত দরকার সে বললে, ওহে বার লাক্ল আর হেলেগরু আছে, এমন ভাগবতের পণ্ডিত আমি চাচ্ছি না;—আমি চাচ্ছি এমন লোক বার অবসর আছে, আর আমাকে হরি কথা গুনাতে পারেন। (ডাক্তার প্রতি) বুঝলে?

ডাক্তার চুপ করিয়া রহিলেন।

#### [ শুধু পাণ্ডিভ্য ও ডাক্তার ]

শীরামকৃষ্ণ—কি জান, শুধু পাণ্ডিণ্ড্যে কি হবে ? পণ্ডিভেরা আনেক জানে শোনে—বেদ, পুরাণ, ভন্ত্র ! কিন্তু শুধু পাণ্ডিভ্যে কি হবে ? বিবেক, বৈরাগ্য চাই। বিবেক বৈরাগ্য যদি থাকে, তবে তার কথা শুনতে পারা যার। যারা সংসারকে সার করেছে, তাদের কথা নিয়ে কি হবে !

"গীতা পড়লে কি হয়? দশবার 'গীতা গীতা' বল্লে যা হয়। 'গীতা গীতা' বল্তে বল্তে 'ত্যাগী' হয়ে যায়। সংসারে কামিনীকাঞ্চনে আসন্তি বার ত্যাগ হয়ে গেছে, যে ঈখরেতে যোল আনা ভক্তি দিতে পেরেছে, সেই গীতার মর্ম্ম বুঝেছে। গীতা সব বইটা পড়বার দরকার নাই। 'ত্যাগী' 'ত্যাগী' বল্তে পারলেই হলো।

ডाक्तात-'ভ্যানী' বলতে গেলেই একটা य ফলা স্থানতে হয়।

মণি—তা য ফলা না আন্দেও হয়; নবদ্বীপ গোস্বামী ঠাকুরকে বলেছিলেন। ঠাকুর পেনীটাতে মহোৎসব দেখতে গিয়েছিলেন, সেখানে নবদ্বীপ গোস্বামীকে এই গীতার কথা বল্ছিলেন। তথন গোস্বামী বল্লেন, ভগ্ ধাতু ঘঙ্ ত্যাগ হয়; তার উত্তর ইন্ প্রত্যয় করলে ত্যাগী হয়; তাগী ও তাগী এক মানে।

ডাক্তার—আমায় একজন রাধা মানে বলেছিল। বল্লে, রাধা মানে কি জানো? কথাটা উল্টে নাও অর্থাৎ 'ধারা, ধারা' (সকলের হাস্য)। (সহাস্যে) আজ 'ধারা' পর্যাস্তই রহিল।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

#### ঐহিক জ্ঞান বা SCIENCE

ডাক্তার চলিয়া গেলেন : ঠাকুর শ্রীরামক্তকের কাছে মাষ্টার বদিয়া আছেন ও একান্তে কথা হইতেছে। মাষ্টার ডাক্তারের বাড়ীতে গিয়াছিলেন, সেই সব কথা হইতেছিল।

মাষ্টার ( শ্রীরামক্ষের প্রতি )—লালমাছকে এলাচের খোদা দেওয়া হচ্ছিল,
ভার চড়ুই পাথীদের ময়দারগুলি। তা বলেন, "দেখলে, ওরা এলাচের খোদা দেখেনি তাই চলে গেল! আগে জ্ঞান চাই ভবে ভক্তি। তুই একটা
চড়ুইও ময়দার ডেলা ছোড়া দেখে পালিয়ে গেল। ওদের জ্ঞান নাই তাই
ভক্তি হলো না।

শ্রীরামক্বঞ্চ (সহাস্যো)—ও জ্ঞানের মানে ঐহিক জ্ঞান—ওদের Science এর জ্ঞান।

মাষ্টার—আবার বলেন, "চৈত্তন্তু" বলে গেছে, কি বুদ্ধ ব'লে গেছে কি যীশুপুষ্ট বলে গেছে ভবে বিশাস কর্বো!—ভা নয়।"

"এক নাভি হয়েছে,—ভা বৌমার স্থ্যাতি কল্পেন। বর্লেন, এক দিনও বাড়ীতে দেখতে পাই না, এমনি শান্ত আর লজ্জাশীলা,—

শীরামকৃষ্ণ—এখানকার কথা ভাবছে। ক্রমে শ্রদ্ধা হচ্ছে। একবারে অহঙ্কার কি যায় গা! অভ বিষ্যা, মান! টাকা হয়েছে! কিন্তু এখানকার কথাতে অশ্রদ্ধা নেই।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

#### অবভীর্ণ শক্তি বা সদানন্দ

বেলা ৫টা। প্রীরামকৃষ্ণ সেই দোতালার ঘরে বিসিয়া আছেন। চতুর্দিকে ভক্তেরা চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। তন্মধ্যে অনেকগুলি বাহিরের লোকে ভাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। কোন কথা নাই।

মাষ্টার কাছে বসিয়া আছেন। তাঁর সঙ্গে নিভূতে এক একটা কথা হুইতেছে। ঠাকুর জামা পরিবেন—মাষ্টার জামা পরাইয়া দিলেন।

শীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )—ভাখো, এখন আর বড় ধ্যান্ ট্যাম ক'রতে হয় না। অখণ্ড একবারে বোধ হয়ে যায় এখন কেবল দর্শন।

মাষ্টার চুপ করিয়া আছেন। বরও নিস্তব্ধ।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর ভাহাকে আবার একটা কথা বলিভেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ— আছো, এরা যে সব একাসনে চুপ ক'রে বসে আছে, আর আমায় ভাগে—কথা নাই, গান নাই; এতে কি ভাগে ?

ঠাকুর কি ইঞ্জিত করিভেছেন যে, সাক্ষাৎ ঈশবের শক্তি অবতীর্ণ ভাই এত লোকের আকর্ষণ, তাই ভক্তেরা অবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে ভাকাইয়া পাকে!

মাষ্টার উত্তর করিলেন—আজে, এরা সব আপনার কথা অনেক আগে ভানেছে, আর ভাথে—যা কথনও ওরা দেখতে পায় না,—সদানল বালকখভাব, নিরহকার, ঈর্বরের প্রেমে মাডোয়ারা! সে দিন ঈশান মুখুল্যের বাড়ী আপনি গিয়েছিলেন; সেই বাহিরের ঘরে পাইচারী কচ্ছিলেন; আমারাও
ছিলাম, একজন আপনাকে এসে বল্লে, এমন সদানল পুরুষ কোণাও
দেখি নাই।

মাষ্টার আবার চুপ করিয়া রহিলেন। খর আবার নিস্তক্ক ! কিরৎকাল পরে ঠাকুর আবার মৃহস্বরে মাষ্টারকে কি বলিতেছেন , জীরামক্রঞ-জাচ্ছা, ডাক্টারের কি রকম হচ্ছে? এপানকার কথা সক কি বেশ নিচ্ছে?

মাষ্টার—এ অনোঘ বীজ কোথা বাবে, একবার না একবার এক দিক দিয়ে বেরোবে। সে দিনকার একটা কথার হাসি পাছে।

জীরামক্রফ-কি কথা ?

মাষ্টার—সে দিন ব'লেছিলেন, ষছ মলিকের থাবার সময় কোন্ ব্যঞ্জনে হ্মন এ বৃথতে পারে না; এত অভ্যমনস্ক ! কেউ বিদি বলে দেয় এ ব্যঞ্জনে 'মুন হয় নাই, তথন এঁটা এটা করে বলে, 'মুন হয় নাই !' ডাক্ডারকে এই কথাটি শোনাচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন কিনা বে, আমি এত অভ্যমনস্ক হ'য়ে বাই ৷ আপনি :বৃথিয়ে দিচ্ছিলেন বে, সে বিষয় চিস্তা করে অভ্যমনস্ক, ঈশ্রচিস্তা করে নয় ৷

শ্ৰীরামকৃষ্ণ-ওগুলো কি ভাববে না ?

মাষ্টার—ভাববেন বই কি। তবে নানা কাজ অনেক কথা ভূলে যায়।
আজকেও বেশ বল্লেন, তিনি যথন বল্লেন, 'ও তান্ত্ৰিকের উপাসনা—জননী রম্বণী।'

শ্ৰীরামকৃষ্ণ—স্থামি কি বলুম ?

মাষ্টার—আপনি বল্লেন, হেলে গরুওয়ালা ভাগবৎ পণ্ডিতের কথা। (শ্রীরামক্ষের হাস্য)। আর বল্লেন, সেই রাজার কথা যে বলেছিল, 'ভূমি আগে বোঝো।' (শ্রীরামক্ষফের হাস্য)।

"আর ব'লেন, গীভার কথা। গীভার সার কথা কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ,— কামিনী-কাঞ্চন আসকি ত্যাগ। ডাজারকে আপনি বলেন যে সংসারী হ'রে (ত্যাগী না হ'রে) ও আবার কি শিক্ষা দেবে ? তা্লীভিনি ব্রুভে বোধ হর পারেন নাই। শেষে 'ধারা' ধারা' বলে চাপা দিয়ে গোলেন।

ঠাকুর ভজের জন্ম চিস্তা করিতেছেন;—পূর্ণ বালক ভজ, তাঁহার জন্ম।
মনীক্রও বালক ভজ; ঠাকুর তাঁহাকে পূর্ণের সঙ্গে আলাণ করিছে
পাঠাইলেন।

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

#### শ্ৰীরাধাকুকভত্বপ্রসঙ্গে—'সব সম্ভবে'—নিভালীলা

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামরুঞ্চের ঘরে আলো জলিতেছে। করেকটা ভক্ত ও বাহারা ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা সেই ঘরে একটু দূরে বসিয়া আছেন। ঠাকুর অন্তর্মুখ—কথা কহিতেছেন না। ঘরের মধ্যে বাহারা আছেন, তাঁহারাও উশ্বরকে চিন্তা করিতে করিতে মৌনাবলম্বনকরিয়া আছেন।

কি মৎক্ষণ পরে নরেন্দ্র একটী বন্ধকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। মরেন্দ্র বলিলেন, ইনি আমার বন্ধু, ইনি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ইনি 'কিরণায়ী' লিখেন। 'কিরণায়ী' লেখক প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে কথা কছিবেন।

नरबन्ध-इनि वाशकारकव विषय निर्थहन।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( লেথকের প্রতি )—িক লিখেছো গো বল দেখি।

লেথক—রাধাক্বফট পারব্রজা, ওঁকারের বিন্দৃত্বরূপ। সেই রাধাক্বফ পারব্রজা থেকে মহাবিষ্ণু; মহাবিষ্ণু থেকে পুক্ষ প্রকৃতি,—শিবছর্গা।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বেশ! নি গুগার। নন্দ্রোষ দেখেছিলেন। প্রেম রাধা বুন্ধাবনে লীলা করেছিলেন, কামরাধা চন্দ্রাবলী।

শ্কামরাধা, প্রেমরাধা। আরও এগিয়ে গেলে নিভারাধা। প্যাক্ত ছাড়িয়ে গেলে প্রথমে লাল খোদা, তার পরে ঈষৎ লাল, তার পরে দাদা, তার পরে আর খোদা পাওয়া যায় না। ঐটা নিভারাধার স্বরূপ—যেখানে নেভি নেভি বিচার বন্ধ হয়ে যায়!

"নিভ্য রাধাকৃষ্ণ, আর লীলা রাধাকৃষ্ণ। যেমন স্থ্য আর রশ্মি। নিভ্য স্থ্যের স্বরূপ, লীলা রশ্মির স্বরূপ।

শশুদ্ধ ভক্ত কথনও নিভ্যে থাকে, কথন লীলায়। বাহার নিভ্য ভারেই লীলা। ছই কিছা বহু নয়। (नथक—चाड्क, 'वृत्तांवरनं कृष्ध' चांत 'मथ्तांत कृष्ध' वरन किन ?

শীরামকৃষ্ণ — ও গোস্বামীদের মত। পশ্চিমে পণ্ডিতেরা তা বলে না। তাদের কৃষ্ণ এক; রাধা নাই। ছারিকার কৃষ্ণ ঐ রক্ম।

ে লেখক—আজ্ঞে, রাধারুফাই পরব্রন্ধ।

শ্রীবামক্রফ়—বেশ! কিন্তু তাঁ'তে সব সম্ভবে! সেই তিনিই নিরাকার সাকার! তিনিই সরাট বিরাট! তিনিই ব্লম, তিনিই শক্তি!

তোঁর ইভি নাই—শেষ নাই; তাঁতে সব সন্তবে। চিল শক্নি বভ উপরে উঠুক নাকেন, আকাশ গায়ে ঠেকে না। যদি জিজ্ঞাসা কর ব্রহ্ম কেমন—তা বলা যায় না। সাক্ষাৎকার হলেও মুথে বলা যায় না। যদি জিজ্ঞাসা কেউ করে, যেমন ঘি। তার উত্তর,—কেমন ঘি, না যেমন ঘি! ব্রহ্মের উপমা ব্রহ্ম আব কিছুই নাই।

## ভাবিংশ খণ্ড প্রথম পরিচ্ছেদ

### ৺কালীপূজার দিবসে শ্যামপুকুর বাটীতে ভক্তসজে

ঁ আজ শুক্রবার ; আখিন অমাবস্থা! ৬ই নভেম্বর, ১৮৮৫। আজ ুলকানীপুলা।

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রামপুকুরের বাটীর উপরের দক্ষিণের ঘরে দাঁড়াইয়া আছেন। বেলা ১টা। ঠাকুরের পরিধানে শুদ্ধ বস্ত্র এবং কপালে চন্দ্রের ফোঁটা।

মাষ্টার ঠাকুরের আদেশে ৺নিদ্ধেশরী কালীর প্রসাদ আনিয়াছেন; প্রসাদ হস্তে ঠাকুর অভি ভক্তিভাবে দাঁড়াইয়া কিঞ্চিৎ গ্রহণ এবং কিঞ্চিৎ মস্তকে ধারণ করিভেছেন। গ্রহণ করিবার সময় পাহকা খুলিয়াছেন। মুষ্টারকে বলিভেছেন, বেশ প্রসাদ! ঠাকুর মাষ্টারকে আদেশ করিয়াছিলেন ঠনঠনের পদিছেখরী কালীমাভাকে, পূল্প, ডাব, চিনি সন্দেশ দিয়ে আজ সকালে পূজা দিবে। মাষ্টার স্নান করিয়া নগ্রপদে সকালে পূজা দিয়া আবার নগ্রপদে ঠাকুরের কাছে প্রসাদ আনিয়াছেন।

ঠাকুরের আর একটা আদেশ। 'রামপ্রসাদের ও কমলাকান্তের গানের বই কিনিয়া আনিবে।' ডাক্তার সরকারকে দিভে হইবে।

মাষ্টার বলিতেছেন, 'এই বই আনিয়াছি। রামপ্রসাদ আর কমলাকান্তের গানের বই।' শ্রীরামরুক্ত বলিলেন, এই গান সব (ডাক্তারের ভিতর) ফুকিয়ে দেবে।

গান—মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে, সে উন্মন্ত আঁধার ঘরে। সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধর্ত্তে পারে॥ (১৭ পৃষ্ঠা)

গান- (क कात काली (कमन। यफ़ मर्गत ना भाग्र मर्गन। (:७ शृष्टेः)

গান — মন রে কৃষি কাজ জান না।

এমন মান্ব জমীন রইল পভিত,
আবাদ করলে ফলত সোনা।

গান— সায় মন বেড়াতে বাবি।
কালী কলভক মূলে রে মন চারি ফল কুড়ায়ে পাবি॥

মাষ্টার বলিলেন, আজা হাঁ। ঠাকুর মাষ্টারের সহিত বরে পাইচারি করিতেছেন—চটিজুতা পারে। অত অত্থ—সহাস্য বদন।

শীরামকৃষ্ণ—আর ও গানটা বেশ !—'এ সংসার ধোঁকার টাটী'। আর 'এ সংসার মজার কুটি! ও ভাই আনন্দ বাজারে দুটী।'

মাইার--আজা হা।

ঠাকুর হঠাৎ চমকিভ হইভেছেন। স্থানি পাতৃক। ত্যাগ করিয়া স্থিরভাবে দীড়াইলেন। একেবারে সমাধিস্থ। আজ জগন্মাতার পূজা, তাই কি মূহ্মূহিং চমকিত এবং সমাধিস্থ। স্থানেকক্ষণ পরে দীর্ঘ নিংখাস ফেলিয়া বেন্দ্র স্থিত কষ্টে ভাব সম্বরণ করিলেন।

## দিতীয় পরিচেছদ কানীপুঞ্জার দিবসে ভক্তসঙ্গে

ঠাকুর সেই উপরের ঘরে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন; বেলা ১০টা। বিছানার উপর বালিশে ঠেশান দিয়া আছেন; ভক্তেরা চতুর্দ্ধিকে বসিয়া। রাম, রাখাল, নিরঞ্জন, কালীপদ, মাষ্টার প্রভৃতি অনেকগুলি ভক্ত আছেন। ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয় মুখুযোর কথা হইডেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাম প্রভৃতিকে)—হাদে এখনও জমি জমি করছে! যখন দক্ষিণেখরে তথন বলেছিল, শাল দাও, না হলে নালিশ করবো।

শমা ভাকে সরিয়ে দিলেন। লোকজন গেলে কেবল টাকা টাক। কর্ভো। সে যদি থাকভ এ সব লোক ষেত না। মা সরিয়ে দিলেন!

"গো—অমনি আরম্ভ করেছিল। খুঁত খুঁত ক'রডো। গাড়ীতে আমার সঙ্গে যাবে তা দেরী কর্তো। অন্ত ছোকরার। আমার কাছে এলে বিরক্ত (হ'ত। তাদের বদি আমি কল্কাতার দেখ্তে যেতাম—আমায় বল্তো, ওরা কি সংসার ছেড়ে আস্বে তাই দেখ্তে যাবেন! জল-খাবার ছোক্রাদের দেওয়ার আগে ভয়ে বলজুম, তুই খা আর ওদের দে। জান্তে পারলুম, ও থাক্বে না।

"তথন মাকে বল্লাম—মা ওকে হাদের মত একবারে সরাস্ নে। ভার পর ভানদাম, বুন্দাবনে বাবে।

"গো—বদি থাক্তো এই সব ছোক্রাদের হ'ত না। ও বৃন্দাবনে চলে গেল ভাই এ সব ছোকরার আস্তে বেতে লাগ্ল। গো ( বিনীতভাবে ) — আজে, আমার তা মনে ছিল না। রাম ( দত্ত )—ভোমার মন উনি যা ব্যবেন তা তৃমি ব্যাবে ? গো—চপ করিয়া রহিলেন।

শ্রীরামক্বন্ধ (গো—প্রতি)—তুই কেন অমন করছিস্—আমি তোকে সস্তান অপেকা ভালবাদি।—

"তুই চুপ কর না \* \* এখন ভোর সে ভাব নাই।

ভক্তদের সহিত কথাবার্তার পর তাঁহারা কক্ষান্তরে চলিয়া গেলে ঠাকুর ব্যা—কে ডাকাইলেন ও বলিলেন, তুই কি কিছু মনে করেছিল।

(গা-विलिन 'बाख ना।'

ঠাকুর মাষ্টারকে বলিলেন, আজ কালীপুলা, কিছু পূজার আয়োজন করা ভাল। ওদের একবার বলে এল। পাঁকাটী এনেছে কিনা লিজালা কর দেখি। মাষ্টার বৈঠকখানায় গিয়া ভক্তদের সমস্ত জানাইলেন। কালীপদ ও অভাভ ভক্তেরা পূজার উত্থোগ করিতে লাগিলেন।

বেলা আন্দাঞ্জ ২টার সময় ডাক্তার ঠাকুরকে দেখিতে আসিলেন! সঙ্গে আধ্যাপক নীলমলি। ঠাকুরের কাছে আনকগুলি ভক্ত বসিয়া আছেন। গিরীশ, কালীপদ, নিরঞ্জন, রাখাল, খোকা (মণিজ্রা), লাটু, মাষ্টার আনকে। ঠাকুর সহাস্যবদন; ডাক্তারের সঙ্গে অস্থথের কথা ও ঔষধাদির কথা একটু হইলে পর বলিভেছেন, ভোমার জন্ম এই বই এসেছে। ডাক্তারের হাতে মাষ্টার সেই ত্থানি বই দিলেন।

ভাক্তার গান ভনিতে চাইলেন ৷ ঠাকুরের আদেশক্রমে মাটার ও একটা ভক্ত রামপ্রসাদের গান গাইতেছেন,—

গান-মন কর কি ভব তাঁরে, বেন উন্মন্ত আঁধার ঘরে।
গান-কে জানে কালী কেমন বড় দর্শনে না পায় দর্শন।
গান-মন রে কৃষি কাজ জান না।
গান-আয় মন বেড়াডে যাবি।

ভাক্তার গিরীশকে বলিভেছেন ভোমাস ঐ গ'নটা বেশ—বাণেব গান—
বুদ্ধ চরিভের। ঠাকুরের ইঙ্গিতে গেড়াশ ও জনগালন ভইজনে মিলিয়া গানভনাইভেছেন—

আমার এই সাধের বীণে, যত্নে গাঁথা তারের হার। বে যত্ন জানে বাজায় বীণে উঠে সুধা অনিবার॥ তানে মানে বাঁধলে ডুরি, শৃতধারে বয় মাধুরী। বাজে না আলগা তারে, টানে ছিড়ে কোমল তার॥

গান—জুড়াইতে চাই, কোণায় জুড়াই, কোণা হতে আসি. কোণা ভেদে যাই।
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি, কোণা যায় সদা ভাবি গো তাই॥
কে খেলায় আমি খেলি বা কেন, জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন।
এ কেমন ঘোর, হবে নাকি ভোর, অধীর অধীর যেমতি সমীর,

অবিরাম গভি নিয়ত ধাই॥

জানি নাকেবা এসেছি কোথায়, কেনবা এসেছি, কোথা নিয়ে যায়;
যাই ভেনে ভেনে কভ কভ দেশে, চারিদিকে গোল উঠে নানা রোল;
কভ আনে যায়, হানে কাঁলে গায়, এই আছে আর ভখনি নাই॥
কি কাজে এসেছি কি কাজে গেল, কে জানে কেমন কি খেলা হল।
প্রবাহের বারি রহিভে কি পারি, যাই যাই কোথা কুল কি নাই॥
কর হে চেভন, কে আছে চেভন, কভ দিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন,
কে আছ চেভন বুমাইও না আর দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁখার।
কর তম নাশ হও হে প্রকাশ, ভোমা বিনে আর নাহিক উপায়,

তব পদে তাই শরণ চাই॥

পান—আমার ধর নিভাই। আমার প্রাণ ষেন আজ করে রে কেমন।
নিভাই, জীবকে হরি নাম বিলাভে, উঠল গো ঢেউ প্রেমনদীভে,
( এখন) সেই তরঙ্গে এখন আমি ভাসিরে যাই
নিভাই যে হঃথ আমার অন্তরে, হঃখের কথা কইব কারে,
জীবের হঃথে এখন আমি ভাসিয়ে যাই।

গান — প্রাণভোৱে আয় হরি হলি, নেচে আয় জগাই মাধাই।
গান — কিশোরীর প্রেম নিবি আয়, প্রেমের জ্য়ার বয়ে য়য়।
বহিছে রে প্রেম শতধারে, যে যত চায় তত পায়॥
প্রেমের কিশোরী প্রেম বিলায় সাধ করি, রাধার প্রেমে বল রে হরি।
প্রিমে প্রাণ মন্ত করে, প্রেম তরঙ্গে প্রাণ নাচায়,
রাধার প্রেমে হরি বলে, আয় আয় আয় আয় ॥

গান শুনিতে শুনিতে ছুই তিনটা ভজের ভাব হইয়া গেল,—থোকার, (মণীক্রের) লাটুর! লাটু নিরঞ্জনের পার্শ্বে বিদয়াছিলেন। গান হইয়া গেলে ঠাকুরের সহিত ডাক্তার আবার কথা কহিতেছেন। গত কল্য প্রভাপ (মজুমদার) ঠাকুরকে Nux Vomica ঔষধ দিয়াছিলেন। ডাক্তার সরকার শুনিয়া বিরক্ত হইয়াছেন।

ডাক্তার—আমি ত মরি নাই, Nux Vomica দেওয়া। শ্রীরামক্রম্ভ ( সহাস্যে )—তোমার অবিচা মরক ! ডাক্তার—আমার কোনকালে অবিষ্ঠা নাই। ডাক্তার অবিচা মানে নষ্টা স্ত্রীলোক বুঝিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্যে )—না গো। সন্যাদীর **অবিদ্যা** মা মরে মরে যার, আর বিবেক সস্তান হয়। অবিদ্য:-মা মরে গেলে অশৌচ হয়,—ভাই বলে সন্মাদীকৈ ছুতে নাই।

হরিবল্লভ আসিয়াছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, ভোমায় দেখ্লে আনন্দ হয়। হরিবল্লভ অভি বিনীভ। মাহরের নীচে মাটির উপর বসিয়া ঠাকুরকে পাঝা করিতেছেন। হরিবল্লভ কটকের বড় উকীল।

কাছে অধ্যাপক নীলমণি বসিয়া আছেন। ঠাকুর তাঁহার মান রাখিভেছেন ও বলিভেছেন, আজ আমার থুব দিন। কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তার ও তাঁহার বন্ধ নীলমণি বিদায় গ্রহণ করিলেন। হরিবলভও আসিলেন। আসিবার সময় বলিলেন,, আমি আবার আসবো।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### জগন্মাতা ৺কালীপূজা

শরৎকাল, অমাবস্থা, রাত্রি ৭টা। সেই উপরের ঘরেই পূজার আয়োজন হইরাছে। মানাবিধ পূজা, চন্দন, বিরপত্র জ্বা, পায়স ও নানাবিধ মিষ্টার ঠাকুরের সমুখে ভজেরা আনিয়াছেন। ঠাকুর বসিয়া আছেন। ভজেরা চতুর্দিকে ঘেরিয়া বসিয়া আছেন। শরৎ, শনী, রাম, গিরীশ, চুনীলাল, মাষ্টার, রাখাল, নিরঞ্জন, ছোট নরেন, বিহারী প্রভৃতি অনেকগুলি ভক্ত।

ঠাকুর বলিভেছেন, ধুনা আন। কিয়ৎকণ পরে ঠাকুর জগন্মাভাকে সমস্ত নিবেদন করিলেন। মাষ্টার কাছে বসিয়া আছেস! মাষ্টারের দিকে ভাকাইয়া ঠাকুর বলিভেছেন, একটু সবাই ধ্যান কর। ভক্তেরা সকলে একটু ধ্যাম করিভেছেন।

দেখিতে দেখিতে গিরীশ ঠাকুরের পাদপদ্মে মালা দিলেন। মাষ্টারও গদ্ধপুষ্প দিবেম। তার পরেই রাখাল। তার পর রাম প্রভৃতি সকল ভক্তের। চরণে কুল দিতে লাগিলেন।

নিরঞ্জন পায়ে ফুল দিয়া বেক্সময়ী বেক্সময়ী বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া, পায়ে মাথা দিয়া প্রণাম করিভেছেন। ভড়েরা সকলে 'জুরু মা জুরু মা' ধ্বনি করিভেছেন।

দেখিতে দেখিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ **সমাধীত** হইয়াছেন। কি আশ্চর্য্য ভক্তেরা অন্তুদ রূপান্তর দেখিতেছেন। ঠাকুরের জ্যোভির্মার বদনমণ্ডল! ছই হল্তে বরাভয়! ঠাকুর নিম্পান্দ বাহুশৃন্ত! উত্তরাস্ত হইয়া বিসিয়া আছেন। সাক্ষাৎ জ্যায়াভা কি ঠাকুরের ভেতর আবিভূতি৷ হইলেন!

সকলে অবাক্ হইয়া এই অন্তুত বরাভয়দায়িনী জগন্মাতার মূর্জি দর্শন করিতেচেন। এইবারে ভক্তেরা স্তব করিতেছেন। স্বার একদন গান গাইয়া স্তব ক্রিতেছেন ও সকলে যোগদান করিয়া সমস্বরে গাইতেছেন।

গিরীশ স্তব করিভেছেন :--

কেরে নিবিড় নীল কাদ্যিনী ফরসমাজে।
কেরে রক্তোৎপল চরণ-যুগল হর উরসে বিরাজে !!
কেরে রজনীকর নথরে বাস, দিনকর কত পদে প্রকাশ।
মুহু মুহু হাস ভাস, ঘন ঘন ঘন গরজে ॥

আবার গাইভেছেন-

দীন তারিণী, হরিতহারিণী, সম্বরজ্ঞ বিশুণধারিণী,
স্থলন পালন নিধন কারিণী, স্পুণ্ণ নিপ্ত্রণা সর্বস্থরপণী।
সংহি কালী ভারা পরমা প্রকৃতি, সংহি মীন ক্র্ম ধরাহ প্রভৃতি,
সংহি জল, স্থল, অনীল অনল, সংহি ব্যোম্ ব্যোমকেল প্রদাবিনী।
সাঙ্খ্য পাতঞ্জল মীমাংসক জার, তর তর জ্ঞানে ধ্যানে সদা ধ্যার, বৈশেষিক।
বেদাস্ত ভ্রমে হয়ে ভ্রাস্ত, তথাপি অ্যাপি জানিতে পারে নি।
নিরুপাধি আদি অন্ত রহিত, করিতে সাধক জনার হিত,
গণোলাদি পঞ্চ রূপে কাল বঞ্চ, ভবভয়হারা ত্রিকালবর্ত্তিনী।
সাকার সাধকে তৃমি সে সাকার, নিরাকার উপাসকে নিরাকার,
কেহ কেহ কর ব্রহ্ম জ্যোভির্ম্মর, সেও তৃমি নগতনয়া জননী।
যে অবধি যার অভিসন্ধি হয়, সে অবধি সে পরম ব্রহ্ম কয়,
তৎপরে ভুরীয় অনির্ব্রচনীর, সকলি মা তারা ত্রিলোকব্যাপিনী।
বিহারী ভব করিতেতেন—

মনেরি বাসনা স্থামা শবাসনা শোন্ মা বলি, দ্বদয় মাঝে উদয় হইও, মা বখন হবে অন্তর্জনি। তথন আমি মনে মনে তুলব জবা বনে বনে, মিশাইয়ে ভক্তি চন্দন মা পদে দিব পুম্পাঞ্জনি।

#### মণি গাইভেছেন ভক্তসঙ্গে—

দকলি ভোমারি ইচ্ছা মা ইচ্ছাময়ী ভারা তুমি, ভোমার কর্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি। পঙ্কে বন্ধ কর করী পঙ্গুরে লচ্চাও গিরি, কারে দাও মা ইক্রন্থপদ কারে কর অধোগামী। আমি বন্ধ তুমি বন্ধী, আমি বর তুমি বরণী; আমি রও তুমি রথী ধেমন চালাও ভেমনি চলি।

গান—ভোমারি করণার মা সকলি হইতে পারে।
আলজ্যা পর্বতে সম বিল্ল বাধা বার দ্রে।
ভূমি মঙ্গল নিধান, করিছ মঙ্গল বিধান।
ভবে কেন রুধা মরি ফলাফল চিন্তা করে॥

গাল—গো আনক্ষমী হয়ে মা আমার নিরানক্ষ কোরো না।
গাল—নিবিড় আঁধারে মা ভোর চমকে অরপ রাশি।
ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। আদেশ করিভেছেন, এই গানটা গাইতে—
গাল—কথন কি রক্ষে থাক মা শ্রামা স্থাতরজিনী।
গান সমাপ্ত হইবে ঠাকুর আবার আদেশ করিভেছেন—

शांब-शिव माल मना दाल व्यानाम मना ।

ঠাকুর ভত্ত বৃদ্দের আনন্দের জন্ত একটু পায়স মুখে দিতেছেন। কিন্ত এক বারে ভাবে বিভোর বাহশৃত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভক্তেরা সকলে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া প্রসাদ লইয়া বৈঠকখানা ঘরে গেলেন; ও সকলে মিলিয়া আনন্দ করিতে করিতে সেই প্রসাদ পাইলেন। রাভ ১টা। ঠাকুর বলিয়া পাঠাইলেন— রাভ হইয়াছে, সুরেক্রের বাড়ীতে আজ ৺কালীপূজা হ'বে, তোমরা সকলে নিমন্ত্রণে যাও। ভক্তেরা আনন্দ করিতে করিতে সিমলা খ্রীটে স্থরেক্রের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। স্বরেক্র শতি যত্নসহকারে তাঁহাদিগকে উপরের বৈঠকখানা ঘরে লইয়া সিয়া বদাইলেন। বাটীতে উৎসব। সকলেই গীত বাদ্য ইত্যাদি লইয়া আনন্দ করিতেছেন।

স্থরেক্রের বাড়ীতে প্রদাদ পাইয়া বাড়ীতে ফিরিতে ভক্তদের প্রায় ছই প্রহরের অধিক রাত্রি হইয়াছিল।

# ভ্রন্থোবিংশ খণ্ড প্রথম পরিচ্ছেদ

#### কাশীপুর বাগানে ভক্তসঙ্গে

#### [ ঈশবের জন্যে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের ব্যাকুলভা ]

আজ ২১শে পৌষ, কৃষ্ণা চতুর্দ্দনী, সোমবার; ৪ঠা জাতুরারী ১৮৮৬ খুষ্ঠাক। অপরাহু;—বেলা ৪টা বাজিয়া সিয়াছে।

ঠাকুর শ্রীরামক্বঞ্চ কাশীপুরের বাগানে উপরের সেই পূর্বপরিচিত ধরে বিদিয়া আছেন। দক্ষিণেশ্বর ৺কালীমন্দির হইতে শ্রীযুক্ত রাম চাটুর্য্যে, তাঁহার কুশল সংবাদ লইতে আসিয়াছিলেন। ঠাকুর মণির সহিত সেই সকল কথা কহিতেছেন—বলিতেছেন—ওথানে (দক্ষিণেশ্বরে) কি এখন বড় ঠাণ্ডা ?

নরের আসিয়া বসিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে মাঝে মাঝে দেখিভেছেন ও তাঁহার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিভেছেন,—যেন তাঁহার সেহ উথলিয়া পড়িভেছে। মণিকে সঙ্কেত করিয়া বলিভেছেন,—"কেঁদেছিল!" ঠাকুর কিঞ্চিৎ চুপ করিলেন। আবার মণিকে সঙ্কেত করিয়া বলিভেছেন, কাঁদভে কাঁদভে বাডী থেকে এসেছিল!"

দকলে চুপ করিয়া আছেন। এইবার নরেন্দ্র কথা কহিভেছেন,— নরেন্দ্র—ওথানে আজ যাবো মনে করেছি। **এ**রামকৃষ্ণ—কেথার ?

নরেজ্ঞ—দক্ষিণেখরে—বেলতলায় ;—ওথানে রাত্রে ধুনি জালাবে। । শ্রীরামক্তফ্ট—না ; ওরা ( ম্যাগাজিনের কর্তৃপক্ষীরেরা ) দেবে না। পঞ্চবটী বেশ যারগা ;—জনেক সাধু ধ্যান জপ ক'রছে!

"কিন্তু বড় শীত মার অন্ধকার।

সকলে চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( নরেন্দ্রের প্রতি, সহাস্যে )—পড়বি না ?

মরেক্র (ঠাকুর ও মণির দিকে চাহিয়া)—একটা ঔষধ পেলে বাঁচি, যাতে পড়া টড়া যা হয়েছে সব ভূলে যাই!

শ্রীযুক্ত (বুড়ো) গোপালও বনিরা আছেন। তিনি বলিতেছেন—আমিও প্র সঙ্গে বাব। শ্রীযুক্ত কালীপদ (বাব) ঠাকুরের জন্ম আঙ্গুর আনিয়াছিলেন। আঙ্গুরের বাক্স ঠাকুরের পাখে ছিল। ঠাকুর ভক্তদের আঙ্গুর বিভরণ করিতেছেন। প্রথমেই নরেক্রকে দিলেন—ভাহার পর হরিলুটের মত ছড়াইয়া দিলেন; ভক্তেরা বে বেমনে পাইলেন কুড়াইয়া হইলেন।

## দিতীয় পরিচ্ছেদ

## ঈশরের জন্ম শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রর ব্যাকুলতা ও তীত্র বৈরাগ্য।

সদ্যা হইয়াছে; নরেক্র নীচে বসিয়া বসিয়া তামাক থাইতেছেন ও নিভ্তে মণির কাছে; নিজের প্রাণ কিরূপ ব্যাকুল গর করিতেছেন।

ৰবেক্স (মণির প্রতি)—গত শনিবার, এখানে ধ্যান কচ্ছিলাম। হঠাৎ বুকের ভিতর কি রকম ক'রে এলো!

मनि-कुछनिनौ जाशद्रग।

মরেন্দ্র—ভাই হবে; বেশ বোধ হ'লো—ইড়া, পিঙ্গলা। হাজরাকে বল্লাম, বুকে হাত দিয়ে দেখুতে। কাল রবিবার, উপরে গিয়ে এঁর সঙ্গে দেখা কল্পাম;—ওঁকে সৰ বল্পাম। 'আমি বল্পাম, সব্বাইএর হ'লো, আমার কিছু দিন। স্বাইএর হ'লো আমার হবে ন। ?

মণি-ভিনি ভোমায় কি বল্লেন ?

নরেক্স—ভিনি বলেন, 'ভূই বাড়ীর একটা ঠিক্ করে আয় না, সব হ'বে। ভূই কি চাস্ ?'

[ Sri Ramkrishna and the Vedanta নিড্যলালা হই গ্ৰহণ ]

" লাখি বল্লাম,—'আমার ইচ্ছ। অমনি ভিন চার দিন সমাধিত্ব হয়ে থাকবে। ! কখন কথন এক একবার থেতে উঠ্বো !'

"তিনি বল্লেন ,—'তুই ত' বড় হীনবৃদ্ধি ! ও অবস্থার উঁচু অবস্থা আছে । ভুই ত' গান গাস, 'যে। কুচ হায় সো তুঁহি হায়।'

निल्—हाँ, উनि मर्सागाहे राजन य मर्गाथ थ्या कराय कार्य —ि जिनि की करार, এই ममल द'राइहिन। क्षेत्रे दिन और करार है विकास की स्कारिक की कराइ निमाल कराइ निर्माण कराइ नाम्राधिक विकास की स्वास्था की कराइ नाम्राधिक विकास की स्वास्था की कराइ नाम्राधिक विकास की कराइ नाम्राधिक कराइ नाम्राधिक विकास कराइ

নরেক্স—উ,নি বল্লেন,—তুই বাড়ীর এফটা ঠিক ক'রে আয়, সমাধি লাভের অবস্থার চেয়েও উঁচু অবস্থা হড়ে পারবে।

"আজ সকালে বাড়ী গেলাম। সকলে বক্তে লাগলো;—আর বল্লে, 'কি ' হো হো করে রেড়াচ্চিস্? আইন এক্জামিন (B-L) এত নিকটে, গড়া শুনা নাই, হো হো ক'রে বেড়াচ্চ!'

मनि-जामात मा किছू राजन ?

নরেজ - না; তিনি খাওয়ার জন্ম ব্যস্ত; হরিণের মাংস ছিল,—খেলুম;— কিন্তু খেতে ইচ্ছা ছিল মা।

মণি-ভার পর ?

নরেজ — দিদিমার বাড়ীতে, সেই পড়্বার ঘরে, পড়্তে গেলাম। পড়্তে গিরে পড়াতে একটা ভরানক্ আতঙ্ক এ'লো;—পড়াটা বেন কি ভরের জিনিয় ! বুক আটু পাটু করতে লাগল !—অমন কাল্ন। কথনও কাঁদি নাই ! "ভার পর বই টই ফেলে দৌড়!—রান্তা দিরে ছুট। জুভো টুভো রান্তার কোথার এক দিকে পড়ে রইলো! থড়ের গাদার কাছ দিয়ে যাজিলাম,— গায়েমরে থড়,—আমি দৌডুচি,—কাশীপুরের রান্তার!

নরেন্দ্র একটু চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা কহিতেছেন।

নরেক্স—বিবেক চূড়ামণি শুনে আরও মন থারাপ হ'য়েছে! শঙ্করাচার্ধ্য বলেন—বে এই তিনটী জিনিব অনেক তপস্তার, অনেক ভাগ্যে মেলে,— মসুব্যত্বং মুমুক্ষত্বং মহাপুক্ষসংশ্রমঃ। 'ভাবলাম, আমার'ত তিনটিই হয়েছে!—অনেক তপস্যার কলে মানুষ জন্ম হয়েছে – অনেক তপস্যার ফলে মুক্তির ইচ্ছা হয়েছে,—আর অনেক তপ্সার ফলে এরপ মহাপুক্ষের সঙ্গ লাভ হয়েছে।

মণি--আহা।

নরেক্র—সংসার আবার ভালো লাগেনা। সংসারে যারা আছে ভাদেরও ভাল লাগেনা। ছই একজন ভক্ত ছাড়া।

নরেক্র অমনি আবার চুপ করিয়া আছেন। নরেক্রের ভিতর তীব্র বৈরাগ্য! এখনও প্রাণ আটু পাটু করিতেছে। নরেক্র আবার কথা কহিতেছেন।

নরেক্ত (মণির প্রতি)—আপনাদের শান্তি হ'য়েছে, আমার প্রাণ অন্থির হ'ছেছ ৷ আপনারাই ধন্তা !

মণি, কিছু উত্তর করিলেন না; চুপ করিয়া আছেন। ভাবিভেছেন ঠাকুর বলিয়াছিলেন ঈশবের জন্ম ব্যাকুল হতে হয়, তবে ঈশবদর্শন হয়। সন্ধ্যার পরেই মণি উপরের ঘরে গেলেন। দেখলেন, ঠাকুর নিজিত।

রাত্রি প্রায় ৯টা। ঠাকুরের কাছে নিরঞ্জন, শশী। ঠাকুর জাগিয়াছেন। থাকিয়া থাকিয়া নরেক্রের কথাই বলিতেছেন।

শীরামকৃষ্ণ —নরেন্দ্রের অবস্থা কি আশ্চর্যা। দেখো; এই নরেন্দ্র আগে সাকার মান্ত না! এর প্রাণ কিরপ আটু পাটু হ'রেছে দেখছিস্! সেই যে আছে —একজন জিজ্ঞাসা করেছিল; ঈশ্বরকে কেমন ক'রে পাওয়া যায়। গুরু বজে, এস আমার সঙ্গে; ভোমার দেখিরে দিই কি হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। এই

ব'লে একটা পুকুরে নিয়ে গিয়ে ভাকে জলে চুবিয়ে ধরলে। থানিকক্ষণ পরে ভাকে ছেড়ে দেওয়ার পর শিষ্যকে জিজ্ঞাদা ক'বলে, 'ভোমার প্রাণটা কি রক্ম হচ্ছিলো? সে বলে, 'প্রাণ যায় যায় হচ্ছিল।

"ঈশবের জন্ম প্রাণ আটু বাটু ক'রলে জানবে যে দর্শনের আর দেরী নাই। অরুণ উদয় হ'লে—পূর্বাদিকে লাল হ'লে,—বুঝা যায় সূর্য্য উঠবে!

ঠাকুরের আজ অহথ বাড়িয়াছে। শরীরের এত কন্ত ! তবুও নরেন্দ্র সম্বন্ধে এই সকল কথা,—সঙ্কেত করিয়া বলিতেছেন।

নরেক্ত এই রাত্রেই দক্ষিণেখরে চলিয়া গিয়াছেন। গভীর অক্ষকার— অমাবখ্যা পড়িয়াছে। নরেক্তের সঙ্গে ছ একটি ভক্ত। মণি রাত্রে বাগানেই আছেন। স্বপ্নে দেখিতেছেন, সন্তাসীমগুলের ভিতর বসিয়া আছেন।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### ভক্তদের তীত্র বৈরাগ্য—সংসার ও নরক যন্ত্রণা

পরদিন মঙ্গলবার ৫ই জাত্মারী, ২২শে পৌষ। অনেকক্ষণ অমাবস্তা আছে। বেলা ৪টা বাজিয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যায় বসিয়া আছেম, মণির সহিত নিভূতে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামক্রফ —ক্ষীরোদ যদি ৮গঙ্গাসাগর যায় ভা হ'লে তুমি কম্বল একথানা কিনে দিও।

মণি—যে আজা।

ঠাকুর একটু চুপ করিয়া আছেন! আবার কথা কহিভেছেন!

শ্রীরামক্ক শাচ্ছা, ছোকরাদের একি হচ্ছে বল দেখি ? কেঁট শ্রীকেত্রে পালাছে—কেট গলালাগরে !

"ৰাড়ী ভাগে ক'ৰে ক'ৰে সৰ খাসছে ! দেখ না নৰেন্দ্ৰ। ভীত্ৰ বৈরাগ্য ক'লে সংসার পাভকুৰো বোধ হয়, আত্মীয়েরা কালসাপ বোধ হয়। मनि-वाळा, मःमात्र छात्रि रहना !

শ্রীরামকৃষ্ণ-মরকষন্ত্রণা! স্বন্ধ থেকে দেখছ না-মাগছেলে নিয়ে কি বন্ধণা!

্ষণি—আজ্ঞা হাঁ। আর আপনি বলেছিলেন, ওদের (সংসারে চুকে নাই তাদের) লেনা দেনা নাই, লেনা দেনার জন্ম আট্কে থাকতে হয়।

শ্রীরামক্ষ-দেখ্ছনা-নিরঞ্জনকে! 'ভোর এই নে, আমার এই দে'বাস! আর কোন সম্পর্ক নাই। পেছু টান নাই! কামিনী কাঞ্চনই
সংসার। দেখনা, টাকা থাকলেই বাঁধতে ইচ্ছা ক'রে।

भि (हा (हा कविया हानिया किनित्न । bोकूव e हानितन !

মূণি—টাকা বার ক'রতে অনেক হিসাব আসে। (উভয়ের হাস্য)। তবে দক্ষিণেখরে ব'লেছিলেন, ত্রিগুণাভীত হয়ে সংসারে থাক্তে পারলে এক হয়।

শ্রীরামরফ-ইা, বালকের মত।

মণি— আজা; কিন্তু বড় কঠিন, বড় শক্তি চাই।

ঠাকুর একটু চুপ করিয়া আছেন।

মণি—কাল ওরা দক্ষিণেখরে ধ্যান কর্তে গেল। আমি স্থল দেখ্লাম। শ্রীরামক্ষণ — কি দেখ্লে ?

মণি— দেখ্লাম খেন নরেক্ত প্রভৃতি সন্ন্যাসা হ'য়েছেন,—ধুনি জেলে বসে আছি। আমাক খেয়ে ধোঁয়া মুখদে বার ক'চেচ, আমি বল্লাম গাঁজার ধোঁয়ার গন্ধ।

#### সন্ন্যাসী কে-ঠাকুরের পীড়া ও বালকের অবস্থা ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—মনে ভ্যাগ হলেই হলো; ভা হলে ও সন্ন্যাসী। ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন। শাবার কহিভেছেন।

ৰীরামকৃষ্ণ—কিন্ত **বাসনায়** আগুন দিতে হয়, তবে ত !

মণি—বড়বাজারে মাড়োয়ারীদের পণ্ডীতজীকে বলেছিলেন 'ভক্তি কামনা আমার আছে'।—ভক্তি কামনা বুঝি কামনার মধ্যে নর ?

#### ভক্তদের তীত্র বৈরাগ্য—সংসার ও নরক মন্ত্রণা ২৯৭

শ্রীরামকৃষ্ণ—বেষন হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যে নয়। পিত দমন হয়। পাছা, এত আনন্দ, ভাব,— এ সব কোধায় গেল ?

মণি—বোধ হয় গীতায় যে ত্রিগুণাতীতের কথা বলা আছে সেই অবস্থা হ'য়েছে। তত্ত্ব রক্ষ: তমো গুণ নিজে নিজে কাজ করছে, আপনি স্বয়ং নিলিপ্ত —সম্ব গুণেতেও নিলিপ্ত।

শীরামক্রফ—হাঁ; বালকের অবস্থায় রেখেছে।

"আচ্ছা, দেহ কি এবার থাকবে না ?

ঠাকুর ও মণি চুপ করিয়া আছেন। নরেন্দ্র নীচ হইতে আসিলেন। এক-বার বাড়ী যাইবেন। বন্দোবস্ত করিয়া নাসিবেন।

পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর তাঁহার মা ও ভাইরা অতি কটে আছেন,—
মাঝৈ মাঝে অরকট। নরেক্ত একমাত্র তাঁহাদের ভরসা;—তিনি রোজগার
করিয়া তাঁহাদের খাওয়াইবেন। কিন্তু নরেক্তের আইন পরীক্ষা দেওয়া হইল
না। এখন তীব্র বৈরাগ্য। তাই আজ বাড়ীর কিছু বন্দোবস্ত করিতে যাইতেছেন। একজন বন্ধু তাঁহাকে একশত টাকা ধার দিবেন। সেই টাকায় বড়ীর তিন মাসের খাওয়ার যোগার করিয়া দিয়া আসিবেন।

নরেক্র— যাই বাড়ী একবার। (মণির প্রতি) মহিম চক্রবর্তীর বাড়ী হ'য়ে যাচিচ, আপনি কি যাবেন ?

মণির যাইবার ইচ্ছা নাই; ঠাকুর তাঁহার দিকে ভাকাইয়। নয়েক্তকে জিজ্ঞানা করিভেছেন,—'কেন'?

নরেক্স— ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্চি, তাঁর সঙ্গে বদে একটু গল ক'রবো। ঠাকুর একদৃষ্টে নরেক্রকে দেখিতেছেন।

নরেজ্য—এখানকার একজন বন্ধু বলেছেন' আমায় একশ' টাকা ধার দিবেন। সেই টাকাতে বাড়ীর তিন মাসের বন্দোবস্ত করে আস্বো। ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন। মণির দিকে তাকাইলেন। মণি (ন্রেজ্যকে)—না, ভোমরা এগোও;—আমি পরে যাব।

## ভতুর্বিংশ খণ্ড প্রথম পরিচ্ছেদ

## ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরের বাগানে সাঙ্গোপাঙ্গদঙ্গে ভিজের জন্য শ্রীরামকুষ্ণের দেহ ধারণ

আজ রবিবার, ১৪ই মার্চ্চ, ১৮৮৬; ২রা হৈত্র; ফল্পন শুক্লানবমী। গভ রবিবারে ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে বাগানে পূজা হইয়া গিয়াছে। গভ বর্ধে• জন্মমহোৎসব দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে খুব ঘটা করিয়া হইয়াছিল। এবার তিনি অস্থা ভক্তেরা বিষাদসাগরে ডুবিয়া আছেন পূজা হইল। নামমাত্র উৎসব হইল।

ঠাকুর শ্রীরামক্লঞ্চ কাশীপুরের বাগানে রহিরাছেন। সন্ধ্যা হইরা গিয়াছে।
ঠাকুর অফুস্থ। উপরের হল্বরে উত্তরাস্য হইরা বদিয়া আছেন। নরেন্দ্র ও
রাথাল তুইজনে পদসেবা ফরিভেছেন মণি কাছে বদিয়া আছেন। ঠাকুর ইঙ্গিভ
করিয়া তাঁহাকেও পদসেবা করিভে বলিলেন। মণি পদসেবা করিভেছেন।

ভক্তেরা সর্বাদাই বাগানে উপস্থিত আছেন ও ঠাকুরের সেবা করিভেছেন। শীশ্রীমা ঐ সেবার নিশিদিন নিযুক্ত। ছোক্রা ভক্তেরা অনেকেই সর্বাদা থাকেন; নরেক্র, রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, বাবুরাম, যোগীন, কালী, লাটু, প্রভৃতি।

বয়ন্ত ভজেরা মাঝে মাঝে থাকেন ও প্রায় প্রত্যহ আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করেন বা তাঁহার সংবাদ লইয়া যান। তারক, সিভির গোণাল, ইহাঁরাও সর্বাদা থাকে। ছোট গোপালও থাকেন।

ঠাকুর আজও বিশেষ অন্তস্থ। রাত্রি ছই প্রহর। আজ শুক্র পক্ষের নবমী ভিথি, চাঁদের আলোর উন্থানভূমি বেন আনন্দমর হইয়া রহিয়াছে। ঠাকুরের কঠিন পীড়া,—চল্লের বিমল কিরণ দর্শমে ভক্তবৃদ্ধে আনন্দ নাই। বেমন একটী নগরীর মধ্যে দকলই কুন্দর; কিন্তু শক্তসৈত অবরোধ করিয়াছে। চতু- ৰ্দিকে নিজন; কেবল বসস্তানিলম্পর্ণ বৃক্ষণত্রের শব্দ হইন্ডেছে। উপরের হলঘরে ঠাকুর শুইয়া আছেন। ভারি অমুস্থ,—নিজা নাই। ছ একটা ভক্ত নিঃশব্দে
কাছে বসিয়া আছেন—কথন কি প্রয়োজন হয়। এক একবার ভক্রা আসিভেছে ও ঠাকুরকে নিজাগত প্রায় বোধ হইতেছে।

"এ কি নিদ্রা না মহাযোগ ? 'যশ্মিন্ স্থিতো ন ছঃখেন শুরুণাপি বিচাল্যতে !" এ কি সেই যোগাবস্থা ?

মাষ্টার কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুর ইঙ্গিত করিয়া আরো কাছে আসিতে বলিভেছেন। ঠাকুরের কষ্ট দেখিলে পাষাণ বিগলিত হয়! মাষ্টারকে আন্তে আভ কন্টে বলিভেছেন, ভোমরা কাঁদেবে বলে এত ভোগ কর্ছি -সকাই যদি বল্ যে—'এত কষ্ট—ভবে দেহ যাক'—ভা হলে দেহ যায়!

কথা শুনিয়া ভক্তদের হাদয় বিদীর্ণ হইতেছে। যিনি তাঁহাদের পিত।
মাজা রক্ষাকর্তা, ভিনি এই কথা বলিতেছেন !—সকলে চুপ করিয়া আছেন।
কেহ ভাবিতেছেন, এরই নাম কি Crucifixion! ভক্তের জন্ম দেহ
বিসর্জন।

গভীর রাত্রি। ঠাকুরের অমুখ আরও যেন বাড়িতেছে! কি উপায় করা যায় ? কলিকাতায় লোক পাঠান হইল। শ্রীযুক্ত উপেক্স ডাক্তার ও শ্রীযুক্ত নবগোপাল কবিরাজকে সঙ্গে করিয়া গিন্ধীপ সেই গভীর রাত্রে আসিলেন।

ভক্তেরা কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুর একটু স্নন্থ হইভেছেন বলিভেছেন। "দেহের অসুথ, ভা হবে; দেখছি পঞ্চভুতের দেহ!"

গিরীশের দিকে ভাকাইয়া বলিতেছেন,—"অনেক ঈশরীয় রূপ দেখছি! ভার মধ্যে এই রূপটীও (নিজের মূর্ত্তি) দেখছি!"

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### जमाधि मन्दित

পরদিন সকাল বেলা। আজ সোমবার ৩রা চৈত্র, ১৫ই মার্চ্চ ! বেলা ৭টা ৮টা হইবে। ঠাকুর একটু সামলাইয়াছেন ও ভক্তদের সহিত আতে আতে, কথনও ইসারা করিয়া, কথা কহিতেছেন। কাছে নরেক্র, রাথাল মাষ্টার, লাটু, সিঁভির গোপাল প্রভৃতি।

ভক্তদের মুথে কথা নাই; ঠাকুরের পূর্বরাত্তির দেহের অবস্থা পারণ করিয়া তাঁহারা বিষাদগন্তীর মুথে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন।

#### [ ঠাকুরের দর্শন, ঈশ্বর, জীব, জগৎ]

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের দিকে ভাকাইয়া, ভক্তদের প্রতি )— কি দেখছি জান? তিনিই সব হয়েছেন! মানুষ আর ষা জীব দেখছি, ষেন চামড়ার সব তয়েরি—ভার ভিতর থেকে তিনিই হাত পা মাথা নাড্ছেন! যেমন একবার দেখছিলাম—মোমের বাড়ী, বাগান, রাস্তা, মানুষ, গরু সব মোমের—সব এক জিনিষে ভৈয়াগী।

"দেখছি—দে-ই কামার, সে-ই বলি, সে-ই হাড়িকাট হয়েছে।" ঠাকুর কি বলিভেছেন জীবের, তঃথে কাভর হইয়া তিনি নিজের শরীর জীবের মঙ্গলের জন্ম বলিদান দিভেছেন ?

ঈশরই কামার, বলি. হাড়িকাট হইয়াছেন। এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর ভাবে বিভার হইয়া বলিতেছেন—'আহা! আহা!'

আবার সেই ভাববিস্থা। ঠাকুর বাহুশৃত হইভেছেন। ভক্তেরা কিং-কর্ত্তব্যবিষ্ট হইরা চুপ করিয়া বসিয়া আছেন।

ঠাকুর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতেছেন—এখন আমার কোনও কটু শনাই; ঠিক পূর্বাব্যা!"

ঠাকুরের এই স্থ হঃধের অতীত অবস্থা দেখিরা ভক্তেরা অবাক্ হইয়া ্রহিয়াছেন। লাটুর দিকে তাকাইয়া আবার বলিতেছেন—

"ঐ লোটো;—মাধার হাত দিয়ে বদে রয়েছে;—ভিনিই (ঈশরই) মাধার হাত দিয়ে ফেন রয়েছেন।"

ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে দেখিতেছেন ও স্নেহে বিগলিত হইতেছেন। বেমন শিশুকে আদর করে, সেইরূপ রখাল ও নরেক্রকে আদর করিতেছেন! ভাঁহাদের মুখে হাত বুলাইয়া আদর করিতেছেন!

#### কেন লীলা সংবরণ?

কিয়ৎ পরে মাষ্টারকে বলিভেছেন, 'শরীরটা কিছুদিন থাকভো, লোকেদের চৈতক্স হোভো!" ঠাকুর আবার চুপ করিয়া আছেন।

ঠাকুর আবার বলিতেছেন—"ভ। রাখ্বে না !"

ভজেরা ভাবিভেছেন, ঠাকুর আবার কি বলিবেন। ঠাকুর আবার বলিভেছেন,—"ভা রাখবে না;—সরল মূর্য পাছে দেখে পাছে লোকে সব ধরে পড়ে। সরল মূর্য পাছে সব দিয়ে কেলে। একে কলিভে ধ্যান জপ নাই।"

রাথাল ( সংগ্রহে )—আপনি বলুন —বাতে আপনার দেহ থাকে । শ্রীরামক্তক্ত—দে ঈশবের ইখরের ইচ্ছা । নরেক্ত—আপনার ইচ্ছা আর ঈশবের ইচ্ছা এক হয়ে গেছে। ঠাকুর একটু চুপ করিয়া আছেন—বেন কি ভাবিতেছেন । শ্রীরামক্তক্ত ( নরেক্ত রাধালাদি ভক্তের প্রতি )—আর বল্লে কই হয় ?

"এখন দেখছি এক হরে গেছে। নন্দিনীর ভরে ক্রম্পুকে শ্রীমতী বলেন, তুমি হাদয়ের ভিতর থাকো। যখন আবার ব্যাকুল হয়ে ক্রম্পুকে দর্শন করিছে চাইলেন;—এমনি ব্যাকুণ ভা—বেমন বেড়াল আঁচর পাঁচর করে,—ভখন কিন্তু আর বেরয় না!

রাধান ( ভক্তদের প্রতি, মৃহহরে )—গৌর অবতারের কথা। বল্ছেন

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### গুহুকথা—ঠকুর জ্রীরামকৃঞ ও তাঁহার সাকোপাঙ্গ

ভক্তের। নিশুক হইয়া বসিয়া আছেন। ঠাকুর ভক্তদের সম্প্রে দেখিভেছেন, নিজের হাদয়ে হাত রাখিলেন ;—কি বলিবেন।

শ্রীরামক্ত্রফ (নরেন্দ্রাদিকে )—এর ভিতর ছটি আছেন। একটী ভিনি। ভক্তেরা অপেকা করিভেছেন, আধার কি বলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—একটি তিনি; আর একটি, ভক্ত হয়ে আছে। ভারই হাত ভেকেছিল—ভারই অস্থ করেছে। বুঝেছ ?

ভক্তেরা চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কারেই বা বলবে, কেই বা বুঝবে।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর আবার কহিভেছেন-

"তিনি মানুষ হয়ে— **অবভার** হয়ে—ভক্তদের সঙ্গে আসেন। ভক্তেরা তাঁরই সঙ্গে আবার চলে যায়।

রাধাল-তাই আমাদের আপনি থেন ফেলে না যান।

ঠাকুর মৃত্ মৃত্ হাসিতেছেন। বলিতেছেন, বাউলের দল হঠাৎ এলো;— নাচ্লে, গান গাইলে; আবার হঠাৎ চলে গেল! এলো—গেল, কেউ চিন্লে না (ঠাকুরের ও সকলের ঈষৎ হাস্ত।)

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া ঠাকুর আবার বলিভেছেন,— 'দেহ ধারণ করলে কণ্ট আছেই।

"এক একবার বলি, আর বেন আগতে না হয়।

"তবে কি ;—একটা কথা আছে। নিমন্ত্রণ থেয়ে খোর বাড়ীর কড়ার ডাল ভাভ ভাল লাগে না।

"আর যে দেহ ধারণ করা,—এটা ভক্তের জন্ম।

ঠাকুর ভক্তের নৈবেছ—ভক্তের নিমন্ত্রণ—ভক্তসঙ্গে বিহার ভাল বাসেন, এই কথা কি বলিতেছে ?

#### [ নরেক্রের জ্ঞান ভক্তি—নরেক্র ও সংসার ভ্যাগ ]

ঠাকুর নংক্রেকে সম্বেহে দেখিভেছেন!

শীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রর প্রতি)—চণ্ডাল মাংস ভার নিয়ে যাচ্ছিল।
শক্ষরাচার্য্য গঙ্গা নেয়ে কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। চণ্ডাল হঠাৎ তাঁকে ছুঁয়ে
কেলেছিল। শক্ষর বিরক্ত হয়ে বললেন, তুই আমায় ছুঁয়ে কেল্লি! সে
বলে ঠাকুর তুমিও আমায় ছোঁও নাই আমিও ভোমায় ছুঁই নাই। তুমি
বিচার কর! তুমি কি দেহ, তুমি কি মন, তুমি কি বুদ্ধি; কি তুমি,
বিচার কর! ভাদ্ধা নিলিপ্ত—সদ্ধ, রক্তঃ, তম, তিন গুণ;—কোন গুণে
লিপ্ত নয়।

"এক্ষ কিরপ জানিদ। বেমন বায়ু। হুর্গন্ধ, ভাল গন্ধ—সব বায়ুতে আসছে, কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত।

নরেন্দ্র—আভ্রে হা।

শ্রীরামক্ত্য — গুণাতীত। মারাতীত। অবিভাষায়। বিভাষায়া ছয়েরই অতীত। কামিনী কাঞ্চন অবিভা। জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভক্তি—এ সব বিভার ঐশ্ব্য। শঙ্করাচার্য্য বিভাষায়া রেখেছিলেন। তুমি আর এরা বে আমার জ্ঞান্ত ভাবছো—এই ভাবনা বিভাষায়া।

"বিভামায়া ধরে ধরে সেই ব্রেক্ষজ্ঞান লাভ হয়। যেমন সিঁড়ির উপ্পরের পইটে—তার পরে ছাদ। কেউ কেউ ছাদে পৌছোনোর পরও দিঁড়িতে আনাগোনা করে,—জ্ঞান লাভের পরও বিভার আমি রাখে। লোক শিক্ষার জন্ত। আবার ভক্তি আখাদ কর্বার জন্ত—ভক্তের সঙ্গে বিলাস কর্বার জন্তে।

নরেক্রাদি ভক্তেরা চুপ করিয়। আছেন। ঠাকুর কি এ সমস্ত নিজের অবস্থা বলিতেছেন ?

নরেক্ত—কেউ কেউ রাগে আমার উপর; ভ্যাগ করবার কথায়। শ্রীরামক্কৃষ্ণ (মৃত্ত্বরে)—ভ্যাগ দরকার। ঠাকুর নিজের শরীরে অঙ্গ প্রত্যক্ষ দেখাইরা বলিভেছেন,—"একটা জিনিষের পর যদি আর একটা জিনিষ থাকে, প্রথম জিনিষটা পেতে গেলে, ও জিনিষটা সরাতে হবে না ? একটা না সরালে আর একটা কি পাওয়া যায়? নরেক্স—আজ্ঞা হাঁ!

শীরামকৃষ্ণ (নরেক্রকে, মৃত্স্বরে) – সেই-ময় দেখলে স্থার কিছু কি দেখা যায় ?

নরেন্দ্র—সংসার ভ্যাগ কর্ভে হবেই ?

শ্রীরামক্তঞ্জ-যা বল্লুম সেই ময় দেখলে কি আর কিছু দেখা বার? সংসার ফংসার আর কিছু দেখা বার ?

"তবে মনে ত্যাগ। এখানে যারা আসে, কেউ সংসারী নয়। কার্ক কারু একটু ইচ্ছা ছিল—মেয়েমান্থযের সঙ্গে থাকা (রাথাল, মাষ্টার প্রভৃতির উষৎ হাস্য)। সেই ইচ্ছাটুকু হয়ে গেল।

#### [ নরেক্ত ও বীরভাব ]

ঠাকুর নরেক্রকে সম্নেছে দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে বেন আনন্দে পরিপূর্ণ হইতেছেন। ভক্তদের দিকে তাকাইয়া বলিভেছে,—'গুব'। নরেক্র ঠাকুরকে সহাস্যে বলিভেছেন, 'গুব' কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাদ্যে )—থুব ভ্যাগ হয়ে আস্ছে।

'নরেন্দ্র ও ভক্তেরা চুপ করিরা আছেন ও ঠাকুরকে দেখিতেছেন। এইবার রাখাল কথা কহিভেছেন।

রাখাল ( ঠাকুরকে, সহাস্যে )-নরেক্ত আপনাকে খুব বুঝুছে।

ঠাকুর হাসিভেছেন ও বসিভেছেন,—'হাঁ। আবার দেখছি অনেক বুঝছে। (মাষ্টারের প্রভি) না গা ?

মাষ্টার—আজ্ঞা, হাঁ।

ঠাকুর নবেক্র ও মণিকে দেখিতেছেন ও হল্ডের দারা ইন্ধিত করিয়া রাখিয়া রাখালাদি ভক্তদিগকে দেখাইতেছেন। প্রথম ইন্ধিত করিয়া নরেক্রকে দেখাই- লেন,—ভার পর মণিকে দেখাইলেন! রাধাল ঠাকুরের ইলিভ ব্ঝিয়াছেন ও কথা কহিতেছেন।

রাখাল (সহাস্যে, শ্রীরামক্ষেত্র প্রতি)—আপুনি বল্ছেন নরেন্দ্রের বীর-ভাব ? আর এঁর স্থীভাব ? ঠাকুর হাসিতেছেন।

নরেক্র (সহাস্যে)—ইনি বেণী কথ। কন না, আর লাজুক; ভাই বুঝি বল্ছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সহাস্যে নরেন্দ্রকে )—আছা, আমার কি ভাব ? নরেন্দ্র—বীরভাব, স্থীভাব,—সব ভাব।

#### [ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—কে ভিনি ? ]

ঠাকুর এই কথা শুনিয়া যেন ভাবে পূর্ণ হইলেন; হাদয়ে হাত রাধিয়া কি বলিতেচেন।

শীরামকৃষ্ণ ( নরেন্দ্রাদি ভক্তদিগকে )—দেখছি —এর ভিতর থেকেই যা কিছু ৷ নরেন্দ্রকে ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কি বুঝুলি?"

নরেক্স—( "বা কিছু" অর্থাৎ ) যত স্বষ্ট পদার্থ সব আপনার ভিতর থেকে ! শ্রীয়ামক্লফ ( রাখালের প্রতি আননেদ )—দেখ্ছিস্!

ঠাকুর নরেক্রকে একটু গান গাইতে বলিতেছেন। নরেক্র স্থর করিয়া গাহিতেছেন। নরেক্রের ত্যাগের ভাব,—গাহিতেছেন—

> "ন লিনীদলগভজ্বমভিতরলম্ তহজ্জীবনমভিশয়চপল্ম ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবছরণে নৌকা।"

ছই এক চরণ গামের পরই ঠাকুর নরেন্দ্রকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন ও কি। ওসব ভাব অভি সামান্ত।'

নরেন্দ্র এইবার সখী ভাবের গান গাইতেছেন—

কাহে সই, জিয়ত মরত কি বিধান। ব্রন্ধকি কিশোর সই, কাঁহা গেল ভাগই, ব্রুজন টুটারল পরাণ॥ মিলি সই নাগরী, ভূলিগেই মাধব, মাধব, রূপবিহীন গোপকুঙারী। কো জানে পিয় সই, রূসময় প্রেমিক, হেন ব্যু ব্লুপ কি ভিথারী॥ আগে নাহি ব্ঝায়, রূপ হেরি ভুলম, হৃদি কৈছ চরণ যুগল।

যমুনা সলিলে সই, অব ভন্ম ডাবর, আন সধি ভধিব গরল॥

( কিবা ) কানন বল্লরী, গল বেঢ়ি বাঁধই, নবীন ডমালে দিব ফাঁস।

নহে শ্র্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম নাম-জপই,

চার ভন্ম করিব বিনাশ॥

পান গুনিয়া ঠাকুর ও ভক্তেরা মুগ্ধ হইয়াছেন। ঠাকুর ও রাখালের নয়ন দিয়া প্রেমাঞ্চ পড়িতেছে। নরেক্ত আবার ব্রজগোপীর ভাবে মাভোয়ারা হইয়া কীর্ত্তনের স্বরে গাহিতেছেন—

ভূমি আমার, আমার বঁধু; কি বলি (কি বলি তোমায় বলি নাধ)।
(কি জানি কি বলি আমি অভাগিনী নারীজাতি)।
ভূমি হাতোকি দর্পণ, মাথোকি ফুল (ভোমায় ফুল করে কেশে পর্ব বঁধ্)।
(তোমায় কবরীর সনে লুকায়ে লুকায়ে রাখব বঁধু)
(খ্যামফুল পরিলে কেউ নথেতে নারবে)।

ভূমি নয়নের অঞ্জন, বয়ানের ভালুল (ভোমায় খ্রাম অঞ্জন করে এঁথে পর্বো বঁধু)
খ্রোম অঞ্জন পরেছি বলে কেউ নথতে নারবে )॥
ভূমি অঙ্গকি মৃগমদ গিমকি হার (খ্রামচন্দন মাথি শীতল হব বঁধু)
ভোমার হার কঠে পর্ব বঁধু। ভূমি দেহকি সর্বায় গোহকি সার॥
পাখীকো পাথ মীনকো পাণি। ভেরসে হাম বঁধু ভূয়া মানি॥

## পঞ্চবিংশ খণ্ড প্রথম পরিচ্ছেদ

# ঠাকুর শ্রীরামক্বফ কাশীপুরের বাগানে নরেন্দ্রাদি ভক্ত-সঙ্গে [ বুদ্ধদেব ও ঠাকুর শ্রীরামক্বফ ]

আজ শুক্রবার, বেলা ৫টা; চৈত্র-শুক্লাপঞ্মী। ১ই এপ্রেল; ১৮৮৬। শ্রীরামক্ষণ ভক্তসঙ্গে কাশীপুরের বাগানে আছেন।

নরেক্র, কালী, নিরঞ্জন, মাষ্টার নীচে বসিয়া কথা কহিতেছেন।

নিরঞ্জন (মাষ্টারের প্রতি)—বিভাসাগরের নৃত্ন একটা স্কুল না কি হ'বে ? নরেনকে এর একটা কর্ম যোগাড় ক'রে—

नरक्त-वात विकामागरतत कार्छ ठाकतो क'रत काल माहे।

নরেক্র বৃদ্ধগয়। ইইজে সবে ফিরিয়াছেন। সেখানে বৃদ্ধমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন এবং সেই মূর্ত্তির সন্মুখে গভীর ধ্যানে নিমল্ল ইইয়াছিলেন। বে বৃক্ষের নীচে বৃদ্ধদেব তপস্যা করিয়া নির্বাণ প্রাপ্ত ইইয়াছিলেন, সেই বৃক্ষের স্থানে একটি নৃতন বৃক্ষ ইইয়াছে, তাহাও দর্শন করিয়াছিলেন। কালী বিশিলেন, "একদিন গয়ার উমেশ বাবুর বাড়ীতে নরেক্র গান গাইয়াছিলেন;— মুদল সঙ্গে খেয়াল, ধ্রুপদ ইত্যাদি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ হলম্বরে বিছানার বসিয়া। রাত্রি কয়েক দণ্ড হইয়াছে। মণি একাকী পাখা করিতেছেন।—লাটু ম্যাসিয়া বসিলেন।

শ্রীরামক্ক (মণির প্রতি)—একখানি গারের চাদর ও এক জোড়। চটী স্কুতা আন্বে।

मि-(व चाडा।

শ্রীরামক্লম্ভ ( লাটুকে )—চাদর ॥/ ও জুডা, সর্বাণ্ডদ্ধ কত দাম ? লাটু—এক টাকা দশ আনা। ঠাকুর মণিকে দামের কথা শুনিতে ইঙ্গিত করিলেন। নরেন্দ্র আসিরা উপবিষ্ট হইলেন। শশী রাখাল ও আরও হু' একটী ভক্ত আসিয়া বসিলেন। ঠাকুর নরেন্দ্রকে পায়ে হাত বুলারে দিতে বলিভেচেন।

শ্ৰীরামকৃষ্ণ ইঞ্চিত করিয়া নরেন্ত্রকে বলিভেছেন,— থেয়েছিস্?

[বুদ্ধদেৰ কি নান্তিক ?— 'অন্তি নান্তির মধ্যের অবস্থা ]

শ্রীরামক্ক (মাষ্টারের প্রতি, সহাস্যে)—ওথানে (অর্থাৎ বৃদ্ধগন্ত্রায়)
সিছলো।

মাষ্টার ( নরেন্দ্রের প্রতি )—বৃদ্ধদেবের কি মত ?

নরেক্র—ভিনি ভপভার পর কি পেলেন, ভা মুখে বল্ভে পারেন নাই। ভাই ব'লে স্কলে বলে, নাস্তিক।

শ্রীরামক্লঞ (ইঙ্গিত করিয়া)—নান্তিক কেন ? নান্তিক নয়; মুখে বলতে পারে নাই। বৃদ্ধ কি জান ? বোধ-স্বরূপকে চিন্তা ক'রে ক'রে,— ভাই হওয়া;—বোধ স্বরূপ হওয়া।

নরেক্র—আজ্ঞে ই।। এদের তিন শ্রেণী আছে;—বুদ্ধ, অর্থ, আর বোধিসহ।

্ৰীবামকৃষ্ণ—এ তাঁরই খেলা;—নৃতন একটা লীলা।

\*নৃত্তিক কেন হ'তে যাবে! যেখানে স্বরূপকে বোধ হয়, সেখানে স্বৃত্তি নৃত্তির মধ্যের স্ববস্থা।

নরেজ (মাষ্টারের প্রতি)—যে অবস্থায় contradictions meet, যে Hydrogen আর Oxygen এ শীতল জল তৈয়ার হয়, সেই Hydrogen আর Oxygen দিয়ে Oxyhydrogen-blowpipe (জলস্ত অত্যুক্ত অৱিশিখা) উৎশব হয়।

"বে অবস্থায় কর্ম কর্মত্যাগ ছইই সম্ভবে; অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম।

"বা'রা সংসারী, ইন্দ্রিরের বিষয় নিয়ে র'য়েছে, ভারা বলেছে সব 'অন্তি'; আবার মায়াবাদীরা বল্ছে,— 'বান্তি', বুছের অবস্থা এই 'অন্তি' বান্তির পরে।" শ্রীরামক্রফ-এ অন্তি নান্তি প্রকৃতির গুণ। বেধানে ঠিক ঠিক সেধানে অন্তি নান্তি ছাড়া

ভক্তেরা কিয়ৎকণ সকলে চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

#### [ दुक्तरम्दित मद्या ७ देवतांशा ७ नदिन्त ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি )—ওদের (বুদ্ধদেবের ) কি মত ?

নরেক্রে—ঈশ্বর আছেন কিনা আছেন, এ সব কথা বৃদ্ধ বৃল্ভেন মা! ভবে দয়া নিয়ে ছিলেন।

"একটা বাজ পক্ষী শীকারকে ধ'রে তা'কে খেতে যাচিছল, বুদ্ধ শীকারটির প্রশে বাঁচাবার জন্ম নিজের গায়ের মাংস তা'কে দিয়েছিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামরুঞ্চ চুপ করিয়া আছেন। নরেক্ত উৎসাহের সহিত বুদ্ধ-দেবের কথা আরও বলিতেছেন।

নরেক্র—কি বৈরাগ্য! রাজার ছেলে হ'য়ে সব ভ্যাগ ক'র্লে! ষা'দের কিছু নাই—কোনও ঐখ্যা নাই, ভা'রা আর কি ভ্যাগ করবে।

"ষখন বৃদ্ধ হ'য়ে, নির্বাণ লাভ ক'য়ে বাড়ীতে একবার এলেন, ভখন স্ত্রীকে ছেলেকে—রাজ বংশের অনেককে—বৈরাগ্য অবলম্বন করতে বল্লেন। কি বৈরাগ্য! কিন্তু এ দিকে ব্যাসদেবের আচরণ দেখুন;—শুকদেবকে, বারণ করে বলে, পুত্র! সংসার থেকে ধর্ম কর।"

ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন। এখনও কোনও কথা বলিতেছেন না।
নরেন্দ্র—শক্তি ফক্তি কিছু (বুদ্ধ) মান্তেন না।—কেবল মির্কাণ।
কি বৈরাগ্য! গাছতলায় তপদ্যা ক'র্তে ব'দলেন, আর বললেন—ইতৈহব
শুব্রুত্ব মে শরীরম্।" অর্থাৎ যদি নির্বাণলাভ না করি, তা, হলে আমার
শরীর এইখানে শুকিয়ে বাক্,—এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

শরীরই ত বদমাইস্!—ওকে জন্ধ না কর্ণে কি কিছু!—
শনী—তবে যে তুমি বন, মাংস থেনে সত্বস্তুণ হয়।—মাংস থাওয়া উচিত,
এ কথা ত বন।

নরেন্দ্র—যেমন মাংস থাই,—তেমনি (মাংস ত্যাগ করে) শুধু ভাতও থেতে পারি,—সুন না দিয়েও শুধু ভাত খেতে পারি।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামক্বঞ্চ কথা কহিতেছেন। আবার বৃদ্ধদেবের কথা টক্লিভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেচেন।

শ্রীরামরুফ--( বুদ্ধদেবের ) কি, মাথায় ঝুটি ?

নরেন্দ্র—আজ্ঞানা; রুদ্রাক্ষের মালা অনেক জ্ঞড় কর্লে যা'হয়, সেই রক্ম মাধায়।

শ্রীরামক্রফ—চক্ষু ? নরেন্দ্র—চক্ষু সমাধিস্থ।

[ ঠাকুর শ্রীরামক্ষের প্রত্যক্ষ দর্শন—'আমিই দেই']

ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন। নরেন্দ্র ও অন্তাক্ত ভক্তেরা তাঁহাকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন। হঠাৎ তিনি ঈষণ হাস্য করিয়া আবার নরেন্দ্রের সঙ্গে কথা আরম্ভ করিলেন। মণি হাওয়া করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)—আচ্ছা,— এখানে সব আছে; না?— মাগাদ্ মুস্তর ডাল; ছোলার ডাল, তেঁতুল পর্যান্ত।

নরেন্দ্র—আপনি ও সব অবস্থা ভোগ ক'রে নীচে র'য়েছেন !—
মিনি ( অগভ )—মব অবস্থা ভোগ করে, ভক্তের অবস্থায় !—
শ্রীরামরুষ্ণ—কে বেন নীচে টেনে রেখেছে ।

এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামরুঞ্চ মণির ছাত ছইতে পত্রথানি লইলেন এবং আবার কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীবামরুঞ্জ-এই পাথা বেমন দেখছি। সামনে—প্রাজ্যক্ক-ঠিক অম্নি
শামি (ঈশরকে) দেখেছি। আর দেখ্লাম—এই বলিয়া ঠাকুর নিজের
হৃদয়ে হাত দিয়া ইন্ধিত করিভেছেন, আর নরেক্রকে বলিভেছেন, "কি বন্ধুম
বল দেখি?

बरत्रख-नृत्यहि।

श्रीवामकृष्ध--- वन दमि ?

নরেন্দ্র—ভাগ শুনিনি।

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ইঙ্গিত করিতেছেন,—দেখলান, তিনি (ঈশ্বর)
আর হৃদয়মধ্যে যিনি আছেন এক ব্যক্তি:

नरत्रक -- हैं।, हैं।, त्मिर्हः।

শ্রীরামক্নফ-ভবে একটি রেখামাত্র আছে—('ভক্তর আমি' আছে ) সন্তোগের জন্ম।

নরেক্ত ( মাষ্টারকে )—মহাপুরুষ নিজে উদ্ধার হ'য়ে গিয়ে জীবের উদ্ধারের জন্ম থাকেন,—অহঙ্কার নিয়ে থাকেন.—দেহের স্থুধ হংখ নিয়ে থাকেন।

নরেক্র—বেমন মৃটেগিরি; আমাদের মৃটেগিরি on compulsion (কারে প'ড়ে)। মহাপুরুষ মৃটেগিরি করেন সথ্করে।

#### [ ঠাকুর শ্রীরামক্বঞ্চ ও গুরুকুপা ]

আবার সকলে চুপ করিয়া আছেন। অহেতুক ক্নপাদিলু ঠাকুর প্রীরামক্ষণ আবার কথা কহিতেছেন। আপনি কে, এই তত্ত্ব নরেক্রাদি ভক্তগণকে আবার বুঝাইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেক্রাদি ভক্তের প্রতি)—ছাদ ত দেখা যায়!—কিন্ত ছাদে উঠাবড় শক্ত।

নরেক্র—আজে হা।

শ্রীরামক্বঞ্চ — ভবে যদি কেউ উঠে থাকে, দড়ী কেলে দিয়ে আর একজনকৈ ভূলে নিভে পারে।

## [ ঠাকুর শ্রীরামককের পাঁচ প্রকার সমাধি ]

ছযীকেশের সাধু এসেছিল। সে (আমাকে) বল্লে,—'কি আশ্চর্যা! ভোমাতে পাঁচ প্রকার সমাধি দেখলাম !—

"কখন কপীৰ ;—দেহ বৃক্ষে বানরের ভাষ মহাবাদু যেন এ ডাল থেকে
ও ডালে একেবারে লাফ্ দিয়ে উঠে, আর সমাধি হর।

"কথন মীলবং;—মাছ বেমন জলের ভিতরে সড়াং সড়াং ক'রে বার আর স্থাথ বেড়ার, ভেমনি মহাবারু দেহের ভিতর চলভে থাকে আর সমাধি হয়।

"কখন বা পক্ষীবং; — দেহবৃক্ষে পাখীর স্থায় কখনও এ ডালে কখনও ও ডালে।

"কথন পিপিলিকাবৎ;—মহাবায়ুর পিঁণড়ের মত একটু একটু করে ভিতরে উঠ্তে থাকে; ভারপর সহস্রারে বায়ু উঠ্লে সমাধি হয়। কথন বা ভির্যুক্বৎ;—অর্থাৎ মহাবায়ুগাত সর্পের স্থায় এঁকা ব্যাকা;ভারপর সহস্রারে গিয়ে সমাধি।

রাখাল (ভক্তদের প্রতি)—থাক্ আর কথায়;— অনেক কথা হ'য়ে গল;—অহুথ করবে।

## শুড়ানিংশ খণ্ড প্রথম পরিচেছদ কাশীপুর বাগানে ভক্তসকে

বৈকাল বেলা, ৫টা ৬টা। নোমবার, চড়কসংক্রান্তি, বাসন্তি মহাষ্টমী পূজা। চৈত্র শুক্লান্তমী; ৩১শে চৈত্র, ১২ই এপ্রেল, ১৮৮৬।

শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরের বাগানে সেই উপরের ঘরে শ্যার উপর বসিয়া আছেন। ঘরে শশীও মণি। ঠাকুর মনিকে ইদারা করিভেছেন,—পাথা করিতে। তিনি পাথা করিতেছেন।

পাড়াভেই চড়ক হইভেছে। ঠাকুর একজন ভক্তকে চড়কের কিছু কিছু জিনিষ কিনিতে পাঠাইয়াছিলেন। ভক্তটি আসিয়াছেন।

শ্ৰীরামকৃষ্ণ—কি কি আন্সি ? ভক্ত—বাভাসা /৫ বঁটী—১০,—হাভা ১০। **बी बामकृष्य-- हू जि कहे ?** 

ভক-- क'भन्नमात्र फिरन ना।

শ্ৰীরামক্ষ ( ব্যাগ্র হইয়া )—য় য় ছুরি আন।

মাষ্টার নীচে বেড়াইভেছেন। নরেক্র ও তারক কলিকাড়া হইজে । ফিরিলেন। গিরীশ ঘোষের বাড়ী ও অক্তাক্ত স্থানে গিয়াছিলেন।

ভারক---আজ আমরা মাংস টাংস অনেক খেলুম।

নরেক্র—আজ মন অনেকটা নেমে গেছে। তপদ্যা পাগাও।

(মাষ্টারের প্রতি) কি Slavery (দাসত্ব) of body,—of mind!
(শরীরের দাসত্ব—মনের দাসত্ব!) ঠিক যেন মুটের অবস্থা শরীর মন যেন
আমার নয়, আর কারু!

সন্ধ্যা হইয়াছে; উপরের ঘরে ও অন্তান্ত স্থানে আলো আলা হইল। ঠাকুর বিছানায় উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন; জগন্মাতার চিস্তা করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ফ্রির ঠাকুরের সন্মুখে অপরাধভঞ্জন স্তব পাঠ করিতেছেন। ফ্রির বলরামের পুরোহিতবংশীয়।

প্রাণেরত্বো ষদাসং তব, চরণযুগং নাশ্রিতো নার্চিতোইহং, তেনাছেহ কীর্ত্তিবলৈজ্ঠরজদহনৈর্বাধ্যমানে। বলিটেছঃ, স্থিতা জন্মাস্তরে নো পুনরিহ ভবিতাকাশ্রম কাপি দেবা, ক্ষম্ভব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে! ইত্যাদি। ঘরে শশী, মণি, আরও হ একটি ভক্ত আছেন।

ন্তব পাঠ সমাপ্ত হইন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অভি ভক্তিভাবে হাত বোড় ক্রিয়া নমস্কার করিতেছেন।

মণি পাথা করিতেছেন। ঠাকুর ইদারা করিয়া তাঁহাকে বলিভেছেন, একটি পাথর বাটি আনবে। (এই বলিয়া পাথর বাটর গঠন অঙ্লি দিয়। আঁকিয়া দেখাইলেন।) একপো, অত হুধ্ধরবে ? শাদা পাথর।

मिन-वाख दे।।

প্রীরামকুঞ-আর সব বাটীতে ঝোল থেতে আঁস্টে লাগে।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

# ঈশ্বরকোটীর কি কর্ম্মকল, প্রারক্ত আছে ? যোগবালিষ্ট

পরদিন মললবার, রামনবমী; ১লা বৈশাখ, ১৩ই এপ্রেল, ১৮৮৬ খৃষ্টাল। প্রোভঃকাল,—ঠাকুর শ্রীরামক্বঞ্চ উপরের ঘরে শয়ায় বসিয়া আছেন। বেলা ৮টা ১টা হইবে। মণি রাত্রে ছিলেন, প্রাত্তে গলালান করিয়া আদিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিভেছেন। রাম (দত্ত) সকালে আদিয়াছেন ও প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। রাম ফুলের মাল্য আনিয়াছেন ও ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। ভজেরা অনেকেই নীচে বসিয়া আছেন। তুই একজন ঠাকুরের ঘরে আছেন। রাম ঠাকুরের সহিত কণা কহিতেছেন।

শ্রীরামক্বয়ু ( রামের প্রতি )—কি রকম দেখছ ?

রাম-স্থাপনার সবই আছে। এখনই রোগের সব কথা উঠবে।

শ্রীরামক্ঞ-জবৎ হাস্য করিলেন ও সঙ্কেত করিয়া রামকেই জিজ্ঞাস। করিতেছেন-"রোগের কথাও উঠ্বে ?"

ঠাকুরের চটী জুভা আছে, পায়ে লাগে ডাক্তার রাজেক্স দত্ত মাপ দিতে বলিয়াছেন,—তিনি ফরমাস্ দিয়া আনিবেন। ঠাকুরের পায়ের মাপ লওয়া হইল। এই পাজ্কা এখন বেলুড়মঠে পূজা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মণিকে সঙ্কেত করিতেছেন, "কই, পাধরবাটি ?" মণি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—কলিকাতায় পাধরবাট আনিতে যাইবেন!

শ্ৰীরামক্বয়ু বলিভেছেন, থাক্ থাক্ এখন।

मिन- बाड्डा ना, वाँता नव बाफ्डन, वाहे नाकहे बाहे।

মণি নৃতন বাজারের জোড়াশাকোর চৌমাথায় একটি দোকান হইডে একটি শাদা পাথরবাটি কিনিলেন! বেলা দ্বিপ্রহর হইয়াছে, এমন সমরে কাশীপুরে ফিরিয়া আদিলেন ও ঠাকুরের কাছে আদিয়া প্রণাম করিয়া বাটিট রাখিলেন। ঠাকুর শাদা বাটিট হাতে করিয়া দেখিতেছেন। ডাক্তার স্থান্দেক্ত দত্ত, গীতাহতে শ্রীনাথ ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাখাল হাল্দার, মারও ক্ষেকজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘরে রাথাল, শনী, ছোট নরেম প্রভৃতি ভজ্জেরা আছেন। ডাক্তারেরা পীড়া সম্বন্ধে সমস্ত সংবাদ লইলেন।

শ্রীনাথ ডাক্তার (বন্ধদের প্রতি)—সকলেই প্রকৃতির অধীন। কর্মফল কেউ এডাতে পারে না। প্রারক্কা!

শীরামকৃষ্ণ---কোর নাম কর্লে, তাঁকে চিস্তা কর্লে, তাঁর শরণাগভ হ'লে---

শ্ৰীনাথ-আজে, প্ৰাবন্ধ কোণা বাবে १-পূৰ্বৰ পূৰ্বৰ জন্মের কৰ্ম।

শ্রীরামকৃষ্ণ—খানিকটা কর্মান্তাগ হয়। কিন্তু তাঁর নামের গুণে আনেক কর্মপাশ কেটে যায়। একজন পূর্বজন্মের কর্মের দরুণ সাত জন্ম কাণা হ'ত; কিন্তু সে গলাম্বান কর্লো। গলামানে মৃত্তি হয়। সে ব্যক্তির চকু যেমন কানা সেই রক্মই রইলো, কিন্তু আরু যে ছ'জন্ম সেটা হ'ল না।

শ্রীনাথ—মাজে, শাস্ত্রে'ত আছে, কর্মফল কারুরই এড়াইবার জো নাই। শ্রীনাথ ডাক্তার তর্ক করিতে উন্মত্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রান্তি)—বল না, ঈশ্বরকোটীর আরে জীবকোটীর আনেক ভফাৎ। ঈশ্বরকোটীর আপরাধ হয় না; বল না। মণি চুপ করিয়া আছেন;—মণি রাখালকে বলিতেছেন, তুমি বল।

কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তারেরা চলিয়া গেলেন। ঠাকুর শ্রীযুক্ত রাখাল হলাদারের সহিত কথা কহিতেছেন।

হালদার--- শ্রীনাথ ডাঃ বেদাস্ত চর্চা ক'রে-- যোগবাশিষ্ট প'ড়ে। শ্রীরামরুফ্-সংসারী হ'রে. 'সব স্থাবং'-- এ সব মত ভাল নয়।

একজন ভজ্জ-কালীদাস বলে সেই লোকটি-ভিনিও বেদাস্ত-চর্চা কনের; কিন্তু মোকর্দমা ক'রে সর্বস্থাস্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—সব মারা—আবার মোকদ্দমা! (রাখালের প্রতি) জনাইরের মুখুজ্যে প্রথমে লম্বা লম্বা কথা বলছিল; তার পর শেষকালে বেশ বুঝে গেল! আমি মদি ভাল থাকতুম্ ওদের সঙ্গে আর থানিকটা কথা কইতাম। তান জ্ঞান কি করলেই হয় ?

# কাৰজয় দৃষ্টে ঠাকুর জীরামক্তকের রোমাঞ্চ

হালদার—জনেক জ্ঞান দেখা গেছে। একটু ভক্তি হ'লে বাঁচি। সে। দিন একটা কথা মনে করে এসেছিলাম। ভা আপনি মীমাংসা ক'রে দিলেন।

শীরামকৃষ্ণ ( ব্যগ্র হইয়া )—কি, কি ?

হালদার—আজে, এই ছেলেটি এসে বল্লেন বে—জিভেক্সিয়!

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ গো, ওর (ছোট নরেনের) ভিতর বিষয়বৃদ্ধি আদপে: ঢোকে নাই! ও বলে কাম কাকে ব'লে ভা' জানি না।

( মণির প্রতি ) হাত দিয়ে দেখ আমার রোমাঞ্চ হ'চ্চে !

কাম নাই, এই গুদ্ধ অবস্থা মনে করিয়া ঠাকুরের রোমাঞ্চ হইতেছে। বেখানে কাম নাই সেখানে ঈশ্বর বর্তমান। এই কথা মনে করিয়া কি ঠাকুরের ঈশ্বর উদ্দীপন হইতেছে ? \* \* \*

রাথাল হালদার বিদায় লইলেন।

শ্রীরামক্ষ্ণ এখনও ভক্তসঙ্গে বিদিয়া আছেন! পাগ্লী তাঁহাকে দেখিবার জন্ম বড়ই উপদ্রব করে। পাগ্লীর মধুর ভাব। বাগানে প্রায় আনে দৌড়ে দৌড়ে ঠাকুরের ঘরে এসে পড়ে। ভক্তেরা প্রহারও করেন,—কিন্তু ভাহাতেও নিবৃত্তি হয় না।

শশী-পাগ্লী এবার এলে ধাকা মেরে ভাড়াব।

প্রীরামুক্ত ( করুণামাখা খরে )—না, না । আস্বে, চলে যাবে ।

রাধাল—আগে আগে অপর পাঁচ জন ওঁর কাছে এলে আমার হিংসে হ'ত। ভার পর উনি রূপা করে আমার জানিয়ে দিয়েছেন,—মদ্ গুরু জ্ঞাজগাৎ গুরু !—উনি কি কেবল আমাদের জন্ত এসেছেন ?

শশী—ভা নয় বটে, কিন্তু অহ্থের সময় কেন ? আর, ও রকম উপদ্রব।
রাখাল—উপদ্রব সব্বাই করে। সকলেই কি থাঁটি হ'য়ে ওঁর কাছে
এসেছে ? ওঁকে আমরা কট দিই নাই ? নরেক্র টরেক্র আগে কি রকম ছিল,
কৃত তর্ক কর্তো।

ু শশী-নরেন্দ্র যা মুখে ব'লভো, কাবেও ভা ক'রভো।

রাথাল—ডাক্তার সরকার কত কি ওঁকে ব'লেছে! ধর্তে গেলে কেছই নির্দোষ নয়!

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাথানের প্রন্তি, সম্বেছে )— কিছু খাবি ? রাথান—না,—থাবো এখন। শ্রীরামকৃষ্ণ মণিকে সঙ্কেচ করিতেছেন, তুমি মাজ এখানে থাবে ? রাথান—খান না, উনি বল্ডেন।

ঠাকুর পঞ্চম বধীধ বালকের ভার দিগম্বর হইরা ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। এমন সময়ে পাগ্লী সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছে।

মণি (শণীকে, আন্তে আন্তে)—নমস্কার করে যেতে বল, কিছু ব'লে কাজ নাই। শণী পাগুলীকে নামাইয়া দিলেন।

আজ নব বর্ষারস্ত, মেয়ে ভক্তেরা অনেকে আসিয়াছেন। ঠাকুরকে ও শীশ্রীমাকে প্রণাম করিলেন ও তাঁহাদের আশীর্জাদ লইলেন। শীযুক্ত বলরামের পরিবার, মণিমোহনের পরিবার, বাগবাজারের রাক্ষণী ও অন্তান্ত অনেক জীলোক ভক্তেরা আসিয়াছেন। কেহ কেহ সন্তানাদি লইরা আসিয়াছেন।—

তাঁহারা ঠাকুরকে প্রণাম করিতে উপরের ঘরে আসিলেন। কেহ কেহ ঠাকুরের পাদপল্মে পূস্প ও আবীর দিলেন। ভক্তদের ছইটী ১।১০ বর্ষের মেরে ঠাকুরকে গান শুনাইভেছেন।

জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই, কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই। ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি, কোথা যাই দদা ভাবি গো তাই॥

-গান - হরি হরি বল রে বীণে।

পান—ঐ আসছে কিশোরী, ঐ দেখ এলো তোর ময়ন বাঁকা বংশীধারী। গান—ছর্সামাম জপ সদা রসনা আমার ছর্সমে শ্রীহর্সা বিনে কে করে উদ্ধার ?

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্কেত করিয়া বলিতেছেন, "বেশ মা মা বল্ছে !"

বান্ধণী ছেলেমান্দের স্বভাব ! ঠাকুর হাসিয়া রাধালকে ইলিভ করিভেছেন, "ওকে গান গাইভে বল্না।" বান্ধণী গান গাইভেছে। ভক্তেরা হাসিভেছেন। "হরি ধেল্বোঁ আজ ভোমার সনে, একলা পেয়েছি ভোমায় নিধুবনে।" स्याया छे भरत द व त हहे एक नौ र हिन मा जिलन ।

বৈকাল বেলা। ঠাকুরের কাছে মণি ও ছ একটি ভক্ত বসিয়া আছেন। নরেন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিকই বলেন, নরেন্দ্র যেন খাপ খোলা। ভলোয়ার লইয়া বেড়াইভেছেন॥

## [ जन्नाजीत कठिन निम्नग ও नद्रतन्त्र ]

নরেক্ত আসিয়া ঠাকুরের কাছে বসিলেন। ঠাকুরকে শুনাইয়া নরেক্ত মেয়েদের সম্বন্ধে বৎপরোনান্তি বিরক্তিভাব প্রকাশ করিভেছেন। মেয়েদের সঙ্গ সম্বলাভের ভয়ানক বিল্প,—বলিভেছেন।

প্রীরামকৃষ্ণ কোন কথা কহিতেছেন না, সকলি শুনিভেছেন !

নরেক্স আবার বলিতেছেন,—আমি চাই শান্তি, আমি ঈশ্বর পর্যান্ত চাই না। ু শ্রীরামক্লফ নরেন্ত্রকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন। মুখে কোন কথা নাই। মরেন্ত্র মাঝে মাঝে স্থর করিয়া বলিতেছেন,—সভাম জ্ঞানমনন্তম।

রাত্রি আট্টা। ঠাকুর শ্যাতে বদিয়া আছেন, ছ একটি ভক্তও সন্মুখে বদিয়া। স্থরেন্দ্র, আফিসের কার্য্য সারিয়া ঠাকুরকে দেখিতে আদিয়াছেন, হস্তে চারিটা কমলালের ও ছই ছড়া ফুলের মালা। স্থরেন্দ্র ভক্তদের দিকে এক একবার, ও ঠাকুরের দিকে এক একবার ভাকাইতেছেন; আর হৃদয়ের কথা সমস্ত বিল্লিছেন।

স্থারেক্স ( মণি প্রভৃতির দিকে তাকাইয়া )—আফিসের কাঞ্চ শব সেরে এলাম। ভাবলাম ছই নৌকায় পা দিয়ে কি হ'বে, কাঞ্চ সেরে আসাই ভাল। আফ ১লা বৈশাখ, আবার মঙ্গলবার ; औললীবাটে যাওয়া হ'লো না! ভাবলাম বিনি কাজী—যিনি কালী ঠিক্ চিনেছেন, – তাঁকে দর্শন করলেই হবে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্ত করিতেছেন।

স্থরেক্স-শুরু দর্শনে, সাধুদর্শনে, গুমেছি ফুল ফল নিয়ে আস্তে হয়। ভাই এইগুলি আনলাম। আপনার জন্ম টাকা প্রারুত্তি, তা ভগবান মন দেখেন। কেউ: একটা পদ্মদা দিভে কাতর, আবার কেউ বা হাজার টাকা খরচ ক'রতে কিছুই বোধ করে না। ভগবান মনের ভক্তি দেখেন তবে গ্রহণ করেন।

ঠাকুর মাধা নাড়িয়া সঙ্কেত করিয়া বলিতেছেন; তুমি ঠিক ব'লছো। স্থেরক্ত আবার বলিতেছেন, কাল আস্তে পারি নাই; সংক্রাস্তি। আপনার ছবিকে ফুল দিয়ে সাঞ্চালুম।

প্রীরামকৃষ্ণ মণিকে সংস্কৃত করিয়া বলিতেছেন, 'আহা কি ভক্তি!'
সুরেল্র—আসছিলাম, এই হুগাছা মালা আন্লাম, । দাম।
ভক্তেরা প্রায় সকলেই চলিয়া গেলেন। ঠাকুর মণিকে পায় হাত বুলাইয়া
দিতে বলিভেছেন ও হাওয়া করিতে বলিভেছেন।

# পক্তিশিষ্ট বরাহনগর মঠ প্রথম পরিচেছদ

ঠাকুর শ্রীরামক্র:ফর প্রথম মঠ – নরেন্দ্রাদি ভক্তের বৈরাগ্য সাধন

বরাহনগরের মঠ। ঠাকুর জীরামক্ষের অদর্শনের পর নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা একত্র হইয়াছেন। স্থকেন্দ্রর সাধু ইচ্ছায় বরাহনগরে তাঁহাদের থাকিবার একটা বাসস্থান হইয়াছে। সেই স্থান আজি মঠে পরিণত। ঠাকুরঘরে গুরুদেব ঠাকুর শ্ৰীরামক্লফের নিভাসেবা। নরেক্রাদি ভক্তেরা বলিলেন, আরু সংগারে ফিরিব না: ভিনি যে কামিনীকাঞ্চন ভ্যাগ করিতে বলিয়াছেন; আমরা কি করে আর বাড়ীতে ফিরিয়া যাই ! শশী নিত্যপূজার ভার লইয়াছেন ৷ নরেন্দ্র ভাইদের ভত্তাবধান করিভেছেন। ভাইরাও তাঁহার মুখ চাহিয়া থাকেন। নরেন্দ্র বলিলেন. সাধন করিতে হইবে, ভাহা না হইলে ভগবানকে পাওয়া যাইবে না ৷ তিনি নিজেও, ভাইরাও নামাবিধ সাধনা আবস্ত করিলেন। বেদ পুরাণ ও তন্ত্রমতে মনের খেদ মিটাইবার জন্ম অনেক প্রকার সাধনে প্রবৃত হইলেন। কখনও কখনও নিৰ্জ্জনে বৃক্ষতলে, কখনও একাকী শাণান মধ্যে, কখনও গলাতীরে. माधन करदून। मर्छद मर्था कथन । ना ना नद्र व व काकी छ्रा भारत দিন যাপন করেন। আবার কখনও ভাইদের সঙ্গে একত্র মিলিত হইয়া मःकीर्त्वनानत्क नृष्ठा कतिराष्ठ थारकन । मकरलहे विरामश्चः नरहत्त स्रेश्वर लाख्य জ্ঞার ব্যাকুল। কথনও বলেন, প্রায়োপবেশন কি করিব ? কি উপায়ে তাঁহাকে লাভ করিব ? লাটু, ভারক ও বুড়গোপাল ইহাদের থাকিবার স্থান নাই; **जाँ एतत माम कतियारे ऋरतक अथम मर्छ करतन। ऋरतक रनिरनन, छारे।** ভোমরা এই স্থানে ঠাকুরের গদি লইয়া থাকিবে, আর আমরা সকলে মাঝে মাঝে এখানে জুড়াইভে আসিব। দেখিতে দেখিতে কৌমারবৈরাগ্যবান ভক্তেরা যাভারাত করিতে করিতে আর বাড়ীতে ফিরিলেন না। নরেন্দ্র, রাখান, নিরঞ্জন, বাবুরাম শরৎ, শন্মী, কালী রহিয়া গেলেম। কিছু দিন পরে স্থবোধ ও প্রসন্ন আসিলেন। বোগীন ও লাটু বুন্দাবনে ছিলেম, এক বংসর পরে আসিয়া



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব। সমাধি মন্দির।



শ্রীমহেন্দ্র নাথ গুপ্ত (মাষ্টার মহাশয়) সমাগি মন্দির।

জ্তিলেন। গলাধর সর্বাদাই মঠে বাভায়াত করিতেন। নরেন্ত্রকে না দেখিলে তিনি থাকিতে পারিতেন না। তিনি "জয় শিব ওয়ারঃ" এই আরতির শুব আনিয়া দেন। মঠের ভাইরা "বা শুরুজি কি ফতে" এই জয় জয়কার ধ্বনি বে মাঝে মাঝে করিতেন, ভাছাও গলাধর শিথাইয়াছিলেন। তিবতে হইতে ফিরিবার পর তিনি মঠে য়হিয়া গিয়াছিলেন। ঠাকুরের আর ফুট ভক্ত হরি ও ভূলসী, নরেন্ত্র ও তাঁহার মঠের ভাইদের, সর্বাদা দর্শন করিতে আসিতেন। কিছু দিন পরে অবশেষে তাঁহারা মঠে থাকিয়া বান।

## নরেন্দ্রের পূর্বকথা ও এীরামকৃষ্ণের ভালবাসা

আজ শুক্রবার, ২৫শে মার্চ্চ, ১৮৮৭ খৃষ্টাক্স—মাষ্টার মঠের ভাইদের দর্শন করিতে আদিয়াছেন। দেবেন্দ্রও আদিয়াছেন। মাষ্টার প্রায় দর্শন করিতে আদেন ও কখন কখন থাকিয়া যান! গত শনিবারে আদিয়া শনি, রবি ও দোম তিন দিন ছিলেন। মঠের ভাইদের বিশেষতঃ নরেন্দ্রের এখন তীব্র বৈরাগ্য। তাই তিনি উৎস্কুক হইয়া সর্বাদা তাঁহাদের দেখিতে আদেন।

রাত্রি হইয়াছে। আব্দু রাত্রি মাষ্টার থাকিবেন।

সন্ধ্যার পর শশী মধুর নাম করিতে করিতে ঠাকুরঘরে আলো জ্বালিলেন ও ধুনা দিলেন। সেই ধুনা লইয়া যত ঘরের যত পট আছে, প্রত্যেকের কাছে গিয়া প্রণাম করিতেছেন।

এইবার আরতি হইভেছে। শশী আরতি করিতেছেন। মঠের ভাইরা, মাষ্টার ও দেবেলু, নকলে হাত জোড় করিয়া আরতি দেখিতেছেন ও সঙ্গে সঙ্গে আরতির স্তব গাইতেছেন—"জ্বয় শিব ওক্কার'! ব্রহ্মা বিষ্ণু সদাশিব। হর হর হর মহাদেব!"

নরেন্দ্র ও মাষ্টার ছইজনে কথা কহিতেছেন। নরেন্দ্র ঠাকুরের কাছে যাওয়া অবধি অনেক পূর্ব্বকথা মাষ্টারের কাছে বলিতেছেন। নরেন্দ্রের এখন বয়স ২৪ বংসর ২ মাস হইবে।

"প্রথম প্রথম যখন বাই, তথন এক দিন ভাবে বল্লেন, ভূই এদেছিল্!

"আমি ভাবলাম, কি আশ্চর্যা! ইনি ষেন আমায় অনেক দিন থেকে চেনেন। তারপর বল্লেন, 'তুই কি একটা জ্যোতি দেখতে পাস ?

"আমি বল্লাম, আজ্ঞ। ইা। ঘুমাবার আগে কপালের কাছে কি খেন একটি জ্যোভি ঘুর্তে থাকে।

মাষ্টার-এখনও কি দেখ?

নরেক্র— আগে খুব দেখ্তাম। ষত মলিকের রারাবাড়ীতে একদিন আমার স্পর্শ করে কি মনে মনে বলেন, আমি অজ্ঞান হয়ে গেলুম! সেই নেশায় অমন একমাস ছিলুম!

"আমার বিবাহ হবে ভবে মা কালীর পা ধরে কেঁদেছিলেন। কেঁদে বলে-ছিলেন, মাও সব পুরিয়ে দে মা। নরেক্র যেন ডুবে না!

শ্বধন বাবা মরে গেলেন, মা ভাইরা থেতে পাচ্ছে না, তখন একদিন অন্দ। অন্তর্সঙ্গে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল।

"ভিনি অরদা শুহকে বল্লেন, 'নরেল্রের বাবা মারা গেছে, ওদের বড় কট্ট, এখন বজু বান্ধবরা সাহায্য করে ভো বেশ হয়।"

"জরদা গুহ চলে গেলে আমি তাঁকে বক্তে লাগ্লাম। বল্লাম, কেন আমাপনি ওর কাছে ও সব কথা বল্লেন । তিনি তিরস্কৃত হয়ে কাঁদ্তে লাগলেন। ও বল্লেন 'ওরে তোর জন্ম যে আমি ছারে ছারে ভিজ্ঞা ক'রতে পারি।'

\*তিনি ভালবেসে আমাদের বশীভূত করেছিলেন। আপনি কি বল্লেন ? মাষ্টার—অনুমাত্র সন্দেহ নাই! ওঁর অংহভুক ভালবাদা।

নরেজ—আমায় একদিন একলা একটা কথা বল্পেন ! আর কেহ ছিল না। এ কথা আপনি (আমাদের ভিতরে) আর কারুকে বলবেন না ?

মাষ্টার--ন। কি বলেছিলেন?

নরেজ্র—তিনি বলেন, আমার ত সিদ্ধাই করবার যো নাই। ভোর ভিতর দিয়ে করব, কি বলিস ? বলাম—না, তা হবে না।

শওঁর ক্রথা উড়িয়ে দিভাম,—ওঁর কাছে ওনেছেন। ঈশার রূপদর্শন করেন, এ বিষয়ে আমি বলেছিলাম, ও সব মনের ভূল। "ভিনি বল্পেন, ওরে, আমি কুটীর উপর চেঁচিয়ে বলভাম, ওরে কোথায় কে ভক্ত আছিল আয়,—ভোদের না দেখে আমার প্রাণ যায়! মা বলেছিলেন, ভক্তেরা সব আসবে,—'ভা দেখু, সব ভ মিলছে!

"আমি ভথন আর কি বলব, চুপ করে রইলাম।

## [ নরেন্দ্রের অখণ্ডের ঘর—নরেন্দ্রের অহংকার ]

"এক দিন ঘরের দরজ। বন্ধ করে দেবেক্রবাবু ও গিরীশবার্কে আমার বিষয় বলেছিলেন, 'ওর ঘর বলে দিলে ও দেহ রাখ্বে না'।

মাষ্টার—হাঁ গুনেছি। আরু আমাদের কাছেও অনেকবার বলেছেন! কাশীপুরে থাকতে তোমার একবার দে অবস্থা হয়েছিল; না ?

নরেজ্ঞ—সেই অবস্থায় বোধ হল যে, আমার শরীর নাই, শুধু মুখটী দেখতে পাছিছ! ঠাকুর উপরের ঘরে ছিলেন। আমার নীচে ঐ অবস্থাটী হ'ল! আমি সেই অবস্থাতে কাঁদতে লাগলাম। বলতে লাগলাম, আমার কি হ'ল! বুড়ো গোপাল উপরে গিয়ে ঠাকুরকে বল্লেন, নরেজ কাঁদছে।

"ভার সঞ্চে দেখ: হলে, তিনি বল্লেন, 'এখন টের পেলি, চাবি আমার কাছে রইল !—-আমে বল্লাম, আমার কি হল !

াঙান অগ্য ভক্তদের দিকে চেয়ে বল্লেন, ও আপনাকে জানতে পারলে, দেহ রাখবে না। আাম ভূলিয়ে রেখেছি।

"এক দিন বলেছিলেন, তুই যদি মনে করিস কৃষ্ণকে হাদয়মধ্যে দেখতে পাস্।
আমামি বল্লাম, আমাম কিইফিট মানি না। (মাটার ও নরেক্রের হাস্ত)

"আর একটা দেখেছি, এক একটা জায়গা, জিনিষ বা মাসুষ দেখ্নে, বোধ হয় যেন থাগে জনান্তরে দেখেছি। যেন চেনা চেনা। Amherst Street এ যথন শরতের বাড়াতে গেলাম, শরতকে একবারে বল্লাম, ঐ বাড়ী যেন আমার সব জানা। বাড়ীর ভিতরের পথগুলি, ঘরগুলি, যেন অনেক দিনের চেনা চেনা।

"আমি।নজের মতে কাজ কন্তাম, তিনি (ঠাকুর) কিছু বললেন না। আমি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের Member হয়েছিলাম, জানেন্ তো ?

মাষ্টার-হা, তা জানি।

নরেক্র—ভিনি জানিতেন, ওখানে মেরে মারুষেরা যায়। মেয়েদের সামনে রেখে ধ্যান করা যায় না; তাই নিকা করিতেন। আমায় কিন্তু কিছু বলতেন না। একদিন শুধু বললেন, রাখালকে ও সব কথা কিছু বলিস নি,—বে জুই সমাজের Member হয়েছিস। ওরও, তা হলে, হতে ইচ্ছা মাবে।

মাষ্টার—ভোমার বেশী মনের জোর, তাই ভোমায় বারণ করেন নাই।

নরেক্ত—অনেক ছঃখ কষ্ট পেয়ে তবে এই অবস্থা হয়েছে। মাষ্টার মশাই, আপনি ছঃখ কষ্ট পান নাই ভাই;—মানি ছঃখ কষ্ট না পেলে Resignation ( ঈশবে সমস্ত সমর্পণ ) হয় না—Ab-olute Dependence on God.

নরেক্র— আচ্ছা, \* \* এত নম্র ও নিরহকার; কত বিনয়। আমায় বলতে পারেন, আমার কিসে বিনয় হয় ?

মাষ্টার—ভিনি বলেছেন, ভোমার অহস্কার সম্বদ্ধে,—এ 'অহং' কার ? নরেন্দ্র—এর মানে কি ?

মার্চার—অর্থাৎ রাধিকাকে একজন স্থী বলছেন, তোর অহকার হয়েছে— ভাই রুফকে অপমান করিলি। আর এক স্থী তার উত্তর দিছিল, হাঁ, অহকার শ্রীমতীর হয়েছিল বটে, কিন্তু এ 'অহং' কার ? অর্থাৎ, ক্লুফ্ড আমার পতি— এই অহল্কার;—ক্লুফ্ট এ 'অহং' রেখে দিয়েছেন। ঠাকুরের কণার মানে এই,— স্পারই এই অহল্কার ভোমার ভিতরে রেখে দিয়েছেন; অনেক কাল্ক করিয়ে নেবেদ এই জন্তা।

নৱেন্দ্ৰ—কিন্তু আমি হাঁকডেকে বোলে আমার হঃথ নাই।
মাইার (সহাসো)—জবে সথ করে হাকডাক করে। (উভ্যের

মাষ্টার (সহাস্যে)—ভবে সথ করে হাকডাক করো। (উভরের হাস্য)।
এইবার অন্ত অন্ত ভক্তদের কথা পড়িল—বিজয় গোস্বামী, প্রভৃতির।
নরেন্দ্র—ভিনি বিজয় গোস্বামীর কথা বলেছিলেন, 'বারে ঘা দিচ্চে'।
মাষ্টার—মর্থাৎ ঘরের ভিতর এখনও প্রবেশ করিতে পারেন নাই।

"কিন্তু শ্রামপুকুর বাটীতে বিজয় গোস্বামী ঠাকুরকে বলেছিলেন, 'আমি আপনাকে ঢাকাতে এই আকারে দর্শন করেছি, এই শরীরে।' তুমিও সেইধানে উপস্থিত ছিলে।

নরেক্র— দেবেক্রবাবু, রামবাবু, এরা সব সংসার ত্যাগ কর্বে—থুব চেষ্টা করছে ৮ রামবাবু Privately বলেছে, হুই বছর পরে ত্যাগ করবে।

ু মাষ্টার—ছই বছর পরে ? ছেলেমেয়েদের বন্দোবস্ত হলে ব্ঝি∙?

নরেক্স—আরও বাড়ীটা ভাড়া দেবে। আর একঠা ছোট বাড়ী কিনবে! মেয়ের বিষে টিয়ে ওরা বুঝবে।

माहात--(जाभारनत (रन व्यवस्।; ना ?

नरतक्त-कि व्यवशा!

भाष्ट्रात- এত ভাব, हात्रेनाय अङ (त्रामाक !

नरत्र - जार इलाई कि व प्रलाक इर्ष राजा!

"কাল্য, শ্লা, সারদ। এরা—গোপালের চেয়ে কত বড়লোক। এদের ভায়াগ কত। গোপাল তাঁকে (ঠাকুর খ্রীরামকৃষ্ণকে) মানে কৈ?

মাষ্টার—ভিনি ৰলে ছলেন ঘ.ট, ও এখানকার লোক নয়। তবে ঠাকুরকে তো থুব ভক্তি করভেন দেখেছি।

নরেন্দ্র— কি দেখেছেন ?

মাষ্টার—যথন প্রথম প্রথম দক্ষিণেশরে যাই, ঠাকুরের ঘরে ভক্তদের দরবার ভেঙ্গে গেলে পর, ঘরের বাহিরে এসে একদিন দেখলাম—গোপাল হাটু গেড়ে বাগানের লাল গুরুকির পথে হাত জোড় করে আছেন—ঠাকুর সেইখানে দাঁড়িয়ে। খুব চাঁদের আলো। ঠাকুরের ঘরের ঠিক উত্তরে যে বারাগুটী আছে, তারই ঠিক উত্তর গায়ে লাল গুরুকির রাজা! সেখানে আর কেউ ছিল না! বোধ হ'ল যেন,—গোপাল শরণাগত হয়েছেন ও ঠাকুর আশাস দিছেন।

নরেক্র—ভামি দেখি নাই।

মাষ্টার— আর মাঝে মাঝে বল্তেন, ওর পরমহংদ অবস্থা। তবে এও বেশ মনে আছে, ঠাকুর তাঁকে মেরেমান্থয ভক্তদের কাছে আনা গোনা করতে বারণ করেছিলেন। অনেকবার দাবধান করে দিছলেন।

নরেন্দ্র--আর তিনি আমার কাছে বলেছেন,—ওর যদি পরমহংস অবস্থা ভবে টাকা কেন! আর বলেছেন, 'ও এখানকার লোক নহে। যারা আমার আপনার লোক তারা এখানে সর্বাদা আসবে।'

'ভাইভ-নাব্র উপর ভিনি রাগ করতেন। সে সর্বাদা সঙ্গে থাকত বলে । আর ঠাকুরের কাছে বেশী আসতো না। "আমায় বলেছিলেন,—'গোপাল সিদ্ধ—হঠাৎ সিদ্ধ; ও এখানকার লোক নয়। যদি আপনার হড়ো, ওকে দেখবার জন্ম আমি কাঁদি নাই কেন ?

"কেউ কেউ ওঁকে নিত্যানন্দ বলে খাড়া করেছেন। কিন্তু তিনি (ঠাকুর) কতবার বলেছেন, **আমিই অবৈভ-চৈত্ত্যা-নিত্যানন্দ** একধারে তিন।

# দিতীয় পরিচেছদ নরেন্দ্রের পূর্বকণা

মঠে কালী তপস্থীর ঘরে ছইটী ভক্ত বসিয়া আছেন।একটা ভ্যাগী ও একটি গৃহী। উভয়েরই বয়স ২৪,২৫। ছই জনে কথা কহিতেছেন। এমন সময়ে মষ্টার আসিলেন। তিনি মঠে তিন দিন থাকিবেন।

আজ গুডফাইডে; ৮ই এপ্রেল ১৮৮৭, শুক্রবার ! এখন বেলা ৮টা হইবে।
মাষ্টার আসিয়া ঠাকুর ঘরে গিয়া ঠাকুর প্রণাম করিলেন। তৎপরে নরেক্স
রাখাল ইত্যাদি ভক্তদের সহিত দেখা করিয়া ক্রমে এই ঘরে আসিয়া বসিলেন;
ও ঐ হইটী ভক্তকে সন্থায়ণ করিয়া ক্রমে তাঁহাদের কথা শুনিভে লাগিলেন।
গৃহী ভক্তটীর ইচ্ছা সংসার ভ্যাগ করেন। মঠের ভাইটী তাঁহাকে বুঝাছেন,
বাতে সে সংসার ভ্যাগ না করে!

় ভাগী ভজ্জ--কিছু কর্ম বা আছে--করে ফেল্না। একটু কর্লেই ভার পর শেষ হয়ে যাবে।

একজন ওনেছিল ভার নরক হবে। সে একজন বন্ধুকে বললে, নরক কি রকম গা ? বন্ধুটী একটু থড়ি নিয়ে নরক আঁকভে লাগলো। নরক ষেই আঁকা হয়েছে অমনি ঐ লোকটী ভাভে গড়াগড়ি দিয়ে ফেললে। আর বল্লে এইবার আমার নরক ভোগ হয়ে গেল।

গৃহী ভক্ত—আমার সংসার ভাল লাগে না, আহা তোমরা কেমন আছ।
ভ্যাগীভক্ত—ভূই অভ বকিস কেন । বেরিয়ে যাবি যাস্।—কেন, একবার
সক করে ভোগ করে নে না।

🕳 নম্বটার পর ঠাকুরদরে শশী পূজা করিলেন।

প্রায় এগারটা বাজিল। মঠের ভাইরা ক্রমে ক্রমে গ**লামান করিয়া** আসিলেন! স্নানের পর শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করিয়া প্রভ্যেকে ঠাকুরবরে গিয়া ঠাকুরকে প্রণাম ও তৎপরে ধ্যান করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের ভোগের পর মঠের ভাইরা বসিয়া প্রাসাদ পাইলেন। মাষ্টারও সেই প্রসাদ পাইলেন।

সন্ধ্যা হইল। ধুনা দিবার পর ক্রমে আরতি হইল। দানাদের ঘরে রাথাল; শশী, বুড়োগোপাল ও হরীশ বসিয়া আছেন। মাষ্টারও আছেন। রাথাল ঠাকুরের থাবার থুব সাবধানে রাখিতে বলিতেছেন।

রাখাল (শশী প্রভৃতির প্রতি)—আমি একদিন তাঁর জলখাবার আগে খেয়েছিলাম। তিনি দেখে বল্লেন, "তোর দিকে চাইতে পারছি না! তুই কেন এ কর্মা কর্লি!"—আমি কাঁদতে লাগলুম।

বুড়ো গোপাল—আমি কাশীপুরে তাঁর থাবারের উপর জোরে নিংশাস ফেলেছিলুম, তথন তিনি বললেন, 'ও থাবার থাক্।'

বারাণ্ডার উপর মাষ্টার নরেক্রের সহিত বেড়াইভেছেন ও উভয়ে **অনেক** কথাবর্ত্তা কহিতেছেন। নরেক্র বলিলেন, আমি ত কিছুই মান্তুম না,—

মাষ্টার-কে, রূপ টুপ ?

নরেক্র—তিনি যা যা বলতেন, প্রথম প্রথম অনেক কথাই মান্তুম্ না।
একদিন তিনি বলেছিলেন, তবে আসিস কেন ?

"আমি বললাম, আপনাকে দেখতে আসি; কথা গুন্তে নয়।"

মাষ্টার-তিনি কি বললেন ?

नत्त्रक्त-ि श्रेव थूनौ श्राम ।

পরদিন শনিবার। ১ই এপ্রেল ১৮৮৭। ঠাকুরের ভোগের পর মঠের ভাইরা আহার করিয়াছেন ও একটু বিশ্রামণ্ড করিয়াছেন। নরেন্দ্র ও মাষ্ট্রার মঠের পশ্চিম গায়ে যে বাগান আছে; ভাহার একটি গাছতলায় বনিয়া নির্জ্জনে কথা কহিতেছেন। নরেন্দ্র ঠাকুরের দহিত সাক্ষাতের পরীষ্ট পূর্ব্ব কথা বলিতেছেন। নরেন্দ্রের বয়স ২৪; মাষ্ট্রারের ৩২ বংসর।

মাষ্টার—প্রথম দেখার দিনটা তোমার বেশ শ্বরণ পড়ে।

নরেক্র—সে দক্ষিণেখরে কালীবাড়ীতে। তাঁহারই বরে। সেই দিনে এই
ফুটী গান গেয়েছিলাম।

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে, ত্রম কেন অকারণে॥
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ, সব তোর পর কেউ নয় আপন।
পর প্রেমে কেন হইয়ে মগন, ভূলিছ আপন জনে।
সত্যপথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলো আলি চল অফুক্রণ,
সঙ্গেডে সম্বল রাথ প্ণ্য ধন, গোপনে অভি যডনে;
লোভ মোহ আদি পথে দম্যুগণ, পথিকের করে সর্কম্ব শোষণ,
পরম যতনে রাথ রে প্রহরী শম দম ছই জনে॥
সাধুসল নামে আছে পাহধাম, আন্ত হলে তথা করিও বিল্লাম,
পথল্রান্ত হলে স্থাইও পথ সে পাছ-নিবাসী জনে;
যদি দেখ পথে ভয়েরি আকার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার
সে পথের রাজার প্রবল প্রভাপ, শমন ভরে বাঁর শাসনে॥

গান— বাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।
আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরথিয়ে॥
তুমি ত্রিভ্বন নাথ, আমি ভিখারী অনাথ,
কেমনে বলিব ভোমায় এস হে মম হৃদয়ে॥
হৃদয় কুটীর ধার, খুলে রাখি অনিবার,
কুপা করি একবার এসে কি ভুড়াবে হিরে॥

মাষ্টার—গান ভনে কি বললেন ?
নরেজ্য—তাঁর ভাব হয়ে গিছলো। রামবাবুদের জিজ্ঞানা করলেন, ১এ.
ছেলেটা কেঁ? আহা কি গান! আমার আবার আনতে বললেন।
মাষ্টার—ভার পর কোণার দেখা হলো।

নরেন্দ্র—ভার পর রাজমোহনের বাড়া। ভার পর আবার দক্ষিণেশ্বরে। সেবার আমায় দেখে ভাবে আমায় স্তব করতে লাগলেন। স্তব করে বলভে লাগলেন, 'নারায়ণ, তুমি আমার জন্ম রূপ ধারণ করে এসেছ।"

"কিন্তু এ কথাগুলি কাহাকেও বলবেন না।

माष्ट्रात-चात्र कि वनत्न १

নরেজ—তুমি আমার জন্ত দেহ ধারণ করে এসেছ। মাকে বলেছিলাম, 'মা আমি কি বেতে পারি! গেলে কার সঙ্গে কথা কব! মা, কামিনা-কাঞ্চন-ত্যাগী শুদ্ধ ভক্ত না পেলে কেমন করে পৃথিবীতে থাকবো! বললেন, 'তুই রাত্রে এসে আমায় তুললি, আর আমায় বললি, আমি এসেছি।' আমি কিন্তু কিছু জানি না; কলিকাভার বাড়ীতে ভোকা ঘুম মার্ছি।

মাষ্টার--- অর্থাৎ ভূমি এক সময়ে Present's বটে, Absent's বটে; বেমন জীবর সাকারও বটেন নিরাকারও বটেন!

नर्बन्ध-किन्द्व ध कथा काक्रक बनायन ना।

## [ নরেন্দ্রের প্রতি লোক শিক্ষার আদেশ ]

নরেক্ত-কাশাপুরে তিনি শক্তিসঞ্চার করে দিলেন।
মাষ্টার—বে সময়ে কাশাপুরের বাগানে গাছতলায় ধুনি জেলে বস্তে, না ?
নরেক্ত—হাঁ। কালীকে বল্লাম আমার হাত ধর্ দেখি। কালী বুললে,
কি একটা shock তোমার গা ধরতে আমার গায়ে লাগল।

"এ কথা (আমাদের মধ্যে) কাহাকেও বলবেন না—Promise করুন।"
মাষ্টার—ভোমার উপর শক্তি সঞ্চার করলেন, বিশেষ উদ্দেশ্য আছে;
ভোমার দ্বারা অনেক কাজ হবে। একদিন একখানা কাগজে লিখে বলে
ছিলেন, "নরেন শিক্ষে দিবে।"

न्दबल-भामि किन्तु व्यविष्याम, 'आमि अ नव भावत मा।'

"তিনি বল্লেন 'তোর হাড় করবে !' শরতের ভার আমার উপর দিরিছেন।
ও এখন ব্যাকুল হয়েছে। ওর কুওলিনী জাগ্রত হয়েছে।

মাষ্ট্রার—এখন পাতা না জমে। ঠাকুর বলতেন বোধ হয় মনে আছে যে, পুকুরের ভিতর মাছের গাডি হয় অর্থাৎ গর্ত্ত, যেখানে মাছ এসে বিশ্রাম করে।
দ গাড়িতে পাতা এসে জমে যায়, সে গাড়ীতে মাছ এসে থাকে না।

### নিরেক্রের অথপ্তের ঘর ]

নবেন্দ্র—নারায়ণ বলভেন।

মাষ্টার—ভোমায় ''নারায়ণ" বলভেন,—ভা জানি।

নরেক্র-তার ব্যামোর সময় শোচাবার জল এগিয়ে দিতে দিতেন না।

্কাশীপুরে বললেন, 'চাবি আমার কাছে রইল; ও আপনাকে জান্তে পারলে দেহ ভ্যাগ করবে।'

মাষ্টার-যখন তোমার এক দিন সেই অবস্থা হয়েছিল, না ?

নবেন্দ্র—সেই সময় বোধ হয়েছিল, যেন আমার শরীর নাই, কেবল মুখটি আছে! বাড়ীতে আইন পড়েছিলুম, একজামিন দেবো বলে।

ভখন হঠাৎ মনে হলো, কি কর্ছি!

মান্তার-মধন ঠাকুর কাশীপুরে আছেন ?

নরেন্দ্র— হাঁ। পাগলের মত বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলাম! তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই কি চাস ?' আমি বল্লাম্, আমি সমাধিত্ব হয়ে থাক্ব।' তিনি বথলেন, তুই ত বড় হীনবৃদ্ধি । সমাধির পারে যা। সমাধি ত তুচ্ছ কথা।''

মাষ্টার—হাঁ, ভিনি বণভেন, জ্ঞানের পর বিজ্ঞান। ছাদে উঠে <mark>খাবার</mark> সিড়িতে খানাগোন। করা ।

নরেন্দ্র—কাশী জ্ঞান জ্ঞান করে। আমি বকি। জ্ঞান কভতে হয় ? আগে ভিজি পাকুক।

"আবার ভারকবাবুকে দক্ষিণেশ্বরে বলেছিলেন, ভাব ভক্তি কিছু শেষ নয়। মাষ্টার—তোমার বিষয় আর কি কি বলেছেন বল।

নরেন্দ্র—আমার কথার এতো বিশাস বে যথন বলগাম, আপনি রূপ টুপ -যা দেখেন ও সব মনের ভূল, তখন মার কাছে গিরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা, নরেজ এই সব কথা বলেছে, তবে এ সব কি ভূল ?'' তারণর আমাকে বললেন; মাবলেও সব সভা।

"বলভেন, বোধ হয় মনে আছে, 'ভোর গান গুন্লে (বুকে হাত দিয়া দেখাইয়া) এর ভিতর যিনি আছেন, ভিনি সাপের ভাষ ফোঁস করে যেন ফণা ধ'রে স্থির হয়ে গুন্তে থাকেন।'

"কিন্তু মাষ্টার মহাশয়, এত তিনি বললেন, কই আমার কি হলে।!"

মাষ্টার—এখন শিব দেকেছ, প্রদা নোবার যো নাই। ঠাকুরের গল্প ভো মনে আছে ?

नरतक्त-कि, वनून नः এकवात ।

মাষ্টার—বহুরূপী শিব সেজেছিল। যাদের বাড়ী গিছল, তারা একটা টাকা দিতে এসেছিল; সে নেয় নি। বাড়ী থেকে হাত পা ধুয়ে এসে টাকা চাইলে। বাড়ীর লোকেরা বললে, "তথন যে নিলে না ?' সে বললে, তথন শিব সেজেছিলাম—সন্ন্যাসী—টাকা ছোবার যে। নাই।'

এই কথা শুনিয়া নরেক্ত অনেকক্ষণ ধরিরা খুব হাসিতে লাগিলেন।

মাষ্টার—তুমি এখন রোজা সেজেছ। তোমার উপর সব ভার। তুমি মঠের ভাইদের মানুষ ক'রবে।

নবেক্স-সাধন টাধন যা আমর। করছি, এ সব তাঁর কথায়। কিন্তু etrange (আশ্চর্য্যের বিষয়) এই যে, রামবাবু এই সাধন নিয়ে থোঁটা দৈন। রামবাবু বলেন, তাঁকে দর্শন করেছি, আবার সাধন কি ?

মাষ্টার---যার যেমন বিশ্বাদ দে না হয় তাই করুক।

नरत्र - वाभारतत स्य जिनि माथन कत्र ज रत्न हिन ।

নরেন্দ্র ঠাকুরের ভালবাসার কথা আবার বলছেন।

নরেজ্র— আমার জন্ত মার কাছে কত কথা বলেছেন। বথন থেতে পাচিচ না—বাবার কাল হ'য়েছে—বাড়ীতে থুব কষ্ট—তথন আমার জন্ত মার কাছে টাকা প্রথমা করেছিলেন।

মাষ্ট্রাস্ক্রতা জানি; তোমার কাছে গুনেছিলাম।

ৰরেক্স—টাকা হলো না। ভিনি বললেন, মা বলেছেন, মোটা ভাত মোটা কাণ্ড হ'তে পারে। ভাত ডাল হ'তে পারে।

"এতাে আমাকে ভালবাদা,—কিন্তু যথন কোন অপবিত্র ভাব এগেছে আমনি টের পেয়েছন। অরদার সঙ্গে যথন বেড়াঙাম, অদং লােকের সঙ্গে কখন কখন সিয়ে পড়েছিলাম। তাঁর কাছে এলে আমার হাতে আর খেলেননা; খানিকটা হাত উঠে আর উঠলাে না। তাঁর ব্যামাের সময় তাঁর মুখ পর্যান্ত উঠে আর উঠলাে না। বললেন, ভার এখনও হয় নাই।

"এক একবার খুব অবিশ্বাস আদে। বাবুরামদের বাড়ীতে কিছু নাই বোধ হলো। যেন ঈশ্বর টিশ্বর কিছুই নাই।

মাষ্টার—ঠাকুর তে। বলতেন তারও এরপ অবস্থা এক একবার হ'ডো। ত্জনে চুপ করে আছেন। মাষ্টার বালতেছেন,—"ধন্ত তোমরা! রাত দিন তাকে চন্তা করছে।!" নরেক্র বলিলেন, "কই ? তাকে দেখতে পাচিচ না বলে শরীর ত্যাগ করতে ইচ্ছা হ'চ্ছে কট ?"

রাত্র হইয়াছে। নিরঞ্জন ৺পুরীধাম হইতে কিয়ৎক্ষণ ফিরিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া মঠের ভাইরা ও মাষ্টার সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তিনি পুরী যাত্রার বিবরণ বলিতে লাগিলেন। নিরঞ্জনের বয়স এখন ২৫।২৬ হইবে। সন্ধ্যারতির পর কেহ কেহ ধ্যান করিতেছেন। নিরঞ্জন ফিরিয়াছেন বলিয়া অনেকে বড় খরে (দানাদের খরে) আসিয়া বসিলেন ও সদালাপ করিতে লাগিলেন। রাভ ১টার পর শশী ৺ঠাকুরের ভোগ দিলেন ও তাঁহাকে শয়ন করাইলেন।

মঠের ভাইরা নিরঞ্জনকে শইরা রাত্রের আহার করিতে বেসিলেন। খাত্মের মধ্যে ক্লটি, একটা ভরকারী ও একটু গুড়; আর ঠাকুরের যংকিঞ্চিং স্কুজী পায়সাদি প্রসাদ।

### Swami Vivekananda, to 'M'

Thanks! 100000 Master! You have hit Ramkristo in the right point. Few alas, few understand him!!

\*Antpore, }
২৬ মাখ, 1889.

NARENDRANATH

My heart leaps in joy—and it is a wonder that I do not go mad when I find any body thoroughly launched into the midst of the doctrine which is to shower peace on Earth hereafter.

\*Antpore is a village in the Hugly district,—the birthplace of Premananda. The Swamiji, M., and many of his fellow disciples were at this time, staying as guests at the house of Swami Premananda. When Swamijee wrote the above he was observing a vow of silence ( भोनड );

### OPINIONS.

Swami Vivekananda in a letter dated October 1897, C/o Lala Hansaraj, Rawalpindi, says:—

"Dear M. Cest bon mon ami Now you are doing just the thing. Come out man. No sleeping all life. Time is flying. Barvo that is the way.

"Many many thanks for your publication. Only I am afraid it will not pay its way in a pamphlet from. \*\* Never mind—pay or no pay. Let it see the blaze of day-light. You will have many blessings on you and many more curses but বৈশাহি সদ কাল বনতা সাহেব। (That is always the way of the world, Sir.)

This is the time."

VIVEKANANDA

Swami Vivekananda in a letter dated Dehra Dun, 24th November 1897, says. My dear "M" many thanks for your second leaflet, it is indeed wonderful. The move is quite riginal and never was the life of a great teacher brought before the

public untarnished by the writer's mind as you are doing. The language also is beyond all praise—so fresh, so pointed and withal so plain and easy. I cannot express in edequate terms how I have enjoyed them. I am really in a transport when I read them. Strange, isn't it? Our teacher and Lord was so original and each one of us will have to be original or nothing. I now understand why none of us attempted his life before. It has been reserved for you—this great work. He is with you evidently. With love and namaskar, Yours in the Lord, VIVEKANANDA

"P.S. Socraite dialogues are Plato all over You ore entirely hidden. Moreover, the dramatic part is infinitely beautiful. Every body likes it, here or in the West." VIVEKANANDA

Srijut Girish Chandra Ghosh in a letter dated 22nd March 1900 says:—\*\*"If my humble opinion go for anything I not only fully endorse the opinion of the great Swamy (Vivekananda) but add in a loud voice that Kathamrita has been my very existence during my protracted illness for the last three years. \*\* You deserve the gratitude of the whole human race to the end of days."

Swamy Ramkrishnananda (Sasi Maharaj), Belur Math now of the Madras Math, in a letter dated 27th Oct, 1904. says:—\*\* You have left whole humanity in debt by publishing these invaluable pages fraught with the best wisdom of the greatest Avatar of God."

# প্রীমুখকথিত চরিতায়ত

#### THREE CLASSES OF EVIDENCES

ঠাকুরের জন্মান্ধি ঘটনাগুলি লইয়া তাঁহার চবিতামৃত ধারাবাহিকরপে বিবৃত ক্রিয়া প্রকাশ করিবার প্রনেকদিন হইতে ইচ্ছা গাছে। প্রীশ্রীকথামৃত অন্ততঃ ছয় সাত ভাগ সম্পূর্ণ হইলে, শ্রীমুখক্থি চ্চরিতামৃত অবলম্বন করিয়া, এইটি লিখিবার উপকর্প পাধ্যা যায়।

এ সম্বন্ধে তিন প্রকার উপকরণ পাওয়া যায়।

SA ( Direct and Recorded on the same day ) :-

ঠাকুর প্রীরামক্লফ প্রীমুখে বাল্য, সাধনাবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে অথবা ভক্তদের সম্বন্ধে নিজ চরিত্র যাহা বলিয়াছেন,—আর যাহা ভক্তেরা সেই দিনেই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রীপ্রীকথামৃতে প্রকাশিত প্রীম্থকথিতচরিতামৃত এই জাতীয় উপকরণ। প্রীম নিজে যেদিন ঠাকুরের কাছে বিসিয়া যাহা দেখিয়াছিলেন ও তাঁহার প্রীমুখে শুনিয়াছিলেন, তি'ন সেই দিন রাত্রেই (বা দিবা ভাগে) সেইগুলি প্ররণ করিয়া দৈনন্দিত বিবরণে Diaryতে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই জাতীয় উপকরণ প্রত্যক্ষ (Direct) দর্শন ও প্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত। বর্ষ, তারিখ, বার, তিথি সমেত।

२इ ( Direct but unrecorded at the time of the master ) :--

ঠাকুরের শ্রীম্থে ভক্তেরা নিজে ধাং। শুনিয়াহিলেন থার এঞ্চণে স্থরণ করিয়া বলেন। এ জাতীয় উপকরণত থুব ভাল। আর অন্তান্ত অবতারের প্রায় এই রূপই হুইয়াছে। তবে চাক্ষণ বংশর হুইয়া গিয়াছে। লিপিবদ্ধ থাকাতে যে ভূলের সম্ভাবনা, তাহা অপেঞা আধিক ভূলের সম্ভাবনা।

তম (Hearsay and unrecorded at the time of the Master) :—
ঠাকুরের সমসাময়িক ভহনত মুখোপাধ্যায় ভরামচাটুয়ে প্রভান্ত এটান্ত ভক্তগণের নিকট হইতে ঠাকুরের বাল্য ও সাধনাবস্থা সম্বন্ধে আমরা যাহা শুনিয়াছি, শধ্বা ভকামারপুকুর, ভক্তগরামবাটা, শ্রামবাজার নিবাসা ব ঠাকুর গোন্তির ভক্তদের মুখ হইতে তাহার চারিত সম্বন্ধে যাহা শুনিতে পাই, সেগুলি ভ্তায় শ্রেণীর উপকরণ।

শ্রীশ্রীকথামৃত প্রথম কালে শ্রীম প্রথম কাতীয় উপকরণের উপর নির্ভর করিয়াছেন। তাঁহার ধারাবাহিক চারভামৃত যদি ভিন্ন আকারে শ্রীম — প্রকাশ করেন সেও প্রধানতঃ এই প্রমথ শ্রেণীর উপকরণের উপর, মর্থাৎ শ্রীম্মক্থিত চরিতামৃতের উপর নির্ভর করিয়া শেখা হইবে। ইতি কলিকাতা সন ১০১৭, ইং ১৯১০। বু

### শ্রীশ্রীগুরুদের শ্রীপাদপন্ম ভরসা

## পূজা ও নিবেদন

নমন্তে ভ্বনেশাণি নমন্তে প্রণবাত্মকে, সর্ব্ধবেদান্তসংসিদ্ধে নমো হ্রী কারমুর্ত্তরে 🖟

আধিনের মহামহোৎসব উপস্থিত—আমাদের নৈবেছ গ্রহণ কর; শ্রীশ্রীরাম-রুষ্ণকথামুত, তৃতীয় ভাগ এবারের নৈবেছ ।

মা, ভোমার আশীর্কাদে শ্রীশ্রীকথামূত প্রথমভাগের চতুর্থ সংস্করণ, দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণ ও তৃতীয় ভাগের প্রথম সংস্করণ, প্রকাশিত হইল। আমরা করজোড়ে আবার প্রার্থনা কলিছেছি যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম ধ্যান করিয়া ও তাঁহার শ্রীম্থনি:স্ত বেদান্ত বাক্য চিন্তা করিয়া তাঁহার শ্রীম্থনি:স্ত বেদান্ত বাক্য চিন্তা করিয়া তাঁহার শ্রীম্থের কথামৃত পাম করিয়া—তাঁহার ভক্তসঙ্গে বিহার, অনৌকিক চরিত্র, স্মরণ মনন করিয়া দেশে ও সর্ব্বকালে ভোমার সকল সন্তানদের হৃদয়ে শান্তি, আনন্দ, শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি ও অন্তে প্রমণদ লাভ হয়।

মা, ঠাকুরের কথা ও তাঁহার ভক্তদের কথা একই। আজ আমরা ঈশব লাভের জন্ম নরেন্দ্রের ব্যাকুলতা ও তীব্র বৈরাগ্য চিন্তা করি। আবার ভিবিতাসাগর, শশধর, ভাক্তার সরকার প্রভৃতি পণ্ডিভদিগের প্রতি তাঁহার আশাসবাণী ও ভক্তিপথ প্রদর্শন চিন্তা করিব। বাঁহারা 'আমি পাপী আমার কি আর উদ্ধার হইবে' এইরূপে ভাবিতেছেন, ভাহাদের প্রতি অভয়বাণী ষেন আমরা না ভূলি। আর 'ধর্মা সংস্থাপনের জন্য আমি মুগে মুগে অবভীর্ন হই' এই মঙ্গলবাণী যেন আমাদের মূল মন্ত্র হয়। দেবীপক্ষ, আখিন ১৩১৫। একাস্কশ্বাগত, ভোমার প্রণত সন্তানগণ।